# উদ্বোধন

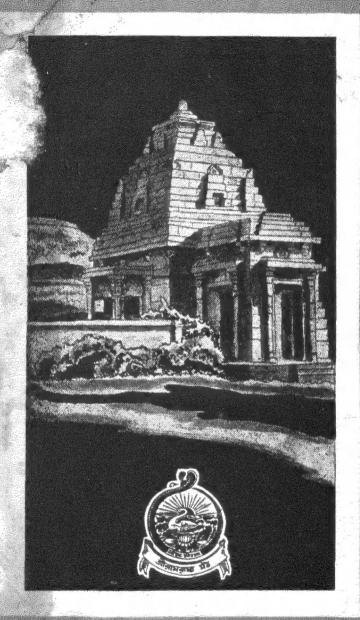

" উত্তিষ্ঠত জাগ্ৰত প্ৰাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কাৰ্যালয় কলিকাভা-ভ

or as et. Je erejt

ETR Sets



সরঞ্জাতে

নির্ভরসোগ্য প্রতিষ্ঠান

182 GC 999 )

# হাওড়া মোটর কোম্প शारेखि निगिरिष

बारकता नाथ मूथाकि (वाड, क भका डा-) -১০-১৮-৫ (৫ লাছন্ম)

### **डामाधन, प्राघ ५७**१२

### বিষয়-সূচী

|            | বিষয়                        | ্ল <b>ং</b> ক  |     | शृक्षेत |
|------------|------------------------------|----------------|-----|---------|
| <b>5</b> I | मिवा वागी                    |                | ••• | >       |
| २ ।        | নরঝ্যির অবভরণ                | सामी मात्रमानम | ,   | >       |
| <b>១</b>   | পরলোকে ভারতের প্রধান মন্ত্রী |                |     |         |
|            | লালবাহাত্র শাস্ত্রী          |                | ••• | ş       |
| 8 1        | কথাপ্রসঙ্গে                  |                | ••• | 8       |
|            | উৎवाधरमञ्जू मनवर्ग           |                |     |         |

## (प्राहिनी व

কাপড় যেমনি সুলভ তেমনি টেকসই, তাই

ষরে ষরে কোহিনীর এত আদর ১নং মিল ২নং মিল

কুষ্টিয়া ( পূর্ব্ব-পাকিস্তান ) বেলখরিয়া ( ভারত রাষ্ট্র )

# মোহিনী শিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—

ম্যোদা চক্রবর্ত্তা সঙ্গ এণ্ড কোং

ক্রেছিঃ অফিস—২২নং ক্যানিং খ্লীট, কলিকাডা—১

### রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

#### Vedanta Paribhasa:

Translated by
Swami Madhavananda

|| Rs 4:00 ||

Ramakrishna Movement: Its Ideal and Activities

By -Swami Tejasananda

|| Rs 1 25 ||

রামক্রফ-সংঘ ৪ আদর্শ ও ইতিহাস খামী তেজসানন্দ প্রণীত ॥ পঁচাৰঃ প্রদা॥

প্রাথ্যনা ও সঞ্জীত স্বামী ভেজসানন্দ সঙ্কলিত ॥ এক টাকা ॥

## Swami Vivekananda And His Message

By Swami Tejasananda

Complete life history and the Universal Gospel of the Great Swami, | Pages: 209+VI | | | Rs. 500 |

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভৃতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী লিখিত ভূমিকা সমৃদ্ধ

## সামিজীর পদপ্রান্তে

স্বামী অক্তজানন্দ প্ৰণীত

সামী বিৰেকানন্দেৰ সন্ত্ৰাগাণী শিষ্ণগণের তথ্য-ছল প্রামাণিক জীবন্চরিত বাংলা জীবনী সাহিত্যের সম্পদ্ধণে অভনন্দিত। শ্বীৰামক্ষ্ণ-বিৰেকান্দ-ভাৰাম্দোলনের ইতিহাস ও মর্মকথা

॥ স্থান্য প্রচ্ছদপ্ট ও পনেরোখানি চিত্র সম্ব্ৰিত ॥

॥ মোট ৩২৭+ ০ পুজার সম্পূর্ব॥

॥ সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা॥

### ব্ৰীত্ৰীমা ও সপ্তসাধিকা

স্বামী ভেজসানন্দ প্ৰণীত বামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমং স্বামী শঙ্করানন্দ্রী লিখিত ভূমিকা-স্থলিত।

॥ ছই টাকা ॥

পর্মহং সদেব স্থামী প্রেমেশানক প্রণীত : ছোটদের জন্তে সরল সহজ ভাগার রচিত। ॥ পঞ্চাশ প্রসা।

## নী তা সার-সংগ্রহঃ স্বামী প্রেম্যানন্দ সম্পাদিত

ছাতদের উপযুক্ত কবিয়া, ব্যাক্রণ, শব্দার্থ ও ব্যাখ্যাসহ গীতার একটি হক্ষর সংক্লন গ্রন্থ।

আত্মবিকাশ

( ছই ভাগে সম্পূৰ্ণ )

স্থামী প্রেসেশানন্দ প্রণীত । চলিশ ও পঞ্চাশ পর্যা ।

রামকৃষ্ণ মিশন দারদাপীঠ বেলুড় মঠ (হাওড়া)

|                | विवय                                          | <b>সেখক</b>               |       | शृहे          |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------|
| a 1            | <del>স্</del> ষ্টিতত্ত্ব                      | স্বামী সারদানন্দ          |       | Ъ             |
| <b>&amp;</b> 1 | <b>কলিভন্ন</b> য়বিবেকান <b>ন্দ</b> স্তোত্ৰম্ | শরচ্চন্দ্র দক্রবতী        |       | d             |
| <b>9</b> 1     | বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের              |                           |       |               |
|                | ভাবের প্রয়োজনীয়তা                           | শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী |       | >0            |
| <b>b</b> 1     | প্রার্থনা (কবিতা)                             | স্বামী জীবানন্দ           | • • • | 26            |
| ৯।             | কায়া ও ছায়া                                 | স্বামী শ্রদ্ধানন্দ        | • • • | 59            |
| >01            | দানবের পরাজয় (কবিতা)                         | ञीगास्नीन नाग             | •••   | ې د           |
| >> 1           | "তাল ভঙ্গ ন পায়"                             | স্বামী তেজসানন্দ          |       | <b>&gt;</b> : |
| >> 1           | "ন বৈত্তেন তপ্ণীয়ো মহুয়াঃ" (কবিতা)          | শ্রীবিজয়লাল চটোপাধ্যায়  |       | ২৭            |
| >01            | শ্রীদোমনাথ                                    | স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ     | • • • | ২৮            |
| 58 1           | স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র          |                           |       | 0             |

## Your home flourishes



THE NATION'S BEST

THE BENGAL ELECTRIC LAMP WORKS LTD.
7. OLD COURT HOUSE ST., CALCUTTA-1

সম্পূর্ণ খণ্ডগুলি সম্ভ প্রকাশিত—

## शागी विदिकानत्मित्र वाणी ए बहना

#### ২য় সংস্করণ

মূল্য-১০ খণ্ড (রেক্সিন বাউণ্ড) একত্রে ৭০১

এই সংস্করণে স্বামীজীর কয়েকটা মূল্যবান অপ্রকাশিত বক্তৃতা সংযোজিত হইয়াছে।
পুস্তক বিক্রেতাগণকে উচ্চ কমিশন দেওয়া হইতেছে, উদ্বোধন প্রাহকগণও
এখন হইতে ১০% কমিশন পাইবেন।

## श्वाप्तीकोत जश्रकाभिठ वकुठावली

স্বামা বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

(১ম সংস্করণের পরিশিষ্ট)

স্বামীজীর মোট ৭টী বক্তৃতা যাহা পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় ছাপা হয় নাই ও 'বাণী ও রচনা'র ১ম সংস্করণে দেওয়া সম্ভব হয় নাই, উহা পৃথক পুস্তিকাকারে বিক্রয় হইতেছে। ৫৬ পৃষ্ঠা।

মূল্য-পঁচাত্তর পয়সা

### উদ্বোধনের গ্রাহকগণের ডপ্টবা

উদ্বোধনের গ্রাহকগণ নিম্নলিখিত নৃতন পুস্তকগুলি কমিশনে পাইবেন।

স্বামীজীর বাণী ও রচনা (২য় স<sup>৽</sup>করণ)

মূল্য -৭০১ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৬৩১

সামীজী শতবর্ষ-জয়ম্বী সংখ্যা উদ্বোধন

মূল্য-৫৻ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৪১

Swami Brahmananda in Pictures

মূলা--- ১০১ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৯১

|             | 133                             | y -50.            |     |         |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|---------|
|             | বিষয়                           | <i>লে</i> খক      |     | शृष्ठे। |
| 501         | দক্ষিণ ক্যালিফ্ণিয়ায় স্বামাজা | ব্ৰহ্মচারিণী ঊষা  | ••  | 22      |
| <i>७७</i> । | 'স্বামিশিয়া সংবাদ'-প্রণেতা     |                   |     |         |
|             | শরচন্দ্র চক্রবর্তী              | 'নচিকেতা'         | *** | ૭৬      |
| 391         | 'नरतन्त्र निका निर्व'           | স্বামী ধীরেশানন্দ | ••• | 84      |
| 721         | সমালোচনা                        |                   |     | 89      |
| 166         | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ    |                   |     | 85      |
| २०।         | বিবিধ সংবাদ                     |                   |     | ú ¢     |



## এক মহান দেখের এক মহান জনসমাজ

DA 65/FIO Bengali

### উদ্বোপ্তনের নির্মাবলী

মাঘ মাস হইতে বর্ষারক্ষ। বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অস্কৃতঃ এক বংসরের জন্ম গ্রাহক হইলে ভাল হয়। বার্ষিক মূল্যা / ডাক মান্তন সহ) টাকা ৫ ৫০ ও ষাঝাসিক টাকা ৩ । প্রতি সংখ্যা • ৫০।

বিশেষ কারণ নাথাকিলে প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইয়াথাকে। পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিখের পর সংবাদ দিবেন।

বিশেষ দ্রেপ্টবাঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, প্রাদি লিখিবার সময় ওাচারা যেন অস্থাহপূর্বক তাহাদের প্রাছক-সংখ্যা উল্লেখ করেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হুইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌচানো দরকার। 'উলোধনে'র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিভার করিয়া লেখা আবশ্যক।

কাৰ্যাধ্যক্ষ- উৰোধন কাৰ্যালয়, ১ উৰোধন লেন, বাগবাজাৱ, কলিকাতা ৬

সম্ভ প্ৰকাশিত হইল !!

### পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ !!

## मकी जश्रार

( यछ जःऋद्र ।

প্রায় একহাজার দেবদেবী বিষয়ক ও নিরাকার ভজনের অপূর্ব সমাবেশ

इनत हाना ७ वैशारे। आत्र ७०० पृष्ठी, काउन चाउँ (नकी।

মুল্য টাকা ৬.৫০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান: রামক্লফ মিশন বিভাগীঠ পোঃ বৈভনাথ (দেওঘর) এস.পি. উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকান্তা ৩ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, সারদাপীঠ (শোরুম), পোঃ বেলুড়মঠ, হাওড়া

### স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত

### ্রেরান্ত্র-১ম ভার (২য় মংকরণ) ও হার ভার

মূল্য যথাক্রমে ২০০, ২৮০ মাত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব ভাইস-ত্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদাচার্য শ্রীমৎ স্থামী অচলানন্দজা মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কাশী হইতে লিখিয়াছেন ঃ বাবুরাম মহারাজের জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া স্বসাধারণের নিকট দিতে পারিয়াছ, ইহা নিশুরই একটি মহৎ কার্য হইয়াছে।

## শ্ৰেমানক জীবন-চরিত

মূল্য সুলভ সং ৩।০, রাজ সং ৪১

ভারতবরেণ্য শ্রাদ্ধের ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মূখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত প্রাপ্তিস্থানঃ—মহেশ লাইবেনি, ২১, শ্যামাচরণ দে খ্রীট, কলিকাতা-১২, ডি, এম, লাইবেরি, ৪২, কর্ণভয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা-৬।

## **উ**ष्टाधन, काञ्चन ५७१२

### বিষয়-নূচী

|     | বিশয়                              | ্লেখক<br>-   |       | 981 |
|-----|------------------------------------|--------------|-------|-----|
| 51  | শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজার মধ্য | नगरि         | ••    | 49  |
| ۶ ۱ | দিব্য বাণী                         |              | •••   | 60  |
| ا د | কথাপ্রসঙ্গে                        |              |       | ৬১  |
|     | <b>শ্রীরামকৃষ্ণ</b>                |              |       |     |
| 31  | যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদক্ষে     | चागो माहमानम | * * 1 | હર  |

## (प्राहिनो व

কাপড় যেমনি সুলঙ তেমনি টেকসই, তাই

ষরে ষরে ক্রোক্রিকীক্র এত আদর ১নং মিল ২নং মিল কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব-পাকিস্থান) বেলম্বরিয়া (ভারত রাষ্ট্র)

# যোহিনী যিলস্ লিমিটেড

ম্যাবেজিং এজেণ্টগ্—

মেসাস' চক্রবত্তা সন্স এও কোৎ বেজিঃ অফিস—২২নং ক্যানিং খ্রীট, কলিকাতা—১

### রামক্বঞ্চ মিশন সারদাপীঠ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

#### Vedanta Paribhasa

Translated by
Swami Madhavananda

RS. 400 R

Ramakrishna Movement: Its Ideal and Activities

By Swami Tejasananda

| Rs. 1.25 |

রামকৃষ্ণ-সংঘ ৪ আদর্শ ও ইতিহাস

স্থামী ভেজসানন্দ-প্রণীত ॥ পঁচাত্তর প্রসা॥

প্রার্থকা ও সঙ্গীত

॥ এक डेका ॥

## Swami Vivekananda And His Message

By Swami Tejasananda

রামক্বফ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমং স্বামী মাধ্বানন্দজা-লিখিত ভূমিকা সমৃদ্ধ

## সামিজীর পদপ্রাত্তে

স্বামী অজ্ঞজানন্দ-প্রণীত

স্বামী বিবেকানন্দের সন্ধ্যাসী শিশ্বগণের তথ্যবহল প্রামাণিক ভীবনচরিত বাংলা জীবনী সাহিত্যের সম্পদন্ধশে অ'ভনন্দিত। শ্রীরামক্ষ্ণ-বিবেকান্দ ভাবাম্দোলনের ইতিহাস ও মর্মিক্থা ॥ স্কুদ্রা প্রচ্ছদ্পট ও প্রেরোখানি চিত্র সন্ধৃত্য ॥

॥ (बाढे ७२१ + >० शृंहा म म्लूर्व ॥

॥ সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা॥

### দ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা

স্থামী তেজসানক্ষ-প্রণীত রামক্ষ মঠ ও মিশনের ভূতপূর অধ্যক শ্রীমৎ স্থামী শঙ্করানস্কা লিখিত ভূমিকা-স্থালিত।

> ॥ १३ টাকা॥ প্রমহংসকেব

স্থামী প্রেমেশানন্দ প্রণীত : ছোটদের জন্মে সরল সংজ ভাষার বৃতিত ।

### নীতা-সাল্ল-সংগ্রহঃ স্থানী প্রেম্যানন্দ সম্পাদিত

ব্যাকরণ, শব্দার্থ ও বাশ্যাসত ছাওদের উপযুক্ত গীতার একটি হৃশ্ব সংকলন গ্রন্থ। ॥ ছুট টাকা।॥

> আত্মবিকাশ (ফুট ভাগে সম্পূর্ণ)

স্থামী প্রেমেশানন্দ প্রনীত ॥ চল্লিশ ও প্রদাশ প্রদান

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ বেলুড় মঠ (হাওড়া)

|            | <b>ৰি</b> ণয়              |              | শেশক                         |     | পৃষ্ঠা    |
|------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----|-----------|
| 4 1        | স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্র | কাশিত পত্ৰ   |                              | ••• | 60        |
| <b>6</b> 1 | <u> শ্রীরামকৃষ্ণ</u>       | ( शान )      | শ্রীদিলীপকুমার রায়          | ••• | <b>68</b> |
| 91         | গ্রীবামকৃষ্ণ জীবনাদর্শ     |              | স্বামী আদিনাথানন্দ           | *** | ৬৫        |
| b i        | শক্তির উৎস                 |              | ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ     | ••• | ৬৯        |
| ۱ ه        | পাঙ্গী পাহাড়              | (কবিতা)      | শ্রীমধুস্থদন চট্টোপাধ্যায়   | ••• | ঀ৽        |
| 0          | মৌলনা রুমার অধ্যাত্ম       | <b>চাব্য</b> | ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল | ••• | 98        |
| 51         | শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা       |              | স্বামী নির্বেদানন্দ          | ••• | ٩۵        |
| ३२ ।       | প্রার্থনা                  | (কৰিতা)      | শ্রীস্মরজিৎ মুখোপাধ্যায়     | ••• | ₽8        |
| 0          | চিকাগো বক্তভার গুরুত্ব     | i            | শ্রীপ্রেমবল্লভ দেন           | ••• | ৮৫        |

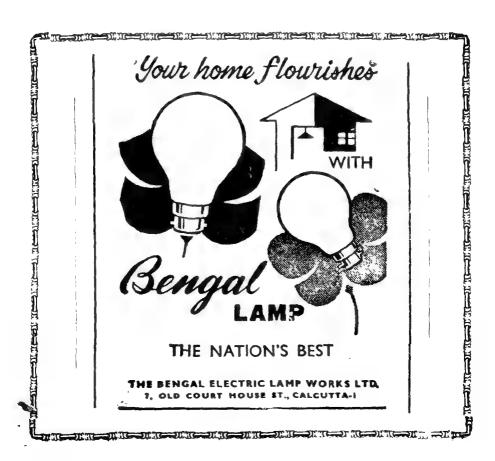

সম্পূর্ণ খণ্ডগুলি সম্ম প্রকাশিত-

## यागी विरवकानरम्ब वागी ७ बहन।

২য় সংস্করণ

মূলা ১০ খণ্ড ( রেক্সিন বাউণ্ড ) একত্রে ৬৫১

প্ৰতি খণ্ড ৭১

পুস্তক বিক্রেভাগণকে উচ্চ কমিশন দেওয়া হইতেছে, উদ্বোধন আহকগণ ১০% কমিশন পাইবেন।

## साप्तीकोत जञ्जकार्यिठ रङ्ग्ठावली

স্বামা বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

(১ম সংস্করণের পরিশিষ্ট)

স্বামীজীর মোট ৭টা বক্তৃতা যাহা পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় ছাপা হয় নাই ও 'বাণী ও রচন!'র ১ম সংস্করণে দেওয়া সন্তব হয় নাই, উহা পুণক পুল্তিকাকারে বিক্রয় হইতেছে। ৫৬ পুষ্ঠা।

মূল্য-- পঁচাত্তর পয়সা

### উদ্বোধনের গ্রাহকগণের ডেপ্টবা

উরোধনের প্রাহকগণ নিম্নলিখিত নৃতন পুস্তকগুলি কমিশনে পাইবেন।

স্বামীজার বাণী ও রচনা (২য় দ করণ)

মূল্য -৬৫ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৬৩

বামীজী শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা উদ্বোধন

মূল্য-৫১ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৪১

Swami Brahmananda in Pictures

মুল্য-১০১

( আগামী ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৭°৫০ পাইবেন)।

|             | • •                          | ٠٠٠ ٩-٠                |      |            |
|-------------|------------------------------|------------------------|------|------------|
|             | বিষয়                        | ্ <b>ল</b> খক          |      | পৃষ্ঠা     |
| 184         | শ্রীশ্রীমহারাজের শ্বৃতি      | স্বামী যতাশ্বরানন্দ    | ***  | <b>b</b> る |
| اهد         | ठाक्त खीतामक्ष ७             |                        |      |            |
|             | বর্তমান পরিস্থিতি            | শ্রীসুজয়গোণাল রায় পে | াদার | ล้ฯ        |
| <b>५</b> ७। | সমালোচনা                     |                        |      | >00        |
| 591         | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ |                        | ***  | 509        |
| SE []       | विविध मःवान                  |                        | 1.6  | 222        |



## এক মহান দেখের এক মহান জনসমাজ

DA 65/FIO Bengali

### উদ্বোদনের নির্মাবলী

6 6 6

মাদ মাস হইতে বর্ধারন্ত। বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অস্কৃতঃ এক বংসরের জন্ম গ্রাহক হইলে ভাল হয়। বার্ষিক মূল্য (ভাক মাওল সহ) টাকা ৫ ৫০ ও ধার্মাসিক টাকা ৩ । প্রতি সংখ্যা • ৫০।

বিশেষ কারণ না থাকিলে প্রতি বাংলা নাসের দিউটায় সপ্তাভের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট প্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিখের প্র সংবাদ দিবেন।

বিলেষ জেপ্ট্রাঃ — থাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, পাক্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা যেন অপ্রহপূর্বক তাঁহাদের প্রাছক সংখ্যা উল্লেখ করেন। ঠিকানা পরিবর্তন কবিতে হইলে পুর্ব মাসের শেষ সংগ্রাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। 'উদোধনে'র চাঁদা বনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিভার করিয়া লেখা আবিশ্রক।

কার্যাধ্যক-উলোধন কার্যালয়, ১ উলোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাডা ৩

#### ব্রহ্মবিদ্**গু**রু

শ্রীভূপতিনাথ সন্নিধানে।
মোহিত কুমার মুক্তা সম্পাদিত।
সপ্তম জ্ঞানভূমিকায় আক্রচ ভীবযুক্ত
যোগীববের আত্ম-চরিত সমন্থিত

## स्पृां ठकथा

" · · · · · বৃদ্ধবিদ্ ভূপতিনাথের জীবনালেখা।
সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিমৃতির আভাষ
দেয়। তপোসিদ্ধ উপনিষ্দের ঋষিরবাণী
তন্তে পাই ভূপতিনাথের বাণীতে— সত্যই
তা অমৃতবার্তা।" যুগাতর।

মুল্য: ১ম. ২য়, ৩য় ভাগে বথাক্রমে ২'৫০ ২'০০ ২'২৫

প্র।বিস্থান :--

১। মহেশ লাই তেরী

२१४, शामाहद्रभ तम द्वीते. कलिका हा-३२

২। ঋষভ-আশ্রম, কোঁড়া পো: বারাসত, ২৪ পরগণা।

## মৃতিকথা

### স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রণীত

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অস্ততম পার্যদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জীবনস্মৃতি। গ্রন্থকার কর্তৃক আরদ্ধ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবাকার্যের নিভূলি বিবরণ ও পুরাতন কথা এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৯৮ পৃষ্ঠা।
মূল্য টাকা ২

উদোধন কার্যালয় কলিকাতা ৩

### স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত

### ভোমানক-১ম ভাগ (২য় সংকরণ) ও হয় ভাগ

भूला यथाकरम २ २०, २ १० माज

প্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পূজ্যপাদাচার্য প্রীমৎ

শামী অচলানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাগ্রাম, কাশী হইতে লিখিয়াছেন:
বাব্রাম মহারাজের জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া সর্বসাধারণের নিকট দিতে পারিয়াছ,
ইহা নিশ্যই একটি মহৎ কার্য হইয়াছে।

## শ্বেমানক জীবন-ভৱিত

ম্ল্য-সুলভ সং ৩'২ঃ, রাজ সং ৪১

ভারতবরেণ্য শ্রেক্ষেয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মূখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত প্রাপ্তিস্থানঃ—মহেশ লাইব্রেরি, ২।১, শ্যামাচরণ দে খ্রীট, কলিকাতা-১২, ডি, এম, লাইব্রেরি, ৪২, কর্ণগুয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা-৬।

## डेएडाधन, रिक्व ४७१२

### বিষয়-সূচী

|            | বিষয়                                                    | ্ <b>ল</b> খক      |     | পৃষ্ঠা |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|
| <b>5</b> F | শ্রীমৎ স্বামী বারেশ্বরানন্দজী মহারাজ                     |                    | ••• | >>0    |
| ३ ।        | मिवा वांगी                                               |                    | ••• | >>¢    |
| • I        | কথাপ্র <b>সঙ্গে</b>                                      |                    | *** | >>6    |
|            | ভগৰান শ্ৰীকৃষ্ণচৈতক্ত<br>ছাত্ৰজীবনে সংখম ও জাভিব ভবিন্নং |                    |     |        |
| 8 I        | ভারতের সীমারেখা (কবিতা)                                  | শ্রীঅক্ররচন্দ্র ধর | ••• | 220    |

## (प्राहिनी व

কাপড় যেমনি সুলভ তেমনি টেকসই,

তाই

ষরে ষরে মোহিনীর এত আদর

১নং মিল

২নং মিল

কুষ্টিয়া (পূৰ্ব্ব-পাকিস্তান)

**বেল্ছরিয়া** ( ভারত রাষ্ট্র )

# মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

ম্যাবেজিং এজেণ্টস্—

মেসাস' চক্রবর্ত্তী সন্স এন্ত কোং রেজিঃ অফিস—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাডা—১

# রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

#### Vedanta Paribhasa

Translated by Swami Madhavananda

N Rs. 4'00 N

## Ramakrishna Movement: Its Ideal and Activities

By Swami Tejasananda

∥ Rs. 1'25 ∥

রামক্রম্ণ-সংঘ ৪ আদেশ ও ইতিহাস ধামী তেজসানন্দ-প্রণীত

প্রাথিনা ও সকীত স্বামী ভেজসানন্দ সঙ্কলিভ

॥ এক টাকা ॥

## Swami Vivekananda And His Message

By Swami Tejasananda

Complete life history and the Universal Gospel of the Great Swami.

Rs. 500

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানক্ষজী-লিখিত ভূমিকা সমৃদ্ধ

## স্থামিজীর পদপ্রাত্তে

স্বামী অজ্ঞজানন্দ-প্রণীত

স্বামী বিবেকানন্দের সম্মানী শিশ্বগণের তথ্যবহল প্রামাণিক জীবনচরিত বাংলা জীবনী সাহিত্যের সম্পদরূপে অভিনন্দিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনের ইতিহাস ও মর্মক্থা

॥ স্থদশ্য প্রচ্ছদপ্ট ও পনেরোখানি চিত্র সম্পালত ॥

॥ त्यां छ ७२१ + ३० शृष्टां य मण्यूर्ग ॥

॥ সাত টাকা পঞ্চাশ প্রসা ॥

### **এী শ্রীমা ও সপ্তসাথিকা**

স্বামী তেজসানন্দ-প্রেণীত বামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমং স্বামী শহরানন্দ্রী লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত।

। ছই টাকা ।

পর্মহংসকেব খামী প্রেমেশানন্দ প্রণীত

ছোটদের জন্মে সরল সহজ ভাষার রচিত।
॥ পঞ্চাশ প্রসা।॥

গীতা-সার-সংগ্রহঃ

**স্বামী প্রেমেশানন্দ সম্পাদিত** ব্যাক্রণ, শ্রম্মার্থ ও রুগেয়াস্ক চাত্র

ব্যাকরণ, শব্দার্থ ও ব্যাব্যাস্থ ছাত্রদের উপযুক্ত গীতার একটি প্রশার সংক্লান গ্রন্থ। । ছাই টাকা।

#### আত্মবিকাশ

( ছই ভাগে সম্পূর্ণ )

স্থামী প্রেমেশানন্দ প্রনীত

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেল্ড় মঠ (হাওড়া)

|                |                                        | •                          |       |             |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|
|                | <b>वि</b> यत्र                         | শেশক                       |       | পৃষ্ঠ       |
| ¢ i            | পঞ্চোশ বিচার                           | স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ      | • • • | >45         |
| <b>&amp;</b> 1 | ফাল্গনে (কবিতা)                        | শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাখ্যায় | • • • | :२७         |
| 91             | স্মিতম জরগুষ্ট্র                       | জে- কে. ওয়াডিয়া          | • • • | ১২৭         |
| ۱ ٦            | ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান পরিস্থিতি | শ্রীসুজয়গোপাল রায় পোদ    | ার    | ५०५         |
| ۱ ه            | ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা (কবিতা)      | শ্ৰীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত       |       | >90         |
| 0 1            | <b>त्रा</b> मायगी                      | শ্রীঅমূল্যকুমার মণ্ডল      | •••   | <b>ે</b> હહ |
| 1 6            | বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি             | ঐদিলীপকুমার রায়           | •••   | \$80        |
| ۱۶             | প্রয়াগে পূর্ণকৃম্ভ                    | স্বামী শুদ্ধসন্থানন্দ      | •••   | >89         |
| 100            | প্রার্থনা (কবিভা)                      | শ্ৰীমতী শিবানী মৈত্ৰ       | 4.4.1 | >04         |



সম্পূর্ণ খণ্ডগুলি সম্ভ প্রকাশিত—

## यागी विरवकानत्म व वागी ७ बहन।

২য় **সংস্করণ** মূল্য—১০ **খণ্ড ( রেক্সিন বাউণ্ড ) একত্রে ৬৫**্ প্রতি খণ্ড ৭

## श्वाप्तीकोत जक्षकार्यित रङ्गतावली

श्वामो विद्यकानत्मत वाणी ও तहन।

(১ম সংস্করণের পরিশিষ্ট)

স্বামীজীর মোট ৭টা বক্তৃতা যাহা পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় ছাপা হয় নাই ও 'বাণী ও রচনা'র ১ম সংস্করণে দেওয়া সম্ভব হয় নাই, উহা পৃথক পুস্তিকাকারে বিক্রেয় হইতেছে। ৫৬ পৃষ্ঠা।

মূল্য-পঁচাত্তর পয়সা

### साप्ती जस्मानम

( ভূড়ায় সংস্করণ )

এই গ্রন্থানিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনেব দর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানশ্ব মহারাজের দবিস্তার ধারাবাহিক জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার কঠোর-তপস্থা-ত্যাগ-বৈরাগ্য-বিষয়ক বর্ণনা পাঠ করিয়া সাধক ও পাঠক দকলেই মুগ্ধ হইবেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মানদপুরের জীবনী ভক্তগণের অতি আদরেব গ্রন্থ। তাঁহার ৬ খানি চিত্র ইহাতের হিয়াছে। ৩০৫ পৃঠায় দম্পূর্ণ। কাপড়ে বাঁধাই। শ্র্না ৩০ টাকা

## धर्म अमान सामी बन्धानन

(অন্তম সংস্করণ)

স্বামী ব্রহ্মানশ্বের কথোশকথন ও পত্রাবলী-সংগ্রহ। আধ্যাত্মিকতার উৎস-সম্পদ। প্রত্যেক ধর্মপিপাস্থর অবশ্র পাঠ্য। সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বস্থ-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনকথাও ইহাতে আছে। শ্রুল্য ২'৫০ টাকা

উদ্রোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাঞ্জার, কলিকাতা-৩

|             |                             |               | <b>^</b>            |       |     |
|-------------|-----------------------------|---------------|---------------------|-------|-----|
|             | বিষয়                       |               | <b>েল</b> খক        |       | 981 |
| 184         | স্বামা ব্রহ্মানন্দজার অপ্রব | চাশিত পত্ৰ    |                     | •••   | >00 |
| 501         | নৈষা তৰ্কেণ                 | ( কবিতা )     | শ্রীশিবশস্তু সরকার  | •••   | >00 |
| <i>১৬</i> : | শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা        |               | স্বামী নির্বেদানন্দ | • • • | >46 |
| ۱ 9\$       | সমালোচনা                    |               |                     | •••   | >65 |
| ১৮।         | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স    | <b>নং</b> বাদ |                     | ***   | ১৬৩ |
| 166         | विविध मःवाम                 |               |                     | **1   | ১৬৭ |

### উদ্বোধনের গ্রাহকগণের দ্রপ্রবা

উদ্বোধনের গ্রাহকগণ নিম্নলিখিত নৃতন পুস্তকগুলি কমিশনে পাইবেন।

वामीकीत वानी अ तहना ( अस मः अवता )

মূল্য -৬৫ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৬০১

স্বামীজী শতবর্ষ-জয়স্তী সংখ্যা উদ্বোধন

মূল্য-৫ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৪১

Swami Brahmananda in Pictures

( আগামী ৩১শে মার্চ্চ পর্যান্ত ৭'৫০ পাইবেন)

মূল্য-১০১

### উদ্বোপ্রনের নির্মাবলী

মাঘ মাস হইতে বর্ধারাপ্ত। বর্ধের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বংসরের জন্ম গ্রাহক হইলে ভাল হয়। বার্ষিক মূল্য (ভাক মাগুল সহ) টাকা ৫ ৫০ ও বাগ্যাসিক টাকা ৩ । প্রতি সংখ্যা • ৫০।

বিশেষ কারণ না থাকিলে প্রতি বাংলা মাসের দিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরিভ হইয়া থাকে। পত্রিকা না পাইলে দেই মাসের ২০ তারিখের প্রকাশ দিবেন।

বিশেষ জান্তব্য :— প্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, প্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা যেন অহগ্রহপূর্বক তাঁহাদের প্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মানের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পোঁছানো দরকার। 'উঘোধনে'র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিজার করিয়া লেখা আবশ্রক।

কাৰ্যাধ্যক্স—উৰোধন কাৰ্যালয়, ১ উৰোধন লেন, বাগবান্ধার, কলিকাতা ৩

# শ্ৰীমন্তগ্ৰদ্গীতা

পরিবর্ধিত নবম সংস্করণ

দামী জগদীপ্রক্রানন্দ-অন্যুদ্দিত
ও

দামী জগদোনন্দ-সম্পাদিত
এই সংস্করণে গীতা-কবচ সংযোজিত হইয়াছে।

মূল সংস্কৃত, অন্বয় ও মূল সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ

এবং প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। পাদটীকায় ত্রহ

অংশের সরল ব্যাখ্যা। প্রমান সম্পূর্ণ • মনোরম কাপড়ে

পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ঃ: মনোরম কাপড়ে বাঁধাই

মূল্য তিন টাকা মাত্র

উল্লেখন কার্সালস্থ ১. উল্লেখন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

### স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত

### শ্রেমানক্র-১ম ভাগ (২য় সংকরণ) ৬ হয় ভাগ

भूना यथाकरम २°२৫, २°9৫ माज

প্রামক্ষ মিশনের ভূতপূর্ব ভাইস-প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদাচার্য প্রীমৎ খামী অচলানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রাম, কাশী হইতে লিখিয়াছেন : বাব্রাম মহারাজের জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া সর্বসাধারণের নিকট দিতে পারিষাছ, ইহা নিশ্চরই একটি মহৎ কার্য হইয়াছে।

## শ্রেমানক জীবন-চরিত

মূল্য – সুলভ সং ৩ ২১, রাজ সং ৪১

ভারতবরেণ্য শ্রেক্সে ডাই শ্রামাপ্রসাদ মূখোপাধ্যায় মহাশরের ভূমিকা সম্বলিত প্রাপ্তিস্থান ঃ—মহেশ লাইব্রেরি, ২।১, শ্যামাচরণ দে খ্রীট, কলিকাতা-১২, ডি, এম, লাইব্রেরি, ৪২, কণওয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা-৬।

## উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩৭৩

### বিষয়-সূচী

|            | বিষয়                                | ্ৰেল <b>শ</b> ক |     | পুঠা |
|------------|--------------------------------------|-----------------|-----|------|
| 51         | मिना वागी                            |                 | ••• | ১৬৯  |
| ŞI         | কথাপ্রসঙ্গে                          |                 | *** | 590  |
|            | সনাতন ধর্ম, ভগবান বৃদ্ধ ও আচার্য পকর |                 |     |      |
| <b>७</b> । | স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র |                 | ••• | 590  |
| 8 1        | ধম্মপদ (কবিতা)                       | নচিকেতা ভরম্বাজ | ~   | ১৭৬  |

## (प्राहिती व

কাপড় যেমান সুলভ তেমনি টেকসই, তাই

ধরে ধরে মোহিনীর এত আদর ১নং মিল ২নং মিল

কুষ্টিয়া ( পূর্ব্ব-পাকিস্তান ) বেলখরিয়া ( ভারত রাষ্ট্র )

# যোহিনী যিলস্ লিমিটেড

ম্যাবেজিং এজেণ্টস—

(प्रमाम **एकवड़ी मम** १९ कार **दिष**्ढ श्रिम—१२न९ क्यानिश श्रीष्ठे, कलिकाछ।—)

### রামক্বঞ্চ মিশন সারদাপীঠ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

#### Vedanta Paribhasa

Translated by
Swami Madhavananda
# Rs 4:00 #

## Ramakrishna Movement: Its Ideal and Activities

By Swami Tejasananda

রামক্রম্ঞ-সংঘ ৪ আদেশ ও ইতিহাস খামী তেজসানদ-প্রণীত

প্রাথিকা ও সঞ্চীত স্বামী ভেজসানন্দ সঙ্কলিত

। এক টাকা ।

## Swami Vivekananda And His Message

By Swami Tejasananda

Complete life history and the Universal Gospel of the Great Swami,

Pages: 209+VI || Rs. 5.00 ||

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানক্ষজী-লিখিত ভূমিকা সমৃদ্ধ

## স্থামিজীর পদ্সাতের

স্বামা অজ্ঞজানন্দ-প্রণীত

সামী বিবেকানন্দের সম্রাসী শিশ্বগণের তথাবছল প্রামাণিক জীবনচরিত বাংলা জীবনী সাহিত্যের সম্পদ্ধণে অভিনন্দিত। শ্রীরামক্ষণ-বিবেকান্দ-ভাবান্দোলনের ইতিহাস ও মর্মকথা

॥ স্থান্দ্রপ্রভিত্নপট ও প্রেব্যোধানি চিত্র সম্বলিত ॥

॥ মোট ৩২৭ + ১০ প্রভার সম্পূর্ণ॥

॥ সাত টাকা পৃঞ্চাশ প্রসা ॥

## প্রীত্রীমা ও সপ্তসাধিকা

সামী তেজসানক-প্রণীত রামরুফ্ত মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অগ্যক শ্রীমং স্থামী শঙ্করানক্ত্রী লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত।

> া ছই টাকা। পদ্ধমন্তৎসদেশ স্বামী প্রেমেশানন্দ প্রণীত

ছোটদের ভল্তে সরল সহজ ভাষায় রচিত।
॥ পঞ্চাশ প্রস্যু॥

## নীতা-সার-সংগ্রহঃ স্বামী প্রেমেশালন সম্পাদিত

ব্যাকরণ, শবাথ ও ব্যাখ্যাস্হ ছাওদের উপযুক্ত গীতার একটি স্পর সংকলন গ্রহ। ॥ ছুই টাকা ॥

#### আত্মবিকাশ

্ছট ভাগে সম্পূৰ্ণ) স্থামী প্ৰে**মেশানন্দ প্ৰণী**ত । চল্লিশ ও পঞ্চাশ পয়সা।

রামকৃষ্ণ মিশন দারদাপীঠ, বেলুড় মঠ ( হাওড়া )

|     | <b>वि</b> संग                  | লেখক                           |       | পৃষ্ঠা |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| e i | ভগবৎপ্রসঙ্গ                    | स्रामी माधवानम                 | •••   | 599    |
| હ ા | স্থরূপ (কবিতা)                 | শ্রীমদন চৌধুরী                 |       | 700    |
| ۹ ۱ | চারি আর্থসভ্য                  | <b>ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ</b>    | • • • | ንሥን    |
| bН  | বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি     | শ্রীদিলীপকুমার রায়            | • • • | ১৮৬    |
| ৯।  | বিশ্বগীতি (কবিতা)              | শ্রীঅনস্তনাথ মুখোপাধ্যায়      | ,     | ১৯৩    |
| 0 I | মহাপরিনির্বাণের বাণী           | ব্ৰহ্মচারী বিজাচৈতন্ত          |       | >>8    |
| 1 6 | শক্তির বিভিন্ন রূপ             | ডক্টর <u>শী</u> বিশ্বরঞ্জন নাগ | •••   | 224    |
| ١٤٠ | জীবন শিল্প ও স্বামী বিবেকানন্দ | স্বামী তথাগতানন্দ              |       | 200    |
| 9 1 | নাভি-তীর্থ ( মণিপুর )          | শ্ৰীমতী শিবানী দত্ত            | • •   | ۲۰۶    |

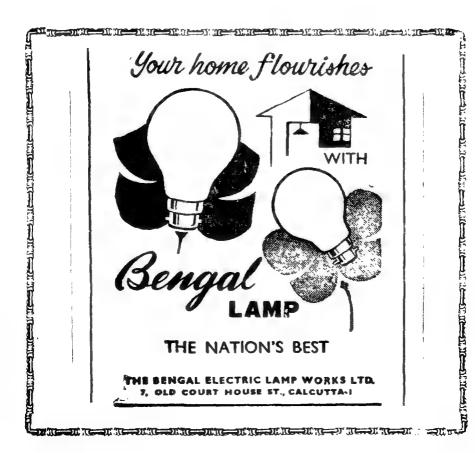

সম্পূর্ণ খণ্ডগুলি সম্ভ প্রকাশিত—

## शागी विरवकानत्मव वाणी ७ वहना

২য় সংস্করণ

মুল্য – ১০ খণ্ড ( রেক্সিন বাউণ্ড ) একত্রে ৬৫১ প্রতি খণ্ড ৭১

## श्वाप्तीकीत जक्षकाभिठ वक्क्ठावली

স্বামা বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

(১ম সংস্করণের পরিশিষ্ট)

স্বামীজ্যর মোট ৭টা বক্তৃত। যাহা পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় ছাপা হয় নাই ও 'বাণী ও রচনা'র ১ম সংস্করণে দেওয়া সন্তব হয় নাই, উহা পৃথক পু্স্তিকাকারে বিক্রয় হইতেছে। ৫৬ পূর্চা।

মূল্য-পঁচাত্তর পয়সা

### साप्ती बस्तानम

( তৃতীয় সংস্করণ )

এই প্রস্থানিতে শ্রীরামক্তক মঠ ও মিশনের দর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দবিস্তার ধারাবাহিক জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার কঠোর-তপস্তা-ত্যাগ-বৈরাগ্য-বিদয়ক বর্ণনা পাঠ করিয়া দাধক ও পাঠক দকলেই মুগ্ধ হইবেন। শ্রীরামক্তকদেবের এই মানদপুত্রের জীবনী ভক্তগণের অতি আদরের গ্রন্থ। তাঁহার ৬ খানি চিত্র ইহাতে রহিষাছে। ৩০১ পৃঠায় দম্পূর্ণ। কাপড়ে বাঁধাই। স্থুল্য ৩০ টাকা

## धर्म अमान सामी जन्मानन

(অপ্রম সংস্করণ)

স্বামী ব্রহ্মানশ্বের কণোপকথন ও প্রাবেলী-সংগ্রহ। আধ্যান্থিকতার **উৎস-সম্পদ**। প্রত্যেক ধর্মপিপাস্থর অবস্থ পাঠ্য। সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বস্থ-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনকথাও ইহাতে আছে। **মূল্য ২ং৫০ টাকা** 

উল্লেখন কার্যালয়, ১. উল্লেখন লেন, বাগবান্তার, কলিকাতা-৩

### **ওলোবন**

### বিষয়-সূচী

|      | বিষয়                  |                  | লেখক                         |     | शृष्ठे1        |
|------|------------------------|------------------|------------------------------|-----|----------------|
| 58   | পথের সন্ধানে           |                  | বৃদ্ধচারী প্রস্              | ••• | ५५७            |
| 50 1 | প্রার্থনা              | ( কবিতা )        | <b>औरवन् वरम</b> ग्राभाषाग्र | ••• | २५७            |
| ५७ । | সমালোচনা               |                  |                              |     | २५१            |
| 59 1 | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন | र <b>म</b> श्वाम |                              | *** | <b>\$</b> \$\$ |
| 56 I | বিবিধ সংবাদ            |                  |                              | *** | २२७            |

### উদ্বোধনের গ্রাহকগণের জপ্টবা

উদ্বোধনের গ্রাহকগণ িমলিখিত নৃতন পুস্তকগুলি কমিশনে পাইবেন।

### यामीकोत वानी ও तहना (२व मः कतन)

মূল্য -৬৫ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৬০

### স্বামীজী শতবর্ষ-জয়ম্বী সংখ্যা উদ্বোধন

মূল্য-৫ উদ্বোধন প্রাহক পক্ষে টাকা ৪১

বিজ্ঞাপনের হার : — চতুর্থ কভার: ১২০ ্ : তৃতীয় কভার: ৮০ ্ : বিষয়-স্কীর নিমে:
৪০ ্ ; বিষয়-স্কীর সম্প্রে — পূর্ণ পূঞ্চা: ৫০ ্ : বিষয়-স্কীর সম্পুরে — অর্ধ পূঞ্চা:
০০ ্ ; সাধারণ পূর্ণ পূঞ্চা: ৪০ ্ ; সাধারণ অর্ধ পূঞ্চা: ২৫ ্ ; পূঞ্চার চতুর্থাংশ: ১৫ ্।

### উদ্বোপ্রনের নিশ্বমাবলী

মাঘ মাদ হইতে বর্ষারম্ভ। বর্ষের প্রথম দংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বংদরের জন্ম গ্রাহক হইলে ভাল হয়। বার্ষিক মূল্য (ভাক মান্তল দহ) টাকা ৫ ৫০ ও বাঝাসিক টাকা ৩ । প্রতি দংখ্যা • ৫০।

বিশেষ কারণ নাথাকিলে প্রতি বাংলা মাসের ছিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্তিকা প্রেরিত হইয়াথাকে। পত্তিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিখের পর সংবাদ দিবেন।

বিশেষ জন্তব্য :— গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, প্রাদি লিখিবার সময় ওাহারা যেন অন্থাহপূর্বক ভাঁহাদের প্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পোঁছানো দরকার। উলোধনে'র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিকার করিয়া লেখা আবস্তক।

কাৰ্যাধ্যক্ষ--উছোধন কাৰ্যালয়, ১ উছোধন লেন, বাগৰাক্ষার, কলিকাতা ৬

## শ্ৰীমন্ত্ৰপ্ৰদ্গীতা

পরিবর্ধিত নবম সংস্করণ
প্রামী জ্বসদৌশ্ররালন্দ-অন্যুদ্দিত
ও
স্বামী জ্বসদোলন্দ সম্পাদিত
এই সংস্করণে গীতা-কবচ সংযোজিত হুইয়াছে।

মূল সংস্কৃত, অন্বয় ও মূল সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। পাদটীকায় ত্বরহ অংশের সরল ব্যাখ্যা। ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ঃঃ মনোরম কাপড়ে বাঁখাই

> উত্তোধন কার্মানস্থ ১. উল্লেখন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

মলা তিন টাকা মাত্র

### স্বামা ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত

### শ্রেমান্স-১ম ভাস (১য় সংশ্বন ) ও ২ র ভাস

মুলা বথাক্রমে ২°১৫, ১°৭৫ মাত্র

শ্রীরামরুক্ত মিশনের ভূতপূর্ব ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পূজ্যপাদাচার্য শ্রীমৎ
শামী অচলানন্দলী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কাশা হইতে লিথিয়াছেন:
বাব্রাম মহারাভের জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া স্বসাধারণের নিকট দিতে পারিষাছ,
ইছা নিশ্চয়ই একটি মহৎ কার্য হুইয়াছে।

## শ্ৰেমানক জীবন-চৰিত

মূল্য- সুলভ সং ৩ ২৫, রাজ সং ৪১

ভারতবরেণ্য প্রদেষ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মূথোপাধ্যায় মহাশরের ভূমিকা সম্বলিত প্রাপ্তিস্থানঃ—মহেশ লাইব্রেরি, ২০১, শ্যামাচরণ দে খ্রীট, কলিকাতা-১২, ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪২, কণণ্ডয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা-৬।

## **डामाधन, रेकार ५७१७**

## বিষয়-সূচী

| <b>বৃ</b> ষ্টা |
|----------------|
| १२०            |
| १२७            |
|                |
| 00             |
| 4              |

## (प्राहिती व

কাপড় যেমান সুলভ তেমনি টেকসই, তাই

ঘরে ঘরে মোহিনীর এত আদর ১নং মিল ১নং মিল

কুষ্টিয়া (পূর্ব-পাকিস্তান) বেলম্বরিয়া (ভারত রাষ্ট্র)

# (गारिनो गिलम् लिगिएए

ম্যানেজিং এজেণ্টস— (प्रमाम हक्कवंडी मम अंड कार तिष्ठि षषिप्र—११न९ कानि श्वीरे, क्लिकारा—)

# রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

#### Vedanta Paribhasa

Translated by
Swami Madhavananda

11 Rs. 4:00 11

Ramakrishna Movement:

Its Ideal and Activities

By Swami Tejasananda

# Rs. 1.25 #

লামক্রম্ঞ-সংঘ ৪ আদর্শ ও ইতিহাস খামী তেজগানদ-প্রণীত

প্রাথ্যনা ও সঙ্গীত স্বামী তেজসানন্দ সম্বলিত

। এক টাকা ।

। পঁচাতের প্রসা ॥

## Swami Vivekananda And His Message

By Swami Tejasananda

Complete life history and the Universal Gospel of the Great Swami,

Pages: 209+VI | Rs. 500 |

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধ্বানন্দ্জী-লিখিত ভূমিকা সমৃদ্ধ

### <u>স্থামিজীর পদপ্রাত্তে</u>

স্বামী অজ্ঞজানন্দ-প্রণীত

স্বামী বিবেকানন্দের সন্ত্রাসী শিশুগণণের তথাবহল প্রামাণিক জীবনচরিত বাংলা জীবনী সাহিত্যের সম্পদর্রণে অভিনন্দিত। শ্রীরামক্ষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনের ইতিহাস ও মর্মকথা । স্থদশ্য প্রচ্ছদ্পট ও পনেরোখানি চিত্র সম্প্রিত ।।

॥ त्यां छ ७२ १ + >० शृंहा स नम्भूर्व ॥

া সাত টাকা পঞাশ প্যসা॥

### প্রীপ্রীমা ও সপ্তসাধিকা

স্বামী তেজসানক্ষ-প্রণীত বামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক শ্রীমং স্বামী শঙ্কবানন্দজী লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত।

॥ ছই টাকা॥

পদ্ৰমস্থসদেশ স্থামী প্ৰেমেশানন্দ প্ৰণীত হোটদের জন্মে গরল সহজ ভাষার রচিত।

॥ পঞ্চাশ পয়সা॥

## নী তা-সাল-সংগ্ৰহঃ স্বামী প্ৰেমেশানৰ সম্পাদিত

ব্যাকরণ, শকার্থ ও বয়াখ্যাস্থ ছাতদের উপযুক্ত গীভার এক**ি স্কির** সংক**লন গ্রন্থ।** ■ তুই টা**কা।** 

#### আভাবিকাশ

( ছই ভাগে সম্পূর্ণ ) স্বামী প্রেমেশানন্দ প্রবীত

॥ চ<sup>া</sup>ল্ল প ও প্রধাশ প্রসা ॥

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ ( হাওড়া )

|     | <b>वि</b> यज्ञ                   | শেখক                                 |     | शुक्रा      |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|-----|-------------|
| 8 1 | 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিমু'      | স্বামী ধীরেশানন্দ                    | *** | ২৩৩         |
| ¢ i | "বাণীর অমৃত ঢালো" (কবিতা         | ) শ্রীবিজয়লাল চট্টো <b>পাধ্যায়</b> | ••• | ২৩৮         |
| હ ા | বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি       | শ্রীদিলীপকুমার রায়                  | ••• | ২৩৯         |
| ۹ ۱ | আলমবাজার মঠ                      | শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য            | ••• | <b>२</b> 8७ |
| b 1 | <b>প্রেম-রূপ</b> (কবিভা          | ) শ্রীনণীন্দ্রকৃষ ভট্টাচার্য         | *** | २००         |
| ৯   | প্রাণের পরিচয়                   | শ্রীজাবনকৃষ্ণ <b>দে বেদান্ত</b> বি   | নোদ | ২৫৬         |
| 0 I | সোহহম্ (কবিতা                    | ) ঐাওকদাস দাশ                        | ••• | २७३         |
| 5 1 | শিক্ষাপ্রসঙ্গ                    | সামী ভূধরান <b>ল</b>                 | *** | २७२         |
| ३ । | প্রলোকে শিল্পাচার্য নন্দলাল বস্থ |                                      | ••• | <i>২৬৬</i>  |



সম্পূর্ণ খণ্ডগুলি সম্ভ প্রকাশিত-

## श्वाघी विरवकानरकत वानी 3 तहना

২য় সংস্করণ

মুল্য—১০ খণ্ড ( রেক্সিন বাউণ্ড ) একত্রে ৬৫১ প্রতি খণ্ড ৭১

## शाप्तीकोत जक्षकाभिठ वक्न्ठावली

স্বামা বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

(১ম সংস্করণের পরিশিষ্ট)

স্বামীজীর মোট ৭টা বক্তৃতা যাহা পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় ছাপা হয় নাই ও 'বাণী ও রচনা'র ১ম সংস্করণে দেওয়া সন্তব হয় নাই, উহা পৃথক পুতিকাকারে বিক্রয় হইতেছে। ৫৬ পূর্চা।

মূল্য-পঁচাত্তর পয়সা

### साप्ती बक्तानम

( তৃতীয় সংস্করণ )

এই গ্রন্থানিতে শ্রীরামক্ষ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বাসী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সবিস্থার ধ্রোবাহিক জীবনী লিপিবদ্ধ হই যাছে। উচ্চাব কঠোব-তপস্থা-ত্যাগ-বৈরাগ্য-বিষয়ক বর্ণনা পাঠ করিয়া সাধক ও পাঠক সকলেই মুদ্ধ হইবেন। শ্রীরামক্ষ্ণদেবের এই মানসপুত্রের জীবনী ভক্কগণের অতি আদ্বেব গ্রন্থ। উচ্চার ৬ খানি চিত্র ইহাতের হিয়াহে। ৩০১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কাপড়ে বাঁধাই। মুল্য ৩ টাক।

## धर्म अप्राप्त सामी जन्मानन

(অপ্টম সংস্করণ)

বামী ব্রন্ধানশ্বের কথোশকথন ও পত্রাবসী-সংগ্রহ। আধ্যান্ত্রিকতার উৎস-সম্পদ। প্রত্যেক ধর্মপিপান্তর অবশ্য পাঠ্য। সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্ধ-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনকথাও ইহাতে আছে। মুল্য ২:৫০ টাকা

উদ্রোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাঞ্জার, কলিকাতা-ত

المراكب الأساريان والأنجيري والرابا

### বিষয়-সূচী

|      |                                  | ~       |                          |          |        |
|------|----------------------------------|---------|--------------------------|----------|--------|
|      | বিষয়                            |         | লেখক                     |          | পৃষ্ঠা |
| >०।  | শিল্লচর্যায় শিল্লাচার্য নন্দলাল |         | অধ্যাপক শ্রীবিশ্বরঞ্জন চ | ক্রবর্তী | ২৬৮    |
| \$81 | শ্যামা-দঙ্গীত                    | ( গান ) | শ্রীসুধীরকুমার দাস       | ***      | ২৭•    |
| 50 1 | সমালোচনা                         |         |                          | •••      | २१১    |
| ১৬ ৷ | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ     |         |                          | •••      | ३१६    |
| 591  | বিবিধ সংবাদ                      |         |                          | •••      | २११    |

### উদ্বোধনের গ্রাহকগণের জপ্রয়া

উদ্বোধনের প্রাহকগণ নিম্নলিখিত নৃতন পুস্তকগুলি কমিশনে পাইবেন।

श्वाभी जोत वानी अ तहना (२व मः अवन)

মূল্য –৬৫ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৬০

স্বামীজী শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা উদ্বোধন

মূল্য-৫ উঘোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৪

বিজ্ঞাপনের হার ঃ—চতুর্থ কভার: ১২০ ্ ; তৃতীয় কভার: ৮০ ্ ; বিষয়-স্কার নিমে:
৪০ ্ ; বিষয়-স্কার সম্মূর্ণ—পূর্ণ পৃষ্ঠা: ৫০ ্ : বিষয়-স্কার সম্মূর্ণ—অর্থ পৃষ্ঠা:
৩০ ্ ; সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা: ৪০ ্ ; সাধারণ অর্থ পৃষ্ঠা: ২৫ ্ ; পৃষ্ঠার চতুর্থাংশ: ১৫ ৃ !

### উরোশ্রনের নিস্মাবলী

মাৰ মাস ২ইতে বৰ্ষাবস্থা। বৰ্ষেব প্ৰথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বংসরের জন্ম গ্রাহক হইলে ভাল হয়। বার্ষিক মূল্য (ভাক মাণ্ডল সহ) টাকা ৫ ৫০ ও বাঝাসিক টাকা ৩ । প্রতি সংখ্যা • ৫ • ।

বিশেষ কারণ নাথাকিলে প্রতি বাংলা মাসের দিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইয়াথাকে। পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিথের পর সংবাদ দিবেন।

বিশেষ জন্তব্য :— গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, প্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা যেন অমুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের প্রাহ্রক-সংখ্যা উল্লেখ করেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হটলে পূর্ব মাদের শেষ স্থাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্ত পৌঁহানো দরকার। 'উদােধনে'র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিভার ক্রিয়া লেখা আবশ্যক।

কাৰ্যাণ্যক্ষ-উৰোধন কাৰ্যালয়, ১ উৰোধন লেন, বাগবাছাৱ, কলিকাতা ৩

# শ্ৰীমন্তগ্ৰদ্গীত

পরিবর্ধিত নবম সংস্করণ
প্রামী জ্বসাদীপ্ররালনক-অন্যুদিত
ও
প্রামী জ্বসাদালনক-সম্পাদিত
এই সংস্করণে গীতা-কবচ সংযোজিত হইয়াছে।

মূল সংস্কৃত, অন্তর ও মূল সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। পাদটীকায় ত্ররহ অংশের সরল ব্যাখ্যা। ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ঃ মনোরম কাপড়ে বাঁঘাই মূল্য তিন টাকা মাত্র

> উদ্রোধন কার্মালর ১. উল্লেখন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

### স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত

### শ্রেমানক-১ম ভাস (২য় সংক্ষরণ) ও ২য় ভাস

भूना यथोकरम २ २०, २ १० माज

শ্রীরামক্রম্থ মিশনের ভূতপূর্ব ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পূজ্যপাদাচার্য শ্রীমৎ 
মামী অচলানন্দজী মহারাজ, রামক্ষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কাশী হইতে লিখিয়াছেন:
বাব্রাম মহারাভের জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া সর্বসাধারণের নিকট দিতে পারিয়াছ,
ইহা নিশ্চয়ই একটি মহৎ কার্য হইয়াছে।

### শেমানক জীবন-চরিত

মুল্য – সুলভ সং ৩'২১, রাজ সং ৪১

ভারতবরেণ্য প্রাঞ্চার ডাঃ শ্রামাপ্রসাদ মূখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত প্রাপ্তিস্থান :—মহেশ লাইব্রেরি, ২।১, শ্রামাচরণ দে খ্রীট, কলিকাতা-১২, ডি, এম, লাইব্রেরি, ৪২, কণগুরালিস খ্রীট, কলিকাতা-৬।

## **ढेएमाधन,** जासारू ५७१७

## বিষয়-সূচী

|          | विसङ्                               | লে <b>শ</b> ক |     | 7           |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----|-------------|
| 51       | मित्र वानी                          |               | *** | <b>18-8</b> |
| २ ।      | কথাপ্রসঙ্গে                         |               | *** | <b>₹</b>    |
|          | অন্তম্থিতা বা আগাম্বিকতা—           |               |     |             |
|          | মানবতাকে বাঁচটিয়ান উপায            |               |     |             |
| <b>9</b> | স্বামী ব্রহ্মানম্জীর অপ্রকাশিত পত্র |               | **4 | <b>₹₽₩</b>  |

## (प्राहिनी व

কাপড় যেমাৰ সুলত তেমনি টেকসই, তাই

ষরে ষরে সোহিনীর এত আদর

১নং মিল

২নং মিল

কৃষ্টিয়া ( পূর্ব্ব-পাকিন্ডান ) বেলঘরিয়া ( ভারত রাষ্ট্র )

# মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেণ্টস—

(प्रमाम' छक्रवडी मन १७ कार **রেজি**ঃ অফিস— २२नং क्যानिং श्रीरे, कलिकां ।— )

# রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

#### Vedanta Paribhasa

Translated by
Swami Madhavananda

Res. 4.00

### Ramakrishna Movement : Its Ideal and Activities

By Swami Tejasananda

n Rs. 1'25 n

রামক্রম্ণ-সংঘ ৪ আদর্শে ও ইতিহাস খামী তেজসানন্দ-প্রণীত

প্রাপ্রকা ও সঙ্গীত স্বামী ভেজসানন্দ সঙ্গলিত

## Swami Vivekananda And His Message

By Swami Tejasananda

Complete life history and the Universal Gospel of the Great Swami, Pages: 209+VI | Rs. 500 |

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধ্বালন্দজী-লিখিত ভূমিকা সমৃদ্ধ

### স্থামিজীর পদপ্রাতে

স্বামী অজ্ঞজানন্দ-প্রণীত

স্বামী বিবেকানন্দের সন্ত্রাসী শিশ্বগণের তথ্যবহল প্রামাণিক জীবনচবিত বাংলা জীবনী সাহিত্যের সম্পদরূপে অভিনন্দিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনের ইতিহাস ও মর্মকথা

॥ স্থাশ্য প্রচ্ছদ্পট ও পনেরেখানি চিত্র সম্বালত ॥

॥ মোট ৩২৭+১০ পৃষ্ঠান্ত সম্পূর্ণ ॥

॥ সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা ॥

### **ন্ত্রিত্রীমা ও সপ্তসামিকা**

স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমং স্বামী শঙ্করানন্দজী লিখিত ভূমিকা-সম্বাভিত।

। ছই টাকা।

পর মহৎসদেশ ভামী প্রেমেশানন্দ প্রণীত ছোটদের জন্তে সরল সহজ ভাষায় রচিত। । পঞ্চাশ প্রসা।

### গীতা-সার-সংগ্রহঃ স্থানী প্রেম্যানন্দ সম্পাদিত

ব্যাকরণ, শহার্থ ও ব্যাব্যাস্থ ছাওদেব উপযুক্ত গীতার একটি হুম্মর সংকলন গ্রন্থ। ॥ ছুই টাকা ॥

#### আত্মবিকাশ

( ছুই ভাগে সম্পূর্ণ ) স্থামী **্রেগ্রেমণানন্দ প্রণী**ত ॥ চল্লিশ ও পঞ্চাশ প্রসা ॥

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ (হাওড়া)

|          | <b>वि</b> संग्र                       | শেশক                                 |     | পৃষ্ঠা      |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|-------------|
| 8 1      | ভগবৎ <b>প্রসঙ্গ</b>                   | স্বামী মাধ্বানন্দ                    | ••• | ২৮৯         |
| a 1      | 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার'              | <u>बी</u> विष्मग्रनान हरिष्ठाभागाग्र | ••• | <b>১৯</b> ৩ |
| 61       | শক্তির বিভিন্ন রূপ                    | ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ             | *** | ৩০১         |
| 9 1      | রাজস্থানের মেলা উৎসব ও ব্রত পার্বণ    | শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী            | ••• | 008         |
| b 1      | অশেষ করুণা (কবিতা)                    | श्रीमाञ्जील माम                      | ••• | 950         |
| ৯ ৷      | বন্সানিয়ন্ত্রণ                       | ঐচিরঞ্জীব সরকার                      | ••• | <b>4</b> 55 |
| 0        | শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় | শ্ৰীঅজিত সেন                         | ••• | ٥,٥         |
| 1 6      | জাগো! (কৰিতা)                         | গ্রীপ্রহলাদ গঙ্গোপাধ্যায়            | ••• | ৩২৩         |
| ر<br>د د | <b>ঈশ্বর</b>                          | গ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্য           | 1য় | <i>७</i> ५8 |



সম্পূর্ণ খণ্ডগুলি সম্ভ প্রকাশিত-

## श्वाघी वितवकानत्मृत वानी 3 तहना

২য় সংস্করণ

মূল্য—১০ থণ্ড ( রেক্সিন বাউণ্ড ) একত্রে ৬৫১ প্রতি খণ্ড ৭১

## श्वाप्रीकौत जक्षकार्यिठ वक्न्ठावली

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

( अस मः अवरणव भविभिष्ठे )

স্বামীজীর মোট ৭টী বক্তৃতা যাহা পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় ছাপা হয় নাই ও 'বাণী ও রচনা'র ১ম সংস্করণে দেওয়া সন্তব হয় নাই, উহা পৃথক পুল্তিকাকারে বিক্রয় হইতেছে। ৫৬ পূর্চা।

মুল্য-পঁচাত্তর প্রসা

### शाघी बक्जातक

( তভায় সংক্ষরণ )

এই গ্রন্থানিতে শ্রীরামক্ক মঠ ও মিশনের পর্বপ্রথম অধকে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহাবাজের পবিস্তার ধালাবাহিক জীবনী লিণিবছ হইথাছে। তাঁহার কঠোর-তপস্থা-ত্যাগ-বৈরাগ্য-বিনম্বক বর্ণনা পাঠ করিষা দাধক ও পাঠক দকলেই মুগ্ধ হইবেন। জ্রীরামক্কফদেবের এই মানদপুত্রের স্থীবনী ভক্কগণের অতি আদরের গ্রন্থ। তাঁহার ৬ খানি চিত্র ইহাতে বহিয়াছে। ৩০১ পৃষ্ঠায় দম্পূর্ণ। কাপড়ে বাঁধাই! মূল্য ৩ টাকা

## धर्म अप्राप्त सामी जन्मातक

(অষ্ট্রম সংস্করণ)

স্বামী ব্রহ্মানশ্বের কথোশকথন ও পত্রাবলী-দংগ্রহ। আধ্যাম্মিকতার উৎদ-দম্পদ। প্রত্যেক ধর্মপিপাস্থর অবস্থ পাঠ্য। সাহিত্যিক শ্রীদেবেস্ত্রনাথ বস্থ-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনকথাও ইহাতে আছে। মূল্য ২°৫০ টাকা

উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

#### বিষয়-সূচী

|              |                       | , a       |                      |     |              |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----|--------------|
|              | বিষয়                 |           | ্লে <b>শ</b> ক       |     | পৃষ্ঠা       |
| १०१          | ষোড়শীপূজা            | ( কবিতা ) | শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরা | ••• | <b>৩</b> ২৭  |
| 581          | সমালোচনা              |           |                      | ••• | ৩২৮          |
| <b>5</b> ¢ 1 | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশ | নি সংবাদ  |                      | ••• | <u> ల</u> లం |
| ५७ ।         | विविध मःवाम           |           |                      | *** | ೨೨8          |

### উদ্বোধনের গ্রাহকগণের দ্রপ্টবা

উদ্বোধনের গ্রাহকগণ নিম্নলিখিত নৃত্তন পুস্তুকগুলি কমিশনে পাইবেন।

# यामीकोत वानी अ तहना (३व मध्यवन)

মূল্য -৬৫১ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে ট্যকা ৬০১

# স্বামীজী শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা উদ্বোধন

মূল্য--৫ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৪

বিজ্ঞাপনের হার ঃ— চতুর্গ কভার: ১২০ ্ ; তৃতীয় কভার: ৮০ ্ ; বিনয়-স্কীর নিয়ে: ৪০ ্ , বিনয়-স্কৌর সম্প্রে—পূর্ণ পৃষ্ঠা: ৫০ ্ ; বিনয়-স্কীর সম্প্রে—-অব পৃষ্ঠা: ৩০ ্ ; সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা: ৪০ ্ : সাধারণ আর্থ পৃষ্ঠা: ২৫ ্ ; পৃষ্ঠার চতুর্থাংশ: ১৫ ্।

# ভলেখনের নিয়মানলী

মাধ মাস ২ইতে বধারত। বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বংসরের জন্ত গ্রাহক হইলে ভাল ২য়। বার্ষিক মূল্য (ডাক মান্তল সহ) টাকা ৫৫০ ও বাঝাসিক টাকা ৩ । প্রতি সংখ্যা •৫০।

বিশেষ কারণ নাথাকিলে প্রতি বাংলা মাসের ছিত্রীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট প্রতিকা প্রেরিত হইরা থাকে। প্রতিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিখের প্র সংখাদ দিবেন।

বিলেষ জন্তব্য :— আহকগণের প্রতি নিবেদন যে, প্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা যেন অন্থাহপূর্বক তাঁহাদের প্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পুর মাসের শেষ সংগ্রাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। 'উদ্বোধনে'র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকান) পরিক্ষার করিয়া লেখা আৰক্ষক।

কার্যাধ্যক-উর্বোধন কাধালয়, ১ উর্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

জ্যান ক্রিন্ত্র ক্রিন্ত্র কাপড়ে বাধাই : মূল্য—হয় টাকা পঞ্চান পর্যান কলিকাতা ও

**देए**ग्राथन कार्यालग्न, कलिकाठा ७

স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত

#### শ্রেমানক্র-১ম ভাগ (২য় সংস্করণ) ও হর ভাগ

মূল্য যথাক্রমে ২°২৫, ২°৭৫ মাত্র

জ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব ভাইস-প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদাচার্য জ্রীমৎ খামী অচলানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কাশী হইতে লিখিয়াছেন: বাবুরাম মহারাজের জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া সর্বসাধারণের নিকট দিতে পারিয়াছ, हैहा निक्षाहे अकृष्टि बहु कार्ग इहेशाएछ ।

# প্রেমানক জীবন-চরিত

মুল্য – সুলভ সং ৩ ২১, রাজ সং ৪১

ভারতবরেণ্য প্রজেয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মূখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত প্রাপ্তিম্বান: -- মহেশ লাইব্রেরি, ২০১, শ্যামাচরণ দে খ্রীট, কলিকাতা-১২.

ডি, এম, লাইবেরি, ৪২, কণওয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা-৬।

# डामाधन, आवन १७१७

# বিষয়-সূচী

|    | বিষয়                                                     | ্ <b>ল</b> খক |     | প্ৰ         |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------|
| 51 | निवा वानी                                                 |               | ••• | ৩৩৭         |
| Ş١ | আবেদন                                                     |               | ••• | ೨೨৮         |
| 91 | কথাপ্রসঙ্গে                                               |               |     | <b>೨</b> ೨৯ |
|    | শিক্ষা কমিশনের বিপে!ট<br>শিক্ষাপ্রসক্তে স্বামী বিবেকানন্দ |               |     |             |
| 8  | স্বামী ব্ৰহ্মানন্দন্ধীৰ অপ্ৰকাশিত প                       | ত্র           |     | •88         |

# (प्राहिनी व

কাপড় যেমান সুলভ তেমনি টেকসই, তাই

ষরে ষরে নোহিনীর এত আদর

কুষ্টিয়া (পূৰ্ব্ব-পাকিস্তান)

বেলঘরিয়া (ভারত রাষ্ট্র )

# মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—
ম্যোনেজিং এজেণ্টস্—
মেসাস চক্রবর্ত্তী সন্স এও কোং
বেজিঃ অফিস—২২নং ক্যানিং খ্রীট, কলিকাতা—১

# রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

#### Vedanta Paribhasa

Translated by
Swami Madhavananda

R. Rs. 4:00 R

# Ramakrishna Movement: Its Ideal and Activities

By Swami Tejasananda

# Rs. 1'25 #

রামকুষ্ণ-সংঘ ঃ আদর্শ ও ইতিহাস

স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত
। পঁচাত্তর প্রসা॥

প্রাথিকা ও সক্ষীত স্বামী ভেজসানন্দ সঙ্কলিভ

। এক টাকা ।

# Swami Vivekananda And His Message

By Swami Tejasananda

Complete life history and the Universal Gospel of the Great Swami,

Rs. 5.00

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী-লিখিত ভূমিকা সমৃদ্ধ

# স্থামিজীর পদপ্রাত্তে

স্বামী অক্তজানন্দ-প্রণীত

শামী বিবেকানশের সম্যাসী শিশুগণের তথ্যবহুল প্রামাণিক জীবনচরিত বাংলা জীবনী সাহিত্যের সম্পদ্ধণে অভিনন্দিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানশ-ভাবাশোলনের ইতিহাস ও মর্মক্থা ॥ স্থদশ্য প্রচ্ছদ্পট ও পনেরোধানি চিত্র সম্বাভ্য ॥

॥ মোট ৩২৭ + ১০ প্রষ্ঠার সম্পূর্ণ ॥

॥ সাত টাকাপঞাশ প্রসা॥

#### গ্রীপ্রীমা ও সপ্তসাধিকা

স্বামী ভেজসানন্দ-প্রণীত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক শ্রীমং স্বামী শঙ্করানন্দজী দিখিত ভূমিকা-সম্বাদিত।

> । ছই টাকা। পদ্ধমহৎসদেশ খামী প্রেমেশানন্দ প্রণীত

ছোটদের জন্মে সরল সহজ ভাষার রচিত ॥
॥ পঞ্চাশ প্রসা ॥

# গীতা-সার-সংগ্রহঃ

স্বামা প্রেমেশানন্দ সম্পাদিত

ব্যাকরণ, শব্দার্থ ও ব্যাখ্যাসহ ছাত্রদের উপযুক্ত গীতার একটি ত্বন্দর সংকলন গ্রন্থ।

• তই টাকা ।

আত্মবিকাশ

( হুই ভাগে সম্পূর্ণ )

স্থামী প্রেমেশানন্দ প্রণীত । চল্লিশ ও পঞ্চাশ পরসা ।।

त्रामकृषः मिनन नात्रमांशीर्घ, त्रव्यूषु मर्घ ( शांखणा )

### বিষয়-সূচী

|      | <b>विषद्म</b>          |                   | লেখক                      |     | পৃষ্ঠা       |
|------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----|--------------|
| 4 1  | শ্রীরামকৃষ্ণ—আর্ত জনগণ | সক্ষে             | श्वाभी निट्रविनानम्य      | *** | 98¢          |
| હ !  | অধিকার-ও লভি নাই       | (কবিতা)           | শ্ৰীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় | ••• | ৩ ১৩         |
| 91   | শক্তির বিভিন্ন রূপ     |                   | ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ  | ••• | oe 5         |
| ۴ ۱  | <b>সূৰ্য</b>           | ( কবিতা)          | শ্রীনবকুমার চৌধুরী        | ••• | <b>૭</b> ૯ ૯ |
| ৯    | রাজস্থানের মেলা উৎসব 🕏 | <u> বত পার্বণ</u> | শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী | ••• | <b>৩</b> ৫৬  |
| 0    | প্রত্যভিজাদর্শন        |                   | শ্ৰীবিধৃভূষণ ভট্টাচাৰ্য   | ••• | <b>હ</b> હરૂ |
| ۱ \$ | প্রণাম করি             | (কবিতা)           | শ্ৰীঅটলচন্দ্ৰ দাশ         | *** | ৩৭২          |
| २ ।  | সাবিত্রী ও সীতা        |                   | শ্ৰীমতী ইন্দুবালা মিত্ৰ   | *** | ৩৭৩          |

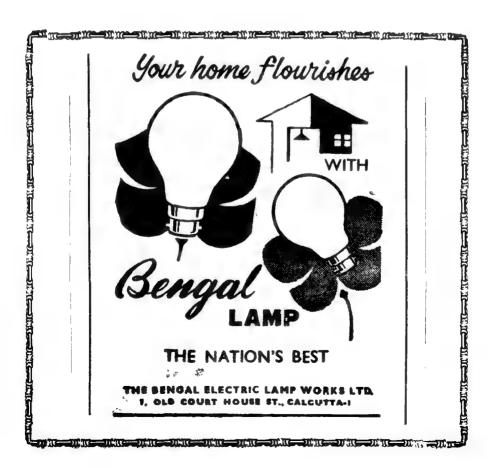

#### \* সমগ্র রচনাবলার জন্ম টাকা জন্ম দিবার সময় আরও পরিবর্ধিত হইল !

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানক মহারাজের জন্মণতবার্ষিক উৎসব-অস্ঠান উপলক্ষে
প্রকাশিত হইবে---

# श्वामी व्याजनाताल्य मध्य तहनावली

#### ১০টি খতে ইংরাজীতে

- এই ১০টি খণ্ডে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের প্রকশিত ও অপ্রকাশিত
  সকল প্রস্থ ও সমগ্র রচনা, বক্তৃতা ও পত্রাবলী প্রকাশিত হইবে।
  শতবার্ষিকী পূর্বপ্রকাশন (pre-publication) মূলা ৭৫ টাকা,
  এবং শতবার্ষিকীর পরে ১২০ টাকা।
- নিম্নলিখিত (পুনর্বধিত) তিনটি বাবে সমগ্র রচনাবলীর জন্ম টাকা
   জমা দিতে হইবে:
  - (১) প্রথম কিন্তি ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাদের মধ্যে.
  - (১) দ্বিতীয় কিন্তি ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের মধ্যে.
  - (e) তৃতীয় কিন্তি ১৯৬৭ গ্রীষ্টাব্দেব ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে।
- ডিমাই সাইজ, রেক্সিনে বাঁধাই ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটসহ।
- এই মহামূল্য রচনাবলী গ্রহণের জন্ম আমরা বাঙলা ও অন্থান্য দেশের
  সকল স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী ও সাংস্কৃতিক এবং ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের
  কর্তপক্ষদের বিশেষভাবে অমুরোধ জানাই।
- টাকা এবং ব্যাঞ্জ-কমিশনসহ চেক্ "রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, পাব্লিকেশন
   ডিপার্টমেন্ট"-এর নামে পাঠাইতে হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায়—

ম্যানেজার,

শ্রীক্রামক্রম্প বেশান্ত মই
গাব্লিকেশন ডিপার্টমেণ্ট
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ খ্রীট, কলিকাতা-৬

#### বিষয়-সূচী

|              | বিষয়                            | শেখক                              | 9हे1 |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|------|
| 5 <b>9</b> 1 | অভিনব সমম্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ | <b>औशाँ</b> पूर्णाशान वरन्गाशाग्र | ৩৭৯  |
| \$8 I        | সমালোচনা                         | ***                               | ৩৮৬  |
| 5¢ 1         | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ     | ***                               | ৩৮৮  |
| <u> १७ ।</u> | विविध मःवाम                      | •••                               | ৩৯১  |

### উদ্বোধনের গ্রাহকগণের জন্তব্য

উরোধনের গ্রাহকগণ নিম্নলিখিত নূতন পুস্তকগুলি কমিশনে পাইবেন।

याभी जीत वानी ও तहना (२व मः चतन)

মূল্য -৬৫ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৬০১

স্বামীজী শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা উদ্বোধন

মূল্য-- ৫১ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৪১

বিজ্ঞাপনের হারঃ—চতুর্থ কভার: ১২০ ; তৃতীয় কভার: ৮০ ; বিষয়-স্চীর নিমে:
৪০ ; বিষয়-স্চীর সম্বে—পূর্ণ পৃষ্ঠা: ৫০ ; বিষয়-স্চীর সমূথে—অর্থ পৃষ্ঠা:
৩০ ; সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা: ৪০ ; সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা: ২৫ ; পৃষ্ঠার চতুর্থাংশ: ১৫ ।

#### উহ্নোপ্রনের নির্মানলী

মাদ মাস হইতে বর্ষারক্ষ। বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্তঃ এক বংসরের জন্ম গ্রাহক হইলে ভাল হয়। বার্ষিক মূল্য (ভাক মান্তল সহ) টাকা ৫.৫০ ও যাথাসিক টাকা ৩ । প্রতি সংখ্যা • ৫০।

বিশেষ কারণ না থাকিলে প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় স্থাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিক্ট পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিখের পর সংবাদ দিবেন।

বিশেষ দ্বপ্টব্য :— আহকগণের প্রতি নিবেদন যে, প্রাদি লিখিবার সময় তাহারা যেন অহগ্রহপূর্বক তাহাদের প্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেব স্থাছের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। 'উদোধনে'র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপানে নাম ও ঠিকানা পরিভার করিয়া লেখা আবশ্বক।

কাৰ্যাধ্যক্ষ-উৰোধন কাৰ্যালয়, ১ উৰোধন লেন, বাগৰান্তার, কলিকাতা ও

# গীতার আলোকে শক্ষর-দর্শন

শ্রীলক্ষীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বেদশাস্ত্রী, এম. এ.

প্রণীত

অভিনব এম্ব

বাঁহারা গীভা পড়িয়াছেন এবং বাঁহারা বেদাস্ত আলোচনা করিয়াছেন, ভাঁহাদের অবশ্য পাঠা।

মূল্য ২'৫০ মাত্র

প্রকাশক – ত্রীরণক্ষিত সেন

রামকুষ্ণ পুস্তক-ভাণ্ডার

১৫, विक्रम ठ्राविकि श्रीहे.

কলিকাভা ১২

#### স্বামী ওকারেশ্বরানন্দ প্রণীত

#### শ্রেমানক্র-১ম ভাগ (২য় সংকরণ) ও হয় ভাগ

मूला यथाकरम २°२৫, २°90 माज

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব ভাইস-প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদাচার্য শ্রীমৎ শামী অচলানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাগ্রাম, কাশী হইতে লিখিয়াছেন: বাবুরাম মহারাজের জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া সবসাধারণের নিকট দিতে পারিয়াছ, ইহা নিশ্চয়ই একটি মহৎ কার্য হইরাছে।

# শ্রেমানক জীবন-চরিত

মুল্য-সুলভ সং ৩ ২৫, রাজ সং ৪১

ভারতবরেণ্য শ্রেছের ডাঃ খ্যামাপ্রসাদ মূখোপাধ্যার মহাশরের ভূমিকা সম্বলিত

প্রা**ন্তিছান ঃ**—মহেশ লাইবেরি, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ডি. এম. লাইবেরি, ৪২. কণওরালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

# **ढामाधन,** जाम 1090

# বিষয়-সূচী

|     | বিষয়                                 | <b>লেখ</b> ক             |     | र्वे हे1 |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 5 1 | <b>मिता वानी</b>                      |                          | *** | <b>්</b> |
| ۶ ۱ | ক <b>ণা</b> প্ৰসঙ্গে                  |                          | ••• | లపి8     |
|     | অমৃতধাম .                             |                          |     |          |
| 9   | নরনারায়ণক্তোত্রম্                    | শ্রীওট্টুব উল্লি         | ••• | ೦ನಿಕ     |
|     |                                       | নম্পৃতিরিপ্লাদ্ বিরচিত্য |     |          |
| 8 1 | স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ্জীর অপ্ৰকাশিত পত্ৰ |                          | 404 | 800      |
| e 1 | ভগবংপ্রদক্ষ                           | স্বামী মাধবানন্দ         | *** | 805      |

# (प्राहिनी त

কাপড় যেমান সুশুঙ তেমনি টেকসই, তাই

ধরে ধরে কোহিনীর এত আদর
১নং মিল
২নং মিল

কৃষ্টিয়া ( পূর্ব-পাকিস্থান ) বেলঘরিয়া ( ভারত রাষ্ট্র )

# মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

ম্যাবেজিং এজেণ্টদ্—

মেসাস' চক্রবর্ত্তী সন্স এও কোং বেজিঃ অফিস—২২নং ক্যানিং খ্লীট, কলিকাতা—১

# রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ প্রকাশিত উলেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

#### Vedanta Paribhasa

Translated by
Swami Madhavananda

Reg. 4:00 n

#### Ramakrishna Movement: Its Ideal and Activities

By Swami Tejasananda Rs. 1.25 n রামক্রস্থ-সংঘ ৪ আদর্শ ও ইতিহাস খামী তেজসানন্দ-প্রণীত

প্রাথনা ও সঞ্জীত স্থানী তেজসানন্দ সঙ্গলিত

# Swami Vivekananda And His Message

By Swami Tejasananda

Complete life history and the Universal Gospel of the Great Swami,

Pages: 209+VI | Rs. 500 |

রামক্ষ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানক্ষ্জী-লিখিত ভূমিকা সমূদ্ধ

# স্থামিজীর পদ্রাতে

স্বামী অজ্ঞজানন্দ-প্রণীত

স্থামী বিবেকানশ্বের সন্নাদী শিশ্বগণের তথ্যবহল প্রামাণিক জীবনচরিত বাংলা জীবনী সাহিত্যের সম্পদরণে অভিনন্ধিত। শ্রীরামক্ষা বিবেকানশ-ভাবাশোলনের ইতিহাস ও মর্যক্থা ॥ স্মৃত্য প্রচ্ছদপ্ট ও প্রবেষানি চিত্র সম্থলিত ।

। साउँ ७२१ + ३० श्रीय मञ्जूर्व ।

। সাত টাকাপঞাশ প্যসা॥

#### গ্রীগ্রীমা ও সপ্তসাধিকা

স্থামী তেজসানন্দ-প্রেণীত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভৃতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্থামী শকরানন্দ্রী লিখিত ভূমিকা-স্থানিত।

। ছই টাকা।
প্রমহৎসদেক
স্থামা প্রেমেশানন্দ প্রণীত
হোটদের জন্তে সরল সহজ ভাষার রচিত।

৷ পঞ্চাদ প্রসা ৷

# গীতা-সার-সংগ্রহঃ

স্থামা প্রেমেশানন্দ সম্পাদিত

ব্যাকরণ, শব্দার্থ ও ব্যাব্যাস্থ্য চাতদের উপযুক্ত গীতার একটি স্কর সংকলন গ্রন্থ।

। इहे हाका।

#### আত্মবিকাশ

( হই ভাগে সম্পূর্ণ )

স্বামী প্রেমেশানন্দ প্রনীত । চল্লিশ ও পঞ্চাশ পয়সা।

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ ( হাওড়া )

#### বিষয়-সূচী

|            | বিবয়                      |           | <b>শে</b> শক                  |     | शृक्षेत |
|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|-----|---------|
| ७।         | ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরচিস্ত  | 1         | শ্রীমৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় | ••• | 808     |
| 9 1        | অবতার                      | (কবিতা)   | গ্রীরমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত       | ••• | 804     |
| <b>ا</b> ط | রামায়ণের মহাকবি           |           | শ্রীঅমূল্যকুমার মণ্ডল         | ••• | 803     |
| 81         | অপরাপ                      | ( কবিতা ) | শ্রীশিবশন্তু সরকার            | ••• | 825     |
| 001        | শক্তির বিভিন্ন রূপ         |           | ভক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ      | *** | 850     |
| 1 6        | ক্লান্ত নটের প্রার্থনা     | ( কবিজা ) | শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী           | ••• | 874     |
| १ १        | বঙ্গহাদয় ঐচৈতহ্য          |           | শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ            | ••• | 853     |
| ७७।        | মহাত্মা কবীর ও ধর্মসমন্ত্র | ग्        | সামী অয়তহানন্দ               | ••• | 870     |
| 8 1        | কেদার-বত্তী দর্শন          |           | স্বামী অমলানন্দ               | *** | 805     |
| 00 1       | শ্রীরামকুঞ্চের বৈষ্ণব সাধ  | না        | স্বামী নির্বেদানন্দ           | ••• | 806     |

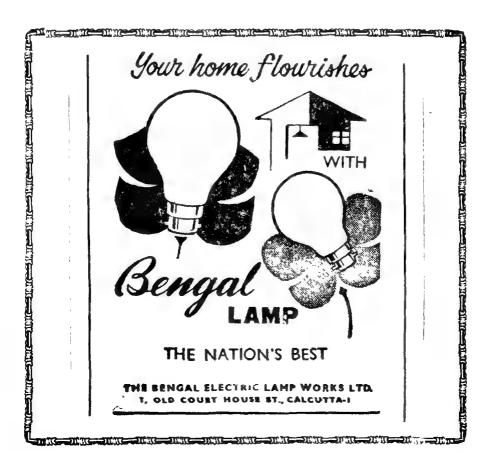

# সমগ্র রচনাবলীর জন্য টাকা জনা দিবার সময় আরও পরিবর্ধিত হইল !

শ্রীমং স্বামী অভেদানন্দ মহারাদ্বের জন্মণতবার্ষিক উৎসব-অন্ধান উপলক্ষে
প্রকাশিত হইবে—

# श्वाप्ती व्याञ्जनाताल्य प्रप्रश्च तहनावली

#### ১০টি খতে ইংরাজীতে

- এই ১০টি খণ্ডে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের প্রকশিত ও অপ্রকাশিত
  সকল গ্রন্থ ও সমগ্র রচনা, বক্তৃতা ও প্রাবলী প্রকাশিত হইবে।
  শতবাষিকী পূর্বপ্রকাশন (pre-publication) মূল্য ৭৫১ টাকা,
  এবং শতবাষিকীর প্রে ১২০১ টাকা।
- নিম্নলিখিত (পুনর্বিধিত) তিনটি বাবে সমগ্র রচনাবলীর জন্য টাকা
   জমা দিতে হইবে:
  - (১) প্রথম কিন্তি ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাদের মধ্যে,
  - (২) দ্বিতীয় কিন্তি ১৯৬৬ গ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাদের মধ্যে.
  - (৩) তৃতীয় কিস্তি ১৯৬৭ গ্রী<mark>ঠান্দের ফেব্রু</mark>য়ারী <mark>মাদের মধ্যে।</mark>
- ডিমাই সাইজ, রেক্সিনে বাঁধাই ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটসহ।
- এই মহামূল্য রচনাবলী গ্রহণের জন্ম আমরা বাঙলা ও অন্থান্ম দেশের
  সকল স্কুল, কলেজ, লাইবেরী ও সাংস্কৃতিক এবং ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের
  ক্তৃ∕পক্ষদের বিশেষ খাবে অন্থুরোধ জানাই।
- টাকা এবং ব্যাহ্ম কমিশনসহ চেক্ "রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, পাব্লিকেশন
  ডিপার্টমেন্ট"-এর নামে পাঠাইতে হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায়—

ম্যানেজার,

পাব্লিকেশন ডিগার্টমেন্ট
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ খ্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন:—৫৫-১৮০০/৫৫-১৮০৫

### বিষয়-সূচী

| *****       |                               |             |       |        |  |
|-------------|-------------------------------|-------------|-------|--------|--|
|             | विषद्                         | <b>লেখক</b> |       | পৃষ্ঠা |  |
| <b>५७</b> । | সমালোচনা                      |             | •••   | 880    |  |
| 59 I        | আবেদন                         |             | •••   | 889    |  |
| 2F 1        | গোলপার্কে স্বামী বিবেকানন্দের |             |       |        |  |
|             | মর্মর্ডি স্থাপন               |             | • • • | 888    |  |
| \$ል ተ       | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ  |             | •••   | 884    |  |
| २०।         | विविध मःवाम                   |             |       | 885    |  |

#### উদ্বোধনের গ্রাহকগণের দ্রপ্টবা

উদ্বোধনের গ্রাহকগণ নিম্নলিখিত নৃতন পুস্তকগুলি কমিশনে পাইবেন।

# স্বামীজীর বাণী ও রচনা (২য় সংস্করণ)

মূল্য — ৬৫ \ উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৬০ \

# স্বামীজী শতবৰ্ষ-জয়স্তা সংখ্যা উদ্বোধন

মূল্য-- 📞 উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে টাকা ৪১

বিজ্ঞাপনের হার: — চতুর্থ কভার: ১২০ ্ ; তৃতীয় কভার: ৮০ ্ ; বিষয়-স্কীর নিমে:
৪০ ্ ; বিষয়-স্কীর সমূরে — পূর্ণ পৃষ্ঠা: ৫০ ্ ; বিষয়-স্কীর সমূরে — অব পৃষ্ঠা:
৩০ ্ ; সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা: ৪০ ্ ; সাধারণ অব্ধ পৃষ্ঠা: ২০ ্ ; পৃষ্ঠার চতুর্থাংশ: ১৫ ।

#### উল্লেখনের নির্মানলী

মাঘ মাদ হইতে বর্ষারভা। বর্ষের প্রথম দংখ্যা হইতে অন্তঃ এক বংদরের জন্ম প্রাহক হইলে ভাল হয়। বাধিক মূল্য (ভাক মাণ্ডল দহ) টাকা ৫ ৫০ ও বাঝাসিক টাকা ৩ । প্রতি সংখ্যা • ৫ • ।

বিশেদ কারণ না থাকিলে প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। পত্রিকা না পাইলে সেই মাদের ২০ তারিখের পর সংবাদ দিবেন।

বিশেষ জ্ঞন্ত ঃ—প্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, প্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা যেন অন্থহপূর্বক তাঁহাদের প্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হলৈ পূর্ব মানের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌহানো দরকার। 'উদোধনে'র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিকার করিয়া লেখা আবশ্রক।

কাৰ্যাধ্যক্ষ—উৰোধন কাৰ্যালয়, ১ উৰোধন লেন, বাগবান্ধায়, কলিকাতা ৩

# সভা প্রকাশিত সূতন বই

# মাষ্টারমপার

( মুকুন্দবিহারী সাহার জীবনকথা )

শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্কাদপৃত ধর্মবীর ও কর্মবীর ৺মুকুন্দবিহারী সাহার জীবনকথা। চিরকুমার মুকুন্দবিহারীর সমগ্র জীবন বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় উৎস্পীকৃত। তাঁহার সাহায্যলাভ করিয়া অগণিত ছাত্র মাসুষ হইয়াছে—তাঁহার সেবায় বহু ছুস্থ নরনারা নবজীবন লাভ করিয়া ধন্ম হুইয়াছে। তিনি ছিলেন বীরভুম, রামপুরহাট হাই-স্কুলের প্রথমে প্রধান শিক্ষক ও পরে Rector, রামপুরহাট কলেজের কর্মসচিব ও শ্যানপাহাড়ী (অধুনা মুকুন্দপল্লী) শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাণীঠের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তাঁহার ত্যাগপৃত কর্মবহুল জীবনকথা প্রকাশিত হইল ও তৎপহ সন্নিবেশিত হইল :—

- ১। এ জীরামকৃষ্ণদেবের (ছবিসহ) উপদেশামৃত
- ২। শ্রীশ্রীমায়ের (ছবিসহ) অভয়বাণী—উদোধন প্রকাশিত শ্রীশ্রীমায়ের কথা (২য় ভাগ) ৪১৩ পূর্চা হইতে উদ্ধৃত।
- ৩। স্থামী বিবেকানন্দের (ছবিসহ) আহ্বানবাণী
- 8। এম-এর (ছবিসহ) স্লেহলিপি
- ে। স্থামী মাধবানন্দের (ছবিসহ) শুভেচ্ছাবাণী
- ৬। অসুরাগীজনের শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ
- (ক) স্বামী তেজসানন্দ (খ) স্বামী আদিনাথানন্দ (গ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ঙ) শ্রীব্রঙ্গকান্ত গুহ (চ) ডাক্তার শ্রীকালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির
  - ৭। ছাত্র-সন্তানদের ভক্তি-অর্য্য
- ৮। অপ্রকাশিত পত্রগুছ:—(ক) শ্রীশ্রীমায়ের পত্র (খ) স্বামী সারদানন্দের পত্র (গ) স্বামী অন্তুতানন্দের পত্র (ঘ) স্বামী সুবোধানন্দের পত্র (৬) শ্রীম-এর পত্র ইত্যাদি।

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২৪০ পৃষ্ঠা ও তৎসহ ২০খানি আর্টপ্লেট্সহ বোর্ডবাঁধাই মূল্য ৪'৫০ পয়সা মাত্র

শিক্ষক, ছাত্র ও স্কুল-কলেজ লাইব্রেরীর জন্ম নির্দারিত মূল্য ৪.০০ টাকা মাত্র প্রাপ্তিস্থান ঃ—(১) শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ—মূকৃষ্পপল্লা, বীরভূম

> (২) **মডেল পাবলিশিং ছাউস**—২এ, শ্যামাচরণ দে ফ্রীট, কলিকাডা-১২



# দিব্য বাণী

চতুর্গাস্তে বেদানাং জায়তে কিল বিপ্লব:। প্রবর্তমন্তি তানেত্য ভূবি সপ্তর্ধয়ো দিব:॥ —িব্দুশ্রাণ ভাষাত

চারিটি বুগের অন্তে সদাই বেদ বিপ্লব আদে

(লোপ পেতে বদে ধর্মাচরণ, যথাযথ বেদ-জ্ঞান)—
সপ্তমিরা নামিয়া তখন এই ধরণীর বুকে

করেন আবার সনাতন সেই বেদের প্রবর্তন।

## নরঋষির অবতরণ

#### স্বামী সারদানন্দ

ঐ স্থিমিতচিৎসিকু ভেদি উটিছে কি জ্যোতি ধন।

মায়া- খণ্ডিত অথণ্ড বারি, বুঝে লীলা কেবা হেন॥

কোটা পূর্য গলাইয়া ছাঁচে ঢালা কাস্তি যেন॥

দেখ উজ্জেল বালক বেশে, অখণ্ড ঘর প্রবেশে, প্রেমঘন বাহুপাশে কাহারে (নরেশে) করে ধারণ॥

বলে, চাহ বার আঁথি মেলি, রাথ ধ্যান চল চলি,
ধরণী ডুবাল বুঝি অবিতা কাম কাঞ্চন ॥
সুধার ধার পরশে, যোগী চাহে সহর্ষে,
কণ্টকিত ভকু মন, নীর্বে ভাসে নয়ন ॥
ভারা জ্লি ছায়াপথে পশে ধরা আচ্ছিতে,
পুণাভূমে উদে আজি পুনঃ নর নারায়ণ॥

# পরলোকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাত্বর শাস্ত্রী

গভীর ছ'থের বিষয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাত্র শাস্ত্রী গত ১১ই জামুমারি রাত্রি ১-৩২ মিনিটের সময় (ভাসথও সময়) আকেন্দিভাবে দেহতাাগ করিয়াছেন; ইহার মাত্র সাত মিনিট পূর্বে তিনি হৃদ্বোগে আক্রাম্ভ ছইয়াছিলেন।

আযুব থাঁর সহিত আলোচনা করির।
পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে মৈট্রীয়াপনের
পথসন্ধানে তিনি কোসিগিনের আমন্ত্রণে
রাশিয়ার তাসগতে গিয়াছিলেন। চুজিপত্রে
স্থাক্ষর করিবার কয়েকঘন্টা পরেই তাঁহার
দেহাবসান হয়। ১১ তারিথ বেলা ২৪টার
সমর তাঁহার দেহ তাসথও হইতে দিলীতে লইয়া
আসা হয়। শেষকৃত্য আরম্ভ হয় পরদিন বেলা
১২-৩২ মিনিটে।

বিশুদ্ধ ভারতীয় ইাচে গঠিত জীবন,
ভারতের কল্যাণে উৎসগীকৃতপ্রাণ শাস্ত্রীজী
তাঁহার বজ্বে চেয়েও কঠোর অথচ ক্স্মের
চেয়েন কোমল বিমল চরিত্রের জন্তা, তাঁহার সরল
ব্যবহারের জন্ত ভারতবাদী সকলেরই অন্তরে
অকপট শ্রদ্ধার আদনে অধিষ্ঠিত ইইয়াহিলেন।

অতি অল্প সময়, মাত্র উনিশ মাদ তিনি
প্রধানমন্ত্রীরূপে জাতির কর্ণধার ছিলেন। এই
অত্যক্স সময়ের মধ্যে দেশের ভিতর ও বাহির
ছইতে বহু বিপ্রয়ের ঝড় প্রবহরেগে উঠিয়া
আভ্যন্তরীণ একবছতাকে ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন
করিতে চাহিয়াছে; কিন্তু তাহার দৃচ্প্রত্যন্তরবিশেষ্ট নিপুন ঘীরন্থির পরিচালনায় দেই স্ব
স্কট-মৃত্বুর্তে জাতি স্থান্থত হইয়াছে, দেশ
বিপন্ধক ইইয়াছে, আবার শান্তির পথের
স্কান্থ পাইয়াছে।

স্বাধীনভালাভের পর চলার প্রনির্ধারণে যে বিধার ভাব শান্তিকামী ভারতে ক্রমশ: বাড়িয়া চলিতেছিল, শান্ত্ৰীঙ্গী সে বিধা নিশিক্ষ ক্রিয়া নিভুল পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। ক্ষমা ও সহিফুডাই বিশ্বকল্যাণের পথ এবং জাতির মহতের নিদর্শন সন্দেহ নাই। কিছ সহিত আহ্বকা বা প্রতিকারের জন্ম শক্তিমান হওয়া এবং প্রয়োজন হইলে শক্তির প্রয়োগ করাও একান্ত আবদাক। শারীজী কার্যতঃ উভয়ভাবের সমন্বয় সাধন ক্রিয়া জাতিকে অগ্রগমনের পথে নিঃসংশয় ক্রিয়াছেন, জাতির ঈ্বদাক্ত্র আত্রবিশ্বাসকে পুর্ণভাবে নিরাবরণ কবিয়াছেন। আবার ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেরই—বিশেরও --কলাপেকামনায় আছবিকভাবে শাছির পথ-সন্ধান-প্রচেষ্টার যথেষ্ট সংযম এবং ঔদাযের পরিচয় দিয়াছেন। যে আদর্ধবিয়া ভারতবর্গ অগ্রস্ব হইতেছিল, তাহা ত্যাগ কবিয়া তিনি নতন আদর্শের দিকে ঘান নাই, ভাহারই পরিপুর্ণ করিয়াছেন। ভারতের ক্ষমা ও সহিষ্ণৃতা তুৰ্বলতা বলিয়া বহিৰ্জগতে বিবেচিত হট্বার আৰম্ভা দেখা দিয়াছিল, তিনি দেই আশহাকে লুপু করিয়া ভারতের এই আদর্শকেই শক্তিদৃপ্ত দৃঢ়ত্তর ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন, ইহাকে অধিকতর মহিমোজ্জনই করিয়াছেন।

\* \* \*

বারাণদী জেলার মোগলদবাই-এ এক
মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর
লালবাহাত্ত্ব শাখ্রী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
ভাঁহার পিতা দারদাপ্রদাদ শিক্ষকতা
করিতেন। দেড় বংশর বয়দে লালবাহাত্ত্ব

পিতৃহীন হন। মাতামহের তক্কাবধানে বারাণদীর হবিশুল বিভালয়ে অধ্যয়নকালে মহায়াজীর আবেদনে দাড়া দিয়া তিনি ১৭ বংসর বয়দে বিভালয় ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ফলে তাহাকে কারাবরণ করিতে হয়। মুক্তিলাভের পর কানী বিভাগীঠে আবার তিনি পড়াগুনা আরম্ভ করেন। এখান হুইতে 'শান্ত্রী' উপাধি লাভ করিবার পর এলাহাবাদে আদেন; এখানেই তাঁহার দেশ-দেবা পুনরায় হুক হয় এবং একটানা চলিতে থাকে।

পৌরসং**সদের** সদস্তকপে, এলাহাবাদ এলাহাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিরূপে এবং প্রদেশ কংগ্রেস ক্ষিটির সভাপতিরূপে তিনি দার্ঘকাল দেশ-দেবায় ব্রতী ছিলেন। পরে ১৯৩৭ খুটানে আইনসভায় যুক্ত প্রদেশ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খুটাবেও তিনি পুনবায় এই পদে নিৰাচিত হইয়াছিলেন। এই কালের মধ্যে কংগেদের বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদ নের জগ্র তাহাকে ব্লবার কার্যেরণ করিতে ইইয়াছে। স্বমোট নম্বংসর তিনি কারাবাস ক্রিয়াছেন। ১৯৫২ খুটান্দে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নিৰাচনে তিনি নুত্ৰ সংসদেৱ রাজ্যসভায় সদস্তরপে নির্বাচিত হন। ভারতের বাই 😉 প্রিবহনমন্ত্রীও হন এই বৎসর। ১৯৫১ গৃষ্টাব্দে হুন নিখিল ভারত কংগ্রেদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ।

১৯৫২ গৃষ্টাব্দেকেন্দ্রীয় বেল ও পরিবহন
মন্ত্রী হইগা ১৯৫৬ থৃষ্টাব্দে তিনি এই পদ ত্যাগ
করেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে বিতীয় সাধারণ
নিবাচনের পর তিনি পরিবহন ও যোগাযোগ
মন্ত্রী হন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য ও শিল্প-

মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন। শ্বরা ট্র মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন ১৯৬১ খৃষ্টান্দে। কামরাজ-পরিকল্পনায় সংগঠনের জন্য ১৯৬৩ খৃষ্টান্দে তিনি মন্ত্রিয় ভ্যাগ করেন। ১৯৬৪ খৃষ্টান্দে দপ্তরতীন মন্ত্রীর মৃত্যুর পর এই বংগরই জুন মানে ভিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রার পরে বুত হন।

প্রধান মন্ত্রী হইবার প্রই তাহাকে বছবিধ
আভান্থবীৰ সমস্যার মন্ত্রীন হইতে হয়। ১৯৬২
খুই'ক্দে পাকিস্তানের সহিত সামরিক সংঘ্র স্কুক
হয়। কচ্ছের বাাপার পুরাপুরি মিটিতে না
মিটিতেই কাশ্মীর লইনা আজন জলিয়া ওঠে।
ধীর দ্বির অথস দৃহ হইয়া ঘেভাবে তিনি এই
সমস্তার মধ্য দিখা ভারতকে গৌরবের প্রে
আগাইয়া লইয়া গিখাছেন, এবং পরে উভয়
দেশের মধ্যে মৈত্রীর সেতুনদ্ধনেব স্থানা
ক্রিথাছেন, ভারতের ইতিহাসের পাতায় ভাহা
শ্বাক্ষরে লিথিত থাকিবে।

শান্তীজী নিজের বাক্তিগত জীবনে স্বপ্রাচীন <u> শভাতা</u> ·G সংস্কৃতির সর্বাবস্থার অবিচল নিষ্ঠা দেখাইয়া এদিকে জন-সাধারণের দৃষ্টি আরুষ্ট করিয়াছেন। বিদেশের সংস্কৃতি, বিদেশের আচরণ, বিদেশের মতামতের প্রতি মোহ ভারতের নিজয়তায় ও ভারতের কলাপে নিবন্ধ ভাষার একাগ্র দৃষ্টিকে বিন্দুমাত্র চঞ্চল করিতে পারে নাই। স্বামী বিবেকানলের জীবন ও বাণীর প্রতি তাঁহার অদীম শ্রদ্ধা ছিল---"তার বাণী এক অর্থে সর্ববাপক। সেই কল্ব-কণ্ঠের উদাত্ত আহ্বানেই সারা দেশ কেগে উঠেছিল। ... আমার আজও মনে আছে, ছাত্র জীবনে তাঁর বাণী ও রচনা আমার অহুরে কি গভার বেথাপাত কবেছিল। তাঁর বাণী আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। আমি চাই, দেশের প্রভ্যেক যুবক সুবভী স্বামীজীর বাণী থেকে প্রেরণা লাভ করুক।" টাহার **আ**খ্যা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শাস্তিঃ। শাস্তিঃ!! শাস্তিঃ!!!

<sup>&</sup>gt; "ৰামাত্ৰীর জীবনদর্শন" ( শাল্পীজা কর্তৃক লিখিত একটি প্রক্ষের অসুবাধ )—উরোধন, যাধ, ১৬৭১

### কথা প্রসঙ্গে

#### উদ্বোধনের নববর্ষ

শীভগবানের কুপায় 'উদ্বোধন' ৬৮ তম বর্ষে
পদার্পনি করিল। বাহাদের সন্ধন্ম সহযোগিতা
ইহার অগ্রসমন অবাহিত রাথিয়াছে, 'উদোধনে'র
সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের সকলেরই ভভেছা
আমাদের চিরকামা।

শতীতের শ্বতিগুলির মধ্যে যেগুলি ভবিষ্য লীবনের পক্ষেত্র ভভকর, সেগুলিকে মনে স্কাগ শাথিতে হয় চেষ্টা করিয়া। নতুবা, 'অভ্যাদের-লীমা-টানা চৈতন্তের স্কার্গ সংকাচে উদাত্তের শ্বা ওড়ে মন জড়তায় ঠেকে'—গতাফগতি-কভায় সেই মহত্তর চেতনাগুলি ক্রমশং মনের গভীবে ভ্লাইয়া যায়।

বিগত বংশর, বহু গু:খ-কটের মধ্যেও, একটি অতি কলাগেকর জিনিদ আমাদের দিয়াছে—জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ভারতবাদীক্রপে সকলকে লইয়া একটি ভুভ চেতনার, আত্মবিখাদে, আয়ুমর্যাদায় এবং জাতির কল্যাণের জন্ত আয়ুত্যাগে প্রেরণা। প্রভিগবানের কুপার এই কল্যাণকর ভারগুলিকে আমরা খেন জাতীর জীবনে দদালাগ্রত রাখিবার মত ব্যবস্থা করিতে পারি।

#### আমাদের প্রয়োজন

অতীত ইতিহাদের ঘটনা-বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের উপর কিছুটা আলোক বিকিরণ করে। অনেকের অন্তরালোক আবার স্পাষ্ট করিয়া তোলে ভবিষ্যানীভবিষ্য বাস্তবন্ধণায়ণতাই ইহার অভ্রান্তভার নিদর্শক।

৬৭ বংগৰ পূৰ্বে স্বামী বিবেকানন

('উদ্বোধনের' প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় 'প্রস্তাবনা') আমাদের বর্তমান প্রয়োজন সম্বন্ধে যাথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাথার কিছুটা আমরা আয়ত করিলেও এখনো অনেক বাকী—"য়াথার প্রাণশন্দনে ইউবোপীয় বিছাদাধার হইতে ঘন ঘন মথাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমওঙ্গ পরিবাপ্তে করিতেছে, চাই তাথাই। চাই সেই উদ্বন্ধ, সেই আধীনভাপ্রিয়ভা, সেই আঅনির্ভর, সেই অটল ধৈর্ম, দেই কার্যকারিভা, দেই একভাবন্ধন, সেই উন্নতিক্লা; চাই সর্বদা পশ্চান্ধৃষ্টি কিঞ্ছিৎ অগিত করিয়া অনন্ত সম্প্রপ্রারিভ দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমন্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

কিছ ইহার একটি বিপক্ষনক দিকও আছে

— "যথপি ভর আছে যে, এই পাশ্চাত্য বীর্থতরঙ্গে আমাদের বছকালার্দ্ধিত রহুরান্ধি বা
ভাসিরা যায়; ভ্য হয়, পাছে প্রবল আবর্ডে
পভিষা ভারতভূমিও এইক ভোগলাভের
রণভূমিতে আহাহারা হইয়া যার; ভয় হয়, পাছে
অসাধ্য, অসম্বর এবং মুনোছেদকারী বিদ্ধাতীয়
টঙ্কের অফুকরণ করিতে ঘাইয়া আমরা
'ইতোনইস্তভোল্তঃ' ইইয়া যাই।'

ভারতের বর্জমান জাগরণের কালটুকুর দীমায়
দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, এই বিপদের
আভাগ ইতিপ্বেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।
পাশ্চাতাভাবাফকরণ করিতে যাইয়া আমাদের
অনেকেই 'ঐইক ভোগলাভের রণভূমিতে
আত্মহারা' হইয়া যাইতেছে, অতাধিক ভোগলিশা ভাহাদের আয়য়আয়-বোধকে এবং
আর্থ ও প্রতিষ্ঠার মোহ মন্ত্রভুকেই বিল্পু
করিতেছে; অনেকেরই জীবনকে 'ইভোনই-

ন্ততোত্ৰই:' কবিয়া আপাতমধ্বতার অন্তে ছবিৰহ মুহণা ও অশান্তির সাগরে নিম্বজ্ঞিত কবিতেছে ।

ইহারই প্রতিকারকল্পে ভবিশুংদুটা স্বামীদী আমাদের মরের রুজ্যালিকে—প্রাচীন ভারতের অমুদ্য ভাব ও চিম্বাগুলিকে, বছ শতানীর কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত জীবনাদর্শকে সর্বদা চোথের দামনে রাথিয়া অপরের ভাবগুলির দিকে তাকাইতে বলিয়াছেন। ভারতের উচ্চভাবগুলি চর্মস্ভোর মহিমালাভ, কোন যুগের কোন ভাবের, কোন যুক্তি-বিচারের সম্মীন হইতে দেওলির ভন্ন নাই। জাতির কুপমপুকতারূপ অচলায়তনের তু-একটি কক্ষের বাভায়ন কোন কোন মনীধী ছাতা স্বামীজীর পূর্বেই উন্মুক্ত হইয়াছিল সভা, কিন্তু অগণিত কক্ষণমন্থিত এই স্বিশাল অট্রালিকার স্ব বাতায়ন, স্ব খার পूर्व उन्नुक कविशास्त्र वाभी भी है, এवर उन्नुक्हें বাথিতে বলিয়াছেন (অবশ্য ভাহার পূর্বে আমাদের ঘরে যে নিজম্ব ভাবগুলি রহিয়াছে দেগুলিকে তিনি দেশবাদীর চোথের দামনে তুলিরা ধরিরাছিলেন )—"ঘাহাতে আদাধারণ সকলে তাহাদের পিতধন ধর্বদা দেখিতে ও দ্বানিতে পারে, ভাহার প্রয়ত্ত করিতে ইইবে। দলে দলে নিভীক হইয়া দৰ্বনাৰ উন্মুক্ত কৰিতে হইবে। আহক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আহক পাশ্চাত্য কিরণ।"

উনবিংশ শতাকা হইতে ক্রমবর্ধমান হইয়া আজিও "কত বিভিন্ন প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ—দেশদেশাস্তর হইতে কত সাধ্হৃদয়, কত ওজবী মস্তিম্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া
নরবঙ্গক্ষেত্র কর্মভূমি—ভারতবর্ধকে আছের
করিয়া ফেলিতেছে। শিশুবেগে নানাবিধ
ভাব—রীতিনীতি দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া
শড়িতেছে। অমৃত আদিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে

কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের 'ঘরের সম্পত্তি' 'আসাধারণের' সশ্বথে তুলিয়া ধরিবার কোন ব্যাপক ব্যবস্থা হয় নাই; নমনীয় ট্ত বালক-বালিকাগণ প্রথম হইতেই উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে বিদেশাগত সৰ্ববিধ ভাবধারাব শহিত স্থাবিচিত হইবার স্থযোগ পাইতেছে, কিন্তু ঘ্রের রত্তরাঞ্জি প্রায় কিছুই ভাহারা দেখিতে পাইতেছে না। বালকগণকে, যুবকগণকে দেশপ্রেমিক করিতে হইবে, স্বার্থত্যাগী করিতে হইবে, উচ্ছ ব্লতা হইতে দূরে রাখিতে হইবে, জাতির অতীত জীবনের গৌরব স্মর্ব করাইয়া তাহাদিগকে জাতির প্রতি সম্রদ্ধ করিতে হইবে, ইহা দেশের বহু মনীৰী আজ উপলব্ধি করিলেছেন। ইহার জন্য কাৰ্যকরী প্রাবিদ্ধার করিবার চেষ্টাও চলিতেছে। কিন্তু যাহা ছারা ইহা সহ**লে** ঘটানো সম্ভব, ভাহার দিকে এখনো কাহারো পূর্গ দৃষ্টি পড়িতেছে না। যে দৃষ্টিশক্তি অমৃত ও গরলের মধ্যে পার্থকা দেখাইতে পারে, যাহা প্রলোভনের অপরূপ আবরণটি সরাইয়া 'অগ্রেহ-মৃতোপমম, পরিণামে বিবমিব' জী<নাদর্শের আত্মঘাতী হরূপ উদ্যাটিত করিতে পারে, তাহা সহজেই লাভ করানো যার আমাদের উচ্চচিন্তা-গুলি স্বসাধারণের চোথের সন্মুথে তুলিয়া ধরিয়া রাখিলে।

শিক্ষাব্যবন্ধার মাধ্যমে ইহা সহজে করা যান্ধ;
অবিলয়ে ইহা করা একান্ত প্রয়োজন। শিশুপাঠ
হইকে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ
ন্তর পর্যন্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ
ন্তর পর্যন্ত সর্বভই প্রতিটি ধাপের উপযোগী বা
উপযোগী করা অন্ততঃ রামায়ণ, মহাভারত, গীতা
ও বেদান্ত অবশুপাঠ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন।
সেই সঙ্গে অন্যান্ত জাতির ও ধর্মের উচ্চভাবভালিও থাকিবে। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন,
আধুনিক দৃষ্টিভিন্নির আলোকে এগুলির যথার্থ মর্ম
লহজে হুদ্যুক্সম করাইবার জন্ত স্থামী বিবেকানক্ষের

চিম্বাধারারও দর্বত্র বিস্তার। বিদেশী দাহিতোর পরিচয় আমরা অনেকেই রাখি, রাখিতে পারিলে গুর্ব অফুভব করি: কিন্তু আমাদের রামায়ণ-মহাভারত গীতা বেদান্ত-উপনিষদে কি আছে, উজ্লিকিত হুইয়াও ভাহার সঠিক সংবাদ হয়ত সকলে রাখি না; মানবজাতির আধ্নিক সমস্তা-শুলির উপর স্বামী বিবেকানল কি অ'লোক-সম্পাত করিয়াছেন, ভাগা**ও হ**য়ত জানি না। আমাদের ঘরেই কত উক্ত, কত্রলপক, কত গভার চিতারা জি আছে, পাশ্চাভোর চিতাগুলির দিকে তাকাইবার সময় দেগুলিও দেখা প্রবোজন। পরের মাধ্যমে, ঐতিহাদিক উচ্চ জীবনের মাধ্যমে-পুরাণের মাধ্যমে -এই চিন্তা-গুলিকে শর্বজনবোধা করা হইয়াছিল বলিয়াই বিপরীত চিন্তার সহিত পরিচয় সত্তেও ভারতের উচ্চ को बना वर्ष विजुध इस नाहे। मुक्ट प्रम কয়েকজনের উপলব্ধ বা অধিগম্য অতি উচ্চ চিস্থাগুলিকে দর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত না করিলে যে সমাজ বা সভাতা দীর্ঘসীবী হয় না, উন্নতির পথে তাহার অগ্রগমন কন্দ হয়, তাহা আমাদের প্রাচীনকালের সভাতার নিয়ামকগণ জানিতেন। মহাভারতে তাই স্থাষ্ট নির্দেশ আছে, 'বেদকে ইতিহাস ও পুরাণের শার। বর্বিত कवित्व ( शल्लानिव माधारम नव्कताथा कवित्व ) ; নতুবা অনুবৃদ্ধি লোক উংাকে প্রহার করিবে (বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা ও ত্যাগ করিবে)। লাণবন্ধ ভারতে সর্ববিধ চিস্তার দ্বার ম্বারিত ছিল। কোন শক্তিশালী বা বিরোধী চিন্তার "চ্যালেঞ্"-এর সন্মুখীন হইতে দে ভয় পাইত না। আধুনিক যুগের ক্ষড়বাদভিত্তিক চিস্তার সম-পর্যায়ের চার্বাকদর্শনের চিম্বার সহিতও জনগণ পবিচিত ছিল। উহাকে স্বীকাৰ করা হইরা-ছিল, বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছিল. এবং অক্তাক্ত রত্নাজিক তুলনার উহা মূল্যহান

বিবেচিত হইয়া অগ্ৰাহণ হইয়াছিল। চাৰ্বাক দুৰ্শন ভাৰতীয় জাতির চিবস্তন অবলম্বনমূমি হইতে ভাহাকে স্বাইতে চাহিম্মছিল, এক শ্রেণীর বর্তমান জন্তবাদী জীবনদর্শন ঘাহা বলিতে চায়, দেই দব কথাই বলিয়াছিল: ঈথব বা ধর্মে বিখাদ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই. মাঁচাবা বেলাদি শাস্ত্র প্রেণয়ন করিয়াছেন, সেই ঋষিরা 'ধুর্ত, ভগু, প্রভারক।' প্রলোক বলিয়া কিছুই নাই, মান্তবেব দেখাতীত কোন সভাই নাই — "ভ্ৰমী ভূত্ৰ দেহত পুনবাগ্যনং কুত: ?" কাজেই এই জাবন যভদিন আছে, ঘটটুকু পার, যে উপায়ে পার স্থুখ ভোগ করিয়া লও--- "या विक्तीरवर स्थार कीरवर, अनः कृषा घु छः পিবেং।'' বলা বাছলা এই ঋণ শোধ দিবার জন্ম নৈতিক কোন দায়িছের প্রশ্নই ওঠেনা, কারণ নৈতিক জীবনের প্রতি আস্কিও 'কুদংস্কার' মাতা; 'দংস্কারমৃক্ত' হইয়া দদদদ্ যে কোন উপায়েই হউক স্বথলা ভই হইল জীবনের একমাত্র উদ্দেশ—শান্তের কথা ও প্রথা অগ্রাহ क तिक्रा " • यथण्डः विरुद्धः मन्। " । এक कथाव একটি পশু বুদ্দিমান হইলে যাহা করা সম্ভব, তাহা দবই কর। এই দব চিন্তাগুলি, যাহা মাসুষকে পশুত্রের স্তরে নামাইয়া লইতে চায়, কোনদিনই এথানে সমগ্র জাতির জীবনকে প্রভাবাধিত করিবার মত শক্তিদঞ্চ করিতে পারে নাই. কোনদিন পারিবেও না। জীবনের হাটে ইহার বিনিময়ে শান্তি এবং আনন্দ পাওয়া কথন সম্ভব নয়। যদি হইত, তাহা হইলে ভোগ্যবম্বৰ অনায়াসলভাতা বা প্ৰাচুৰ্য যেথানে, দেই পাশ্চাত্যে অসংখ্য নরনারী**র** অশান্তিতে পুড়িয়া ছারথার হইত না ; স্বামীজীর ভাষায়: মূথে তাব অটুহাদি, কিন্তু অস্তব তার কারার ভরা। থাওয়া-পরা প্রভৃতি প্রয়োজনগুলি মাহুবের পক্ষে অবশ্রমীকার্য সন্দেহ নাই, বাছলোরও স্থান আছে, কিন্তু কেবল ঐগুলির প্রাচ্থই সভ্যা, সংস্কৃতিবান মান্তবের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে উচ্চতর আনন্দ চায়।

বর্তমান সময়ে আমাদের বাধাম্ক অঙ্গনে বহির্দেশ হইতে যে সব ভাবরাশি আমিতেছে, তন্মধ্যে জীবনপ্রদ ভাবগুলির দক্ষে, অভি অল্পমংথ্যক হইলেও, আনেকেই যে এই গরলও পান করিতেছেন, ভাহার একমাত্র কারণ আমাদের নিজম্ব ভাবগুলিকে তাঁহাদের চোথের সামনে ধরা হয় নাই, সেগুলির মূল্য সম্বন্ধে অবহিত হইবার হ্যোগ তাঁহারা পান নাই। ভাহারই কলে জীবননিয়ন্ত্রণের উপরও ভাহার প্রভাব পড়িয়াছে, প্রায় সর্বস্তরে প্রবল্বেশে হ্নীতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। সব চেম্নে আশক্ষার কথা, লক্ষার কথা, গাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে এই গরল আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে অসক্ষেতে বিত্রিত হইতে হত্তক করিয়াছে।

বহু জাতির জীবনশাশী অতীতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া মনীবীরা মন্ত্রজাতির ভবিশ্বং সহক্ষে কিছু জানিতে পারেন। সমাজ, ধর্ম ও সভ্যতার অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া সেওলির উন্নতি-অবনতির ক্ষণ ও কারণ নির্ণন্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন টয়েন্বী, সোরোকিন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের বহু মনীবী; অতীতের গ্রমন পথ দেখিয়া উহাদের পরিণাম সম্বন্ধে ভবিশ্বযাণিও করা হইতেছে। এভাবে একটি দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া বলা হইয়াছে যে, ভবিশ্বতে একমাত্র পাশ্চাত্যে সভাতাই জ্বগতে টিকিয়া থাকিবে, বাকী সবগুলিই—ভারতীয় সভ্যতাও—হ্ম বিনষ্ট হইবে, না হন্ধ পাশ্চাত্যেরই অক্রণ হইয়া ।ইবে।

অতীতের ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া বাঁহার। চবিশ্বদানী করেন, তাঁহারা ছাড়া আরো এক ধ্রনের ভবিশ্বংক্রী আছেন। তাঁহাদের ষ্ক্তি-অহমানের সহায়তায় ভবিশ্বৎ স্পক্ষে দিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় না; তাঁহার। ভবিশ্বং দেখিতে পান।

স্থামাজী স্বয়ং এই স্থবের ভবিষ্যৎ দ্বাই ছিলেন।
মানবজাতির ইতিহাসও তিনি বিশ্লেষণা দৃষ্টি
লইয়া তন্তন্ত্র করিয়া দেখিছাছেন। তাঁহার
ভবিষ্যবাণীগুলি এই উভয়বিধ দৃষ্টিসঞ্জাত, সেই
দৃষ্টিতে দেখিয়াই তিনি ভারত সম্বন্ধে ভবিষ্যধাণী
করিয়া গিয়াছেন, তাহার উন্ধতির জন্য নিভূলি
প্রের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

তিনি স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, ভারতের ভবিশ্বৎ অতি উজ্জন, ভাবতীয় সভ্যতার বিনাশ তো নাই-ই— অদ্ব ভাবিশ্বতে উহা প্রাপেক্ষা অধিকতর ভাশ্বর হইয়া উঠিবে। এই ভাশ্বরতা মাদিবে আমাদের ঘরের মণিরম্বগুলি বাহির কবিয়া সেগুলিকে পাশ্চাত্যের শিল্প-বিজ্ঞানাদির ও অক্যাক্ত শুভকব ভাবরাজির উপর খচিত কবিয়া, বত্বগুলির কথা ভুলিয়া গিয়া বা সেগুলিকে নিভূত কক্ষে বাধিয়া নহে—উহা বিনাশের পথ। কিন্তু তাহা আর হইবার নহে—ভারতীয় সভ্যতার হুমহান প্রকাশ ঘটিবেই।

আমরা ইচ্ছা করিলেও ইহার অন্তথা করিতে পারিব না, জগতের কোন শক্তি, কোন চিস্তাই তাহা পারিবে না। পারিবে না সত্য, কিন্তু সোজা পথে না চলিলে বছ ত্রোগ ভূগিতে হইবে। বাকাপথে বছ ত্রিয়া অনেক সাহয়া, ঠেকিয়া শিথিয়া, শেষে আমাদের ভন্নামারা রাজপথে উঠিতেই হইবে।

প্রাচীন ভারতের মৃত্যুঞ্জয় ভাবগুলি যত নীত্র সর্বধারণের মধ্যে পরিবেশনের ব্যবস্থা আমরা করিতে পারিব, হুনীতি, হুর্বলতা প্রভৃতি সঞ্জাত হুর্ভোগের অবসান তত নিকটবতী হুইবে, সর্বাধিক কল্যাণের বার উন্মুক্ত হুইবে তত বেশী।

# স্ফিতত্ত্ব•

#### यांभी मात्रमानन

প্রাণ ও আকাশঃ মহাভারতাদিতে এই স্ষ্টিতত্ব পাঠ করিয়া দাধারণতঃ আমরা ব্দনেক ভূল বুঝিয়া থাকি। ক্ষিপ্রাক্রিয়ার প্রথমেই আছে যে, প্রথমত: প্রাণ ও আকাশ প্রকাশিত হইল; এখন প্রাণ মানে আমবা নানারপ বুঝিয়া ধাকি। কেহ নিঃখাস অর্থ বুঝিয়া ল্ন, কেহ জীবান্ধা বুঝেন, ইত্যাদি; কিন্তু এরূপ অথে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই। সেইরূপ আকাশ আর্থে আমরা অবকাশ বুঝি; এই আকাশের তিন রূপ অর্থ আছে। ১ম মহাকাশ—বাহ্ জগতের সকল বস্তু এই মহাকাশে বর্তমান। সমুখের এই আলো, টেবিল প্রভৃতি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নকজ, মহয়, বৃকাদি সমস্তই এই অবকাশে বহিয়াছে। ২য়— চিত্তাকাশ; আমরা যে সমস্ত চিতা করি, বিচার ক'র বা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই, সেই সমস্তই পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের মনে বর্তমান রহিয়াছে। এইজন্ত মনকে আকাশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ৩য়— চিলাকাশ অর্থাৎ জ্ঞানমন্ন আকাশ; আমাদের যে জ্ঞান, ভাহা দামাল জ্ঞান, কিন্তু চিদাকাশ প্ৰঞানের আকাশ। আমাদের ভাবে অজ্ঞান জড়িত; কিন্তু এই জ্ঞানে অজ্ঞান নাই—পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ; এই আকাশে বাহ্নিক মহাকাশ ও আন্তরিক চিতাকাশ উভয়ই বৃহিষাছে। কিন্তু স্ষ্টিতব-বর্ণনাম আকাশ আর এক অথে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহা পদার্থের ক্ষম অংশ, ইংরাজীতে ঘাছাকে matter বলে; ইহা জড়ের ক্ষম অংশ, এবং প্রাণ অথে সমস্ত শক্তির মূল শক্তি। জড় জগতের যত কিছু শক্তি, খেমন গতিশক্তি, শারীরিক • শক্তি, অরপরিপাক-শক্তি, চিন্তাশক্তি, আধ্যান্ত্রিক শক্তি—সমন্তই সেই এক প্রাণেরই বিকার: দেইরুপ আমাদের নি:খাস-প্রখাদশক্তিও দেই প্রাণের বিকার এবং নি:খাদশক্তি বৰ্তমান থাকাতেই মাহৰ জীবিত থাকে বলিয়া ইহাকে প্ৰাণ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্ৰাণ বলিতে এক মূল শক্তিকে বুঝিতে ইইবে, আর সকল শক্তিই ইহার বিকার। সেইরূপ আকাশ विनात त् वरा देहरत, मृत कड़ वच-वात ममक कड़ वच्च रे घारात विकारमां ।

শাস্ত্র ও বিজ্ঞান ঃ আমবা শাস্ত্রের এই মত না ব্লিয়াই ইংগ লাস্ত মত বলিয়া অপ্রাক্ত্র বর্তনান বিজ্ঞান এই ক্ষিত্র সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেয়। ক্ষির প্রারম্ভে এই আকাশের উপর শক্তির অর্থাৎ প্রাণের কার্য ইইতে আরম্ভ হয়, ইহার প্রথম ফল বায়্ বা কম্পন। আকাশের পরমণুসকলের কম্পন আরম্ভ হয়। বায়ু—বা ধাতু—কম্পন অর্থ। আকাশ ইইতে এই বায়ুর বা কম্পনের উৎপত্তি হয়। কম্পন হইতে তেজঃ জন্মায়, বিজ্ঞানও আজকাল ইহা প্রমাণ করিতেছে। কোন বন্ধর গতিরোধ করিলে তাহা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বাতাস অত্যন্ত জােরে বহিলে উত্তাপ উৎপাদন করে। বিজ্ঞান বলেন, গ্রহ-নক্ষ্রাদি ও সমৃদ্য় পূর্বিবী প্রথমে অত্যন্ত উত্তথাবন্ধায় ছিল, ক্রমে শীতল হইয়া বাসোপ্যাগী ইইয়াছে। এখনো ক্র্যুলোক অত্যন্ত উত্তথ, তথায় পূর্থিবীর যাবতীয় কঠিন ক্ষা বাম্পার্কণে বর্তনান রহিয়াছে। এই তেজঃ শীতল হইয়া অপ্রাক্ত প্রথমে ক্ষাভ্ত প্রথমে ক্ষাভ্ত প্রথমে ক্ষাভ্ত প্রথমে ক্ষাভ্ত প্রথমে ক্ষাভ্ত বর্তনার ব্যাকির হয়। এই পঞ্চন মহাভ্ত প্রথমে ক্ষাভ্রার থাকে, ক্রমে ইহাদের প্রসাহের মিশ্রণে এই স্থ্য জগৎ নিমিত হয়।

<sup>&#</sup>x27;উৰোধন' ১ৰ বৰ্ব, ১ৰ সংখ্যায় 'সারদানক বাৰীর বঞ্জা' হইছে প্ৰযুক্তিও ।

# কলিতজয়বিবেকানন্সস্তোত্ৰস্

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী\*

বগলিতশতসূর্যজ্যোতিসা লিপ্তকান্তিং

কুরদগণিতবিত্যদ্দাপ্তবিক্ষারনেত্রং

শশুশশধরভালং ভৈরবং ভক্মগাত্রং

লিভজয়বিবেকানন্দপাদং নমামি॥ ১

কেণকিরণজালোন্তিরপোদারবিন্দং খরতরলজ্যোৎস্মাধিক্কতেন্দুপ্রকাশং স্থমিতমদনগর্বং শর্বমানন্দরূপং বিভিজয়বিবেকানন্দপাদং নুমামি॥ ২

য়নকমলবাসং লোললাস্তং রমায়া
র্পবিভজিতবানী কণ্ঠে সম্যাতিলগ্না।

নিথিলবিভবসিদ্ধিয়স্ত সেবাকুরক্তা

নহমজবিবেকান্দ্রপাদং নমামি॥ ৩

াহরণপ্পতবেদং জ্ঞানবিজ্ঞাননেত্রং গপতিবলদ্পুং মূর্তবেদান্তস্থ্যং ভৌরভীরিতি ঘোমের্নাদিতক্ষোণীপূর্দং লিতজয়বিবেকানন্দপাদং ন্যামি॥ ৪

লিমলমপনেতৃং স্বাগতং হ্যাক্ষচক্রাৎ
ড়মতিজনসজ্যান্ দাপয়স্তং রজোভিঃ
নহিত-মতি-কেন্দ্র স্থাপকং দিগ্দেশাস্তং
লিতজয়বিবেকানন্দ্রপাদং ন্মামি॥ ৫

কলিযুগমলহারী শোভনঃ জ্ঞপ্তিখট্ডাঃ
সকলতমমপাস্থ ভ্রোতধর্মং রটন্তং
নিহিতনিখিলকামং মাত্রকৌপীনবিভঃ
কলিতকুয়বিবেকানন্দপাদং নমানি ॥ ৬

জননবরণমুঝ্ধনাস্তবিধ্বংসকাযং অমিতবলবিলাসং ব্যোমকেশং বিশালং ভজনরসসমুদ্রং ভাববাত্যাতিলোলং কলিতজয়বিবেকানলপাদং নমামি॥ ৭

চরণকমলগন্ধজামিতং ভৃঙ্গমিন্দুং
গময়তু গুরুদৃষ্টিস্তর্ণমাশানলোকং
শময়তু রমণাভশ্রজেয়াশেষদোযান্
জয়তু ভুবি বিবেকানন্দনামাতিধন্তম্॥ ৮

# বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবের প্রয়োজনীয়তা

#### শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

জ্ঞানবিজ্ঞানের (7C\*) এই পরাকার্যার দিনে অনেক বিখাতে মনীয়ী নৈতিক এবং ধর্মগত অবনতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত কমযোগা আল্বাট সুইন্ধারেব Decay and the Restoration of Civilisation বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ একদিকে জ্ঞানের উচ্চতম গ্রনশ্পশী পিরামিড, আর পাশেই অভনম্পর্ন গিরিগপ্রে শ্বতই চিন্তাশীল স্থীজনের মনে ভবিষ্যং সম্বন্ধে নৈরাখ্য ও ভীতি উৎপাদন করে। যে কোন সময় একটা landslideএ পাছাড় ধ্বনিয়া প্রা অসম্ভব নহে। যদি নৈগগিক জ্ঞানালোকে পাশ্চাত্যের অবস্থা হয় তবে আমাদের স্বাধীন ভারতের অবস্থাকি অক্যরূপ ? এই প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক। আদিমকালে, এমন কি নিকট অতীতেও ইংরেজের প্রভাব সরেও ভারতবয হিমালয়- ও সম্জ্র-বেষ্টিত হইয়া নিজের বিশেষ কৃষ্টি ও সংস্কার লইয়া পরিখাবেষ্টিত তুর্বের প্রায় আহারকা করিয়া চলিয়:চিল। কিন্তু আজ যে সব ছার খুলিয়া গিয়া ঘর বাহিরের সহিত একাকার হট্যা গিয়াছে। আঞ্জও কি আমরা নিশ্চিম্ভ থাকিতে পারি ? যত কিছু ভারবকা আজ ইউরোপ-আমেরিকাকে প্রাবিত করিতেছে ভাহার ঢেউ এ মহাভারতের তীর অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে শুধু সহরাভিমুখে নয়, গ্রামাঞ্চলেও। যে কোন বন্ধ দিয়া তাহা ক বিভেচে প্রবেশ গৃহপ্রাঙ্গণে। এক শ্রেণীর প্রাক্ত ভবিয়াদশী 'আহি মধুস্থদন' রব তুলিয়াছেন

ইতিমধ্যেই। কিন্তু মনে বাথিতে হইবে,
মধুস্দন কাহাকেও হাতে ধরিয়া ত্রাণ করেন
না। করিলে পুরুষিদিংই বিবেকানন্দের উদাত্ত
বাণার কোনই প্রয়োজন হইত না, দপ্ত-শ্ববির
একজনকে নামিয়া আদিতে হইত না এই
ধরাধামে। 'যমেবৈষ বুণুতে' ঠিক; কিন্তু
চুম্বকের ত্যায় তাঁহাকে আক্ষণ করিতে হয়
শ্রাভক্তি এবং কর্মের দারা।

বর্তমান যুগের মানবজাতির প্রয়োজন মহামানবের। মহামানব ভারতের মাপকাঠিতে কি ? এ মাপকাঠি কি নতন করিয়া তৈয়ার করিতে ২ইবে ? নিশ্চয়ই নয়। আমরা অসভ্য ববর জাতি নহি। দশহাজাব কি অস্ততঃ এ৬ হাজাব বছর পূবে এই মাপকাঠি এ দেশেই তৈয়ার হইয়াছিল আমাদের ব্যণীয় তপোবনে: যে প্রশ্নের মীমাংসার জন্ম ঋগুবেদ হইতে স্থপ করিয়া উপনিষদের প্রতি চিন্তা প্রতি কল্পনা প্রয়ম্ভ অনুস্থায়িত, ভাষা ইইল-মামুধের জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য কি ৮ প্রেয় না শ্রেয় ? প্রেয় ইহলোক-সীমিত, আর শ্রেয় ইহলোক প্রলোক উভয় লোক বাাপী। वाश्वित्तरेवा नत्या नयः। आभारम्ब यक्तर्मन তে। ইহা লইয়াই। হাজার হাজার বছর পুর্বেই আমরা জীবনের লক্ষ্য নিভূলিভাবে আবিদ্ধার করিয়াছি। ভবে আর নৃতন করিয়া লক্ষ্য আবিষ্কার করিব কি 🗸 মাপকাঠি তৈয়ার করিব কি? পাশ্চাভা খঁঞ্জিতেছে: দেখানে যত যত ism নাগে মাপকাঠি হুখসাধনের হইতেছে, সব চুৰীক্বত হইয়া ধুলায় আসন গ্ৰহণ করিতেছে ক্রমে ক্রমে। এ ভয়ন্বর যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি নৈতিক ও উচ্চতম ধর্মপুলক উন্নতি সমান্তবাল বেখায় প্রদারিত না হয় তবে মানবজাতির ৫০ লক্ষ বৎসবের ইতিহাদের এই শেষ পৃষ্ঠা খোলা হইয়াছে বলা যায়। স্বামীন্ধীর আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ কেন্ তাঁহার স্বল্পরিসর জীবনে এই আত্মঘাতী প্রবল উল্লম কেন ? ভাবিলে অবাক হইতে হয়। যশোলিপ্সা তাঁখার ছিল না। স্মাধিত হইয়া তিনি হিমাচল বা ভারতেব ঘে কোন স্থানে শুকদেবেধ মত আগ্লানন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন। গুরুবলও তো ঠাহার ছিল অদীম। আমেরিকা কেন । আমি **ক্**শাকুমারিকায় বিবেকানন্দ-শিলা শারিধ্যে দাড়াইয়া নিজকে এই প্রশ্নই উত্তর পাইলাম, মনশ্চকে ক্রিয়াছিলাম। দেখিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ শিলাটির উপর বদিয়া আছেন ভারতেব দিকে দৃষ্টি প্রসাবিত করিয়া, ভারতের তৎকালীন তমদার আবরণ উন্মোচনের জন্ম "অপার্ণু" মন্ত্রের ধ্যানে যেন মগ্র তিনি। শরীর কউকিত হইয়া উঠিল, চিন্তা মাত্রেই কি একটা অন্তপ্রেরণা লাভ করিলাম-স্বামীজীর দেই মৃতিটি হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠিল, যেমন দেখিয়াছিলাম ঢাকায় তাঁহার অভার্থনা-সভায় ও লাঙ্গলবন্ধে একপুর্থানের জন্য সমবেত অসংখা জনমগুলীর মধো। লক্ষ স্নানার্থী লোকের সমাবেশ মধ্যে মনে হইয়াছিল মধ্যাহ্ছ-সূর্য যেন মূতি ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন তীর্থের মহিমা বাডাইবার জন্ম। দেদিনের সেই অপুর্ব অভিজ্ঞতাই আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁহার মাহাত্ম্যবর্ণনে নিযুক্ত করিয়াছে। সামীজী তাঁহার হতীক ভবিশ্বং-দৃষ্টি নিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে আদানপ্রদান

মাঘ, ১৩৭২

ভিন্ন বর্তমান ভারতের কোন উলতিই সম্ভব নয়। 'স্বামি-শিশ্ব-সংবাদে' ইহা প্রপরিস্কৃট। আজ প্রায় 1 বংসর পরেও মামরা করজন সেকথার সভাতা হাদ্যস্থ কবিভেচি : যাহা মতা ভাহা কথনও লোপ পায় না, স্যায়কভাবে ঢাকা থাকিতে পারে। এত বড ভবিশ্বদুম্ভা এ ভারতেও পূর্বে কয়জন জান্মগাছিলেন জানি না। স্বামীজী বলিয়াছেন, India was great in the past, India will be greater in the future. ভারত স্থীতে মহান ছিল, ভবিয়াছে ম্হত্ব হইবে। আরও মহুং বুহুৎ হুইবে কাহাকে অবলয়ন করিয়া ?—শ্রীবামকুফকে অবলম্বন করিয়া, যিনি একাধানে 'রাম' এবং 'রুফ', আর অবল্খন কবিয়া--- থাঁহাব বিবেকানন্দকে ভাগের মহিমা অভংলিহ। একজন বড় পাশ্চাত্য দার্শনিক লিখিতেছেন, what is true is valid whether I as an individual know it or not even beauty is blessed in itself whether I notice it or not.

সর্বজ্ঞ শ্রীবাসক্ষের আলোকে স্বামীজীকে বোঝা এক কথা, আর স্বামীজীকে তাঁহার স্বমহিমায় বোঝা আব এক কথা। পাশ্চাত্য মনাধী রোমা বেঁালা উভয় ভাবেই স্বামীজীকে বৃঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

একটা কথা আমাদের অবণ করিতে বাধা
নাই যে, প্রীপ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জন্ম পরিগ্রহের পশ্চাতে রহিয়াছে ভারতের একটা
প্রকাণ্ড ঐতিহ্ন। এথানে ঐতিহ্ন অর্থে আমি
একটা পটভূমিকা বৃঝি। স্বামী গন্তীরানন্দ
১৩৭১ সালের চৈত্র সংখ্যা উদ্বোধনে শ্রীশ্রীঠাকুর
এবং স্বামীজীর আবিভাবের স্থন্দর একটি পটভূমিকা লিখিয়াছেন। আমি একজন ইতিহাসের

ছাত্র হিদাবে তাঁহার দহিত দম্পূর্ণ একমত।
আর একটি কথা শুনুবলিতে চাই। একবার
একটা আনহাওথা কোন স্থানে স্পষ্ট হইয়া গেলে
যে অনুকুল অবস্থাব স্পষ্ট হয়, তাহার ফলেই
আবও স্পষ্টিকিয়া চলিতে থাকে যদি না আবাব
মানসিক ও শারীরিক প্রতিকুল অবস্থার উদ্ভব
হয়। ভারতেও মাঝে মাঝে এই প্রতিকুল
অবস্থাব স্পষ্ট হইয়াছে ও ভাহাতে সাময়িক
প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে সভ্য কিন্তু অধ্যাত্ম-চিস্থার
ও জ্ঞানগঙ্গার মূল ধারা এই আর্থভ্যিতে
বহিয়াই চলিযাছে। ভাই যুগে মুগে এদেশে
ভগবানেব অবভরণ সম্ভব হইয়াছে।

অতীতে গ্যানমন্ন ভারতের ধ্যান ভঙ্গ করিল কে? ইতিহাদ বলিবে গ্রীক জাতিরা আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বেই ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছিল। ভাহার ফলে কি জ্যোতিষে কি গণিতে ও অক্যান্ত শাস্ত্রে ভারতের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ইউরোপকেও জ্ঞানালোকে উদ্যাদিত কবিল। ইছাই বর্তমান গ্রেষকগণের মত। (Vide Basham—The Wonder that was India).

অষ্টাদশ শতক জাগান দেশের এক অহি
উজ্জন দার্শনিক গুগ। Herel, Herder
Voltaire প্রভৃতি বিশ্বনিখ্যাত দার্শনিকগণ
বলেন, India is the cruddle of human
kind. ভারতই মানবজাতির শিশুদোলা।
আরও বলেন মানবীয় কৃষ্টিব স্থাপাত ঐ
গঙ্গার ধারে: Inception of human
culture near The Ganges · · · · · where
the first flicker of human windom
was nourished অর্থাৎ সংক্রেপে গঙ্গাতীরেই
মানবের প্রথম জ্ঞানের বিকাশ। ভারতের
এই প্রতিমৃতি লইয়া জার্মানি ও ফ্রান্সে বছ
বিখ্যাত উপস্থাসাদি বচিত হইমানে। গ্রীদেব

mythology বা পুরাণতত্ত্ব হইতে ভারতীয়
mythology বা পুরাণতত্ত্ব মধাদা পাইয়াছে
দেখানে দেখা। তারপব যথন আধুনিক মুগে
ম্যাক্সমূলার, ডুয়েশন প্রভৃতি দার্শনিকেব মত
আলোচনা করি তথন আরও বিস্মিত হইয়া
পিছি। ম্যাক্সমূলার তাহার মূল্যবান জীবনের
৪০ বংসব মল্ল ছিলেন আমাদের সংস্কৃত
শাস্ত্রসমূল্য গ্রন্থাজ নবোদিত স্থেব ক্লায় পৃথিবী
আলোকিত কলিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ
আসিয়াছিলেন আমাদেব বেদান্ত-বিজ্ঞানকে
আধুনিক মনের বোধগ্রমা ব্যাখ্যায় জগংময়
ছঙাহয়। দিতে।

মাকুমুনার স্থাবেদান্ত ইত্যাদি দর্শন আলোচনান্তে এবটা অসমা প্রকাশ করিয়াছেন যে, "I admit, as a popular philosophy the Vedinta would have its dangers, that it would fail to call out and strengthen the manly qualities required for the practical side of life and that it might raise the human mind to a height from which the most essential virtues of social and political life might dwindle away into more phantoms."

এ আশহা নিতাত অম্লক নতে। কিছু তাহা হইলে যে ঝামাজীর ভারতে ব্যুবাদ (Materialism) এক অধনার্থাদ উভয়ের সমন্বয়ে নৃত্র করিয়া গড়িতে চাহিয়াছেন ভারতের আদর্শকে। কোনও মাহুস বা জাতির জীবনে ইহা হইতে উচ্চতর আদর্শ গাকিতে পারে কি ? ববীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, অ্বাকে নিজ আর্থকতার জন্মই ধরাতে নামিয়া থানিতে হইবে। শ্রীজ্ববিন্দের দাবিত্রীতেও দেই কথা। তাই স্বামীজী কোমর বাধিয়া লাগিলেন—মন্ত্রের সাধন কিংবা শ্রীর

পাতন। বেদাস্তেব ভূমি ভারতবর্ধকে কর্মেব

তুর্ঘনিনাদে পূর্ণ করিয়া, প্রাতিধ্বনিত করিয়া

তুলিলেন। সে কি নির্ঘোষ। সে পাঞ্জন্ত-

রবে সমস্ত ভারতভূমিতে যেন কুরুক্ষেত্রের

পরিবেশ স্পষ্ট হইয়াছিল। সে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' মন্ত্র কাহার না প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল দেকালে। তাহার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হউক যুগে যুগে ভারতের প্রতি গুহাগহ্বরে, প্রতি কক্ষে, প্রতি প্রাদাদে। জাগ্রত রাথক ভাবতকে, জাগাইয়া তুলুক সমগ্র বিশ্বকে। সে বাণী ধ্বনিত হই য়াই চলিতেছে--আমবা কর্ণকুহণ আবৃত করিয়। রাথিয়াছি তাই ভনিতেছি না। এই আববণ-টুকু যদি সরাইতে না পারি, ভবে নিজেকে ভারতবাদী বলিয়া পরিচয় দিব কোন মুখে গ স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রের বহু দিক আছে। সে চরিত্রের এক একটি দিক লইয়া অনেক আলোচনা ইইয়াছে, হুইটেডে ও হুইবে। মান্তবের উন্নতিব যেমন কোন দীমাবেখা টানা যায় না. ভেমনি সে দেবখানব-চবিত্র আলোচনারও কোন শেষ থাকিতে পারে না। কারণ আমাদের সন্মুথে প্রতিনিয়ত কত নতন নতন জটিল সমস্যাব উদ্ভৱ হইতেছে যাহাব স্তু সমাধান জাতির কলাণের জন্ম প্রয়োজন। কিছ কে তাহা কবিবে ৷ যাঁহারা আল্লাভিমানে মগ্ন হইয়া স্বার্থনাধনে, নিজ যশোগানে ত্রায়, তাহারা ৷ স্বত্যাগা বীর সন্ন্যাসী, থাহাব চিত্র পূর্ণ জ্ঞানালোকে উদ্ভাদিত, দেই বুদ্ধগুতিম লোক ভিন্ন আর কাহারো পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। থণ্ড থণ্ড ভাবে দেখা আর সমগ্র ভাবে মধ্যে তফ†ৎ অনেক! সকলেই বিবেকানন্দকে সমগ্রভাবে দেখুক। তিনি কোথাও আত্মগোপন করিয়া নাই; সমগ্র বচনাবলী, সমগ্র পত্রাবলীর মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে কোথাও দীনতা

নাই, কোথাও সদ্যোচ বা শভয় ভাব বা যশের লিজা অণুমার নাই। আছে প্রেম, আর নিঃসংশ্য, বলিষ্ঠ, অভান্ত প্থনির্দেশ: স্মাডে প্রাণবস্ত প্রেবণা। একদিকে বর্তমান যুগের "স্বদেশমন্ত" – দ্বিদু, অজ্ঞ, ডোম, চঙাল প্রভিত্তিক প্লাবিত কবিয়া প্রেমের প্লাবন, অপর দিকে মৃত্যক্ষা প্রল্যক্ষিণা কালীৰ আহ্বানে অভয়মন্ত্রে প্রচার—আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন <u>দাহিলো কেহু দেখিয়াছে কি ৷ তৎকালের</u> ভাৰত-মহাধ্পানে এই মলেবই প্ৰযোজন ছিল ন। কি ? স্বাধীনতা লাভ কবিলেও আজেও ভামবা এই এটম-বোমাব ষুগে চারিদিকে শক্র-প্রিবেষ্টিভ হইয়। মৃত্যুক্ত। কালীকে ভুলিতে পাৰিতেছি কি ? আমাদের যে আজ স্বাপেকা বেলা প্রয়োজন প্রেমের দীক্ষার ও অভয় বাণী खेत्रव ।

আজ আমৰা Socialistic pattern of Society স্থাপনেব চেষ্টা করিতেছি মতা, কিন্তু দেশে নিবন্ধ, কুগার্ড, অভাবগ্রন্থ লোক এথনো স্থাটোডা সার্থপরতা, জনীতিপরায়ণতা বাছিঘাই চলিয়াছে। জাগতিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই তুর্ণাগ্রন্থ দবিদ্রনাবায়ণের এক্যাত ভ্ৰম: স্বামী বিবেকানন্দেৰ বাণী ও তাহার কর্মপ্রেরণা নয় কি? স্বামীজীর ইতিহাসজ্ঞান অতি আশ্চয়। তিনি রোম গ্রীণ হইতে সমস্ত মধ্যপ্রাচীর, সমগ্র জগতের ইতিহাদে সভ্যতার ভাঙ্ন-গড়ন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন ৷ ভারতবর্ষের প্রতি অঞ্লের নথদৰ্পণে ৷ ইভিহাস ভাহার সভাতার অগ্রগতির ধারা ভাই তাহার লেথনীমূথে অপুর্ব ভাষায় প্রকাশিত। জাতির সংহতি-বক্ষায় এবং ভবিশ্বংগঠনে তাই তাঁহার দৃষ্টি সভাদষ্টি। পরবর্তী কালে Toynbee প্রমূথ <u>ঐতিহাসিক ঐ দৃষ্টিভেই</u> ইতিহাস রচনা

করিতেছেন। স্বামাজী আমাদের **অ**তীত ইতিহাদের ভুলভান্তি ও সাফল্য পর্যালোচনায় দক্ষহন্ত। কাজেই এদিক হইতেও তাঁহার ইঙ্গিত আমাদের শিরোধার্য হওয়া উচিত। আজ দেশে নেতাব অভাব নাই। সকলেই নেতা। ফলে অভান্ত, নিদিষ্ট পথের অভাব। আমাদের কিছু সঞ্চয় চাই। দেশের জন্ম, বাঁচিবার জন্ম স্বামীজী অপরের দ্বারে কেবল হাত পাতিতে বলেন নাই, তাঁহার নীতি ছিল 'দিব আর নিব'। স্বামীজী কি জ্ঞানযোগী না কর্মযোগী । এ প্রশ্নের উত্তর, তিনি জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে প্রেমের সূত্র চুকাইয়া হইয়াছেন বর্তমান যুগের মহাযোগী । বিবেকানন্দের সমস্ত প্রেরণার মূলে ছিল ধর্ম, যে ধর্ম আজ জগতের প্রায় স্বত্ত জীবন হইতে লোপ পাইতে বদিয়াছে। এ ধর্ম শাৰত সনাতন ধৰ্ম--যাহা অৰ্থ কাম এবং মোক্ষের ভিত্তিস্বরূপ। আমাদের এই ধর্মকে জীবস্ত করিয়া অপরকে দিতে হইবে। সেই প্রেমে অমুস্থাত বেদান্ত-ধর্মের প্রচার দারা তিনি জগৎটাকে একবারে ওলট-পালট করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। সেই কপ্রাচীন যুগের বৌদ্দশন্ত একদিন জাপান হইতে চীন, তাতার, সিংহল প্রভৃতি ছাইয়া 'বৃদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সভ্যং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়াছিল। স্বামীজী তাই উদার সন্ন্যাসিস্ত্য গড়িয়া গেলেন ভারতের ও জগতের জাগতিক, আধ্যান্মিক, শর্ববিধ মৃক্তির জন্ম—কোন নৃতন সম্প্রদায় স্ষ্টি না করিয়া। তিনি জগৎকে আর ভাগা-ভাগি করেন নাই, দারা বিখের জ্বতাই কথা আন্ধ এট সজ্বের দেশবিদেশ-বলিয়াছেন । ব্যাপী কর্মশক্তি পর্যালোচনা করিলে বিশ্বয়ে অভিভূত হইতে হয়। কোণা হইতে এই দূরদৃষ্টি আর কোথা হইতে সর্বত্যাগী সন্ন্যাদি-

वृत्कव এই कर्भाश्यवना ? ब्हानयां ने माञ्च-মূলার আজ বাঁচিয়া থাকিলে দেখিয়া আনন্দিত হইতেন যে, বেদান্ত শুধু নিব্ৰুয় নীর্ম জ্ঞানচচা নয়, যোগীর হাতে তাহা অগ্নিগর্ভ প্রেম্পাধনা। "মা গুধ: কন্তাসিদ্ধন্ম", শহর বলিলেন, কিছু গ্রহণ না করিয়া, "তাজেন ভুঞ্গীথাঃ", ত্যাগীর জীবন্যাপন কর। আমাদের এই যুগের শহর, একাধারে বৃদ্ধ ও শহর স্বামীজী বলিলেন, ত্যাগী হইয়াও নিজাম কর্ম কর্মনীদের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া দেশের দরিদ্রদের দাও, তাহাদের স্ববিধ উন্নতি সাধন কর: তাহাদের নারায়ণ-জ্ঞানে সেবাকর। তিনি নিজে তাহাই করিয়া গিয়াছেন। গৃংস্থের পক্ষে পরিবারের, সমা**ছের**, দেশের দেবার জন্ম ধন উপার্জন করা কর্তব্য-স্বামীজী বলিয়াছেন—অর্জন না করিলে ত্যাগ করিবে কি ? সামীজী যেন যিশুর ভাষায় হিন্দু সমাজকে বলিলেন, I come not to destroy but to fulfil—আমি সমাজ ধ্বংসের জন্ত নয়, গড়ার জন্ম আসিয়াছি। আমরা স্বামীকীর পথ অফুসরণ করিয়া চলিয়াছি, না পিছাইয়া পডিতেছি—ভাবিবার বিষয়। হিন্দু বলিয়া সগরে দাডাইতে আজও আমাদের সাহস নাই। বিশ্বপ্রেমিক হিন্দু, উদার নিভীক হিন্দু, কাহারে৷ ভয়ে নিজম্বতাকে কিছুতেই ম্লান করিবে না-এই প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক হিন্দুকে গ্রহণ করিতে হইবে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি স্বাঙ্গীণ মুক্তিদাধন করিতে হয়।

জাতি-বর্ণ-নিবিশেষে সমগ্র জগতের এ মুগের পথপ্রদর্শক স্বামীজী বলিয়াছেন, হিন্দু খুষ্টান ম্সলমান য়াছদী সবই তাঁহার আপন জন। আব বলিয়াছেন: জীবনে মাত্র একটি জিনিস আছে, মাহা যে কোন মূল্য দিয়া লাভ করার যোগ্য। তাহার নাম প্রেম, ভালবাসা— আকাশের মত যাহার বিস্তার, সমুদ্রের মত যাহার গভীরতা।" চরম বেদাস্তজানের সহিত এই মানবপ্রেম যুক্ত হইলে জগতের আর কিছু পাইবার বাকী থাকে কি ? এ আদর্শ জগতে আর কেহ প্রচার ও স্থাপন কবিয়াছেন কি আজ পর্যন্ত ?

আজকাল একটা ধুয়া বা বুলি উঠিয়াছে

—মানবতা। কিছু মানবতা বা human fellow-feeling তো কিছুমাত্র অগ্রসর হইতেছে না। ছল্ব-কোলাইল বাডিয়াই চলিয়াছে জগতে। কারণ এ মানবতা abstract একটা ভাব মাত্র—ইহা ভিত্তিহীন। দেই জন্ম ত্রন্ধানের উপর মানবতাকে স্থাপিত না কবিলে সব বার্থ হইবে। তাই স্থামীজী বিশ্বগগনে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা ত্রন্ধজ্ঞানের পতাকা উড্ডীন করিয়া কত বৈদেশিককে শিল্প ও ভক্ত করিয়া গেলেন। আমাদের দাসত্রে গুগে ইহা কেহ কল্পনা কবিতে পাবিত কি প এক ত্রন্ধেব সন্থান যদি স্বাই হর, যদি মূলে থাকে নি:স্থার্থতা, তবে মানবতাও আপ্রনিই আসিবে।

স্বামীজী অনেক ভাবিয়া গিয়াছেন আমাদের জন্ম। আবার অনেক ভাববার কথা বাথিয়াও গিয়াছেন আমাদের জন্ম। শেগুলিব সমাধান আমাদিগকে করিতে হইবে তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অন্ধরণে। জাতীয় বা ব্যক্তিগত জীবনের এমন কোন বিভাগ নাই ঘাহার উপর তাঁহার দৃষ্টিপাত হয় নাই। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার সাক্ষাং মন্তব্য কিছু নাই কিন্তু তিনি মূল ধরিয়া কথা বলিয়াছেন সর্ববিধ মুক্তির পথ নিদেশ ক্রিয়া।

বর্তমানে জগতেব বড সমস্তাই হইল নীতি-জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া, মাত্মধকে সোহাদ্যস্ত্রে আবদ্ধ করিয়া কি করিয়া বাচাইয়া রাখা যায়। বিজ্ঞানের রাজ্য বিস্তারলাভ করিয়াই চলিয়াছে ও চলিবে এক সামাহীন উন্নতির পথে। কিন্তু এই বিজ্ঞানকে আত্মঘাতী না হইতে হইলে বেদান্ত-বিজ্ঞানের দক্ষে চাই তাহার মিলন। একার্যে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি প্রণিধান-যোগ্যঃ "বেদান্তই আমাদের প্রাণ, বেদান্তই আমাদের জীবন। ইহারই উপদেশাবলীর দহিত বহিঃপ্রকৃতিব বৈজ্ঞানিক অভসন্ধানে যে ফল লাভ হইয়াছে তাহার দম্পূর্ণ দামঞ্জ্ঞ আছে। বর্তমান জড়বাদ নিজ দিদ্ধান্তসমূহ পরিত্যাগ না করিয়া কেবল বেদান্তের দিদ্ধান্ত-গুলি গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে।"

তিনি অনেক কিছুবই পূবাভাষ দিয়াছেন, যাহা ঘটিতেছে ও ঘটিবে, এবং দকল পরিবতন-কেই জ্ঞান ও দহাতভূতির সহিত গ্রহণ করিবার দৃষ্টান্থও দেখাইয়া গিয়াছেন। সর্বজ্ঞ শ্রীশ্রীঠাকুব দকল ভবিষ্যং যেন দিবাচক্ষে দর্শন করিয়া যোগা আধার ব্রিয়া ভাহার সর্বশক্তি নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিলেন স্বামীজীর উপর। কাঙ্কেই আমাদের পথ স্থগম—শুর্ নয়ন উন্মালিত রাথিয়া চলিতে হইবে। অস্তে নিজের মৃক্তি হইবে কি না, তাহাও ভাবিবার প্রয়োজন নাই - স্বামীজীর কথামত কেবল কাজ করিয়া যাওয়া বহুজনহিতায় বহুজনহ্বথায় ।

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সকল উন্নতির মূলে।
স্বামীদ্ধী মান্তবের প্রতি, নিদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার
চৃডাস্তই দেখাইয়া গিন্তাছেন, এবং আমাদিগকে
সম্রদ্ধ হইতে, সকলের সহিত সম্রদ্ধ বাবহাব
করিতে শিখাইয়া গিন্তাছেন। কী উচ্চ স্তর্ধ
হইতে, কী এক অতি মানবের আসনে বিদিয়া
কথা বলিতেন স্বামীদ্ধী।

স্বামীজী যে একটা ঈথর-উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সন্ধাগ ছিলেন। সেজন্মই তাঁহার আবেদ্ধ সমাজ- ও দেশগঠন-উপযোগী কাজগুলি তাডাতাড়ি গুছাইয়া ফেলিবার জন্ম শেষের দিকে বাস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহাপ্রয়াণের তিন বংসর পূর্বেই তিনি ১ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তেব সহিত আলাপে নিজ জীবনেব স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রিক্ষার ভবিয়াদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাহার জীবন তাঁহার কাজের তুলনায় এবং আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহার প্রভাব অনম্ভকাল স্থায়ী হইবে এদেশে এবং বিদেশে; তাঁহার চিত্বা এবং প্রেরণার শালন অনম্ভকাল ধরিয়া শালিত হইয়া চলিবে।

"বহুরূপে দমুথে তোমার

হাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈখর ?

জীবে প্রেম করে যেই জন,

সেই জন সেবিছে ঈখর।"

—বর্তমান যুগে ইহা অপেক্ষা সারগর্ভ বাণী
আর কেহ উচ্চারণ কবিয়াছে কি ? তুমি
রাজনীতিবিদ হও, ধার্মিক হও, লোকদেবক
হও, মাথা পাতিয়া লও এই অমর বাণী।

একমাত্র ইহা ঘারাই জগতে ভাতৃত্বন্ধন দৃঢ়

হইতে দৃততর হইবে। ইহাই যুগবাণী।

# প্রার্থনা

স্বামী জীবানন্দ

ধ্যানমগ্ন ঋষি অথণ্ডের ঘর থেকে এলে নেমে মর্ত্যধামে বিশ্বহিত লাগি রামকৃষ্ণ-মহাভাব-প্রচারক হয়ে, তব পায়ে নতশির কৃপাকণা মাগি। বাণী তব স্তব্ধ নয় আজও ধ্বনিত আকাশে বাতাসে তার রয়েছে মূর্ছনা সারা বিশ্বে কঠে কঠে হতেছে রণিত কান পেতে শোনা যায় অপূর্ব ব্যঞ্জনা!

প্রাণের ভারত তব এখনো মলিন
ক্ষুধার্ড আতুর কণ্ঠ হয়নি নীরব
হাহাকার আর্তনাদ দিকে দিকে ওঠে
হুর্বলতা এখনো যে হয়নি বিলীন!
দাও শক্তি, ভক্তি দাও সেবিতে হে বীর
আজ যেন আদর্শের সার্থকতা ঘটে।

## কায়া ও ছায়া

#### স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

জননী সারদাদেবী শ্রীরামক্ষের ফটো প্রজার প্রদঙ্গে ভক্তদের বলিতেন, কায়া ও ছায়া এক, অর্থাৎ জীবস্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও ছবি-শ্রীরামকৃষ্ণের মধো কোন ভেদ নাই যদি ভক্ত যথায় অনা-ভক্তি হাদয়ে জাগ্রত করিয়া দেখিতে পারেন। হিন্দুধর্মের সমালোচকগণ ইহা বুঝিতে পারেন না, কোন কালেই পারিবেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের এক অপরিবর্তনীয় বুলি-প্রতিমা-পূজা পৌত্তলিকতা। হিন্দুধর্মের ঐতিহে উপাশুদেবতা মুন্নায়ী নন, চিন্নায়ী। দেবতা বাস্তবিক বাহিরে নন, চৈত্যু যেথানে সর্বদা জল জল করিতেছে সেই মাস্থবের হৃদমে। অতএব হিন্দু উপাদকের নিকট প্রতিমার প্রকৃত উপাদান কাঠ থড মাটি পাথর নয়, চৈতক্ত। মন্ত্র পড়ি বাঁহার উদ্দেশ্যে, স্তব গাই বাঁহাকে লক্ষ্য কবিয়া তিনি হানয়াগীন চৈতক্তময় সভা, নিজীব, জাডবপ্তানন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কায়া ও ছায়ার পারম্পরিক সম্বন্ধ ও মূল্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। কথনও কায়া অপেক্ষা ছায়াই বেলী প্রয়োজনীয়—যেমন নিদাঘ রৌদ্রে তপ্ত পথচারীর নিকট গাছের ছায়া। গাছটি ফলর কি অফলের, মূল্যবান কি সাধারণ তথন আমরা দে বিচার করি না, আমরা তাকাই তাহার ছায়ার দিকে যাহা আমাদের শরীরকে শীতল করিবে। সরোবরের জলে চল্লের প্রতিবিশ্ব আকাশের চল্লের ল্লায় নয়নাকর্ষী না হইলেও উহা দেখিয়া আমরা আনল পাই। তাজমহল দেখিয়া বাহারা মৃগ্ধ হন তাঁহারা যম্নার জলে উহার ছায়ার স্বতিটিও সমত্বে হাল্যের সঞ্চিত

বাথেন এবং তাজমহলের গল্প করিবার সময় ছায়া-ভাজমহলেরও বর্ণনা করিতে ভূলেন না। মানুষ মরিয়া যায় কিন্তু সে পরবতীদের নিকট বাঁচিয়া থাকে তাহার ছায়া—আলোকচিত্রের মধ্যে। কোনও পতিব্ৰতা নাবীকে যথন কেহ বলে, তিনি ফেন তাঁহার স্বামীর ছায়া—তথন এই ছায়াত্ব ঐ নারীর গৌরবই ঘোষণা করে। সঙ্গীতেও আমরা ছায়ার সমাদর করি। মূল উহার ছায়া-রাগিণীসমূহও রাগিণীর ন্ত্রায় ट्याङ्ब्रस्मित्र क्रमग्रवक्षन करव । निष्णकामाने, থাম্বাজ-কৌম্দী থাম্বাজ, ভৈরবী-আনন্দ ভৈরবী ইত্যাদি। ছায়া কায়া নয় কিন্তু কায়ার অনেক আলোক, শক্তি, আনন্দ উহাতে বছ সময়ে সংক্রামিত হয়।

কথনও কথনও ছায়াকে বর্জন করিতে হয়।
গভীর রাত্রিতে ঘরের মধ্যে মনদান্ধকারে যদি
অকস্মাৎ একটি সচল ছায়া চোথে পড়ে আমরা
ভয়ে আঁতকাইয়া উঠি। যাহার ভালবাদার
আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের আদৌ আসা
নাই সে যদি মিষ্ট কথা কহিয়া মিতালি করিতে
আসে তাহা হইলে আমরা সতর্ক হই, কেননা
ছায়া-বর্জু বড় ভয়য়র। ছায়া-অবতার—
কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী সাধন করেন।
যীন্ড্রীষ্ট সেইজন্ম সাবধান করিয়াছিলেন,
Beware of false prophets, ভুয়ো অবতার
হইতে ইশিয়ার।

কখনও কখনও ছায়াকে গ্রহণ করিতে হয় উহার ধণার্থ মূল্য জানিয়া— যেমন গৈলটি করা গহনা। যদি জানি উহা আসল সোনার নয়— ছায়া-সোনার—তাহা হইলে উহা কিনিতে পারি, ব্যবহার করিতে পারি, কিন্তু ঠকিবার আশকা নাই। সোনাব মূলা দিয়া উহা কিনি না। আমরা যথন অভিনয় দেখি তথন নাট্যের বিভিন্ন অঙ্গে অভিনেতাদের সঙ্গে হাসি কাদি, লক্ষ্যন্দ্র করি, আনন্দ পাই, কিন্তু প্রাণে প্রাণে জানি এই সকল ঘটনা সভা নয়, ছায়া।

জাধ্যাত্মিক জীবনেও কায়া ও ছায়ার প্রসঙ্গ ও চিন্তা অনবরত মামাদিগকে করিতে হয়।
তিবিধ তাপে তথ্য হইয়া আমরা যথন
শীভগবানকৈ প্রাণেব আতি নিবেদন করি তথন
তাহার করণা একটি শীভল ছায়ারপে আমাদেব
নিকট নামিয়া আলে। তাঁহার চিন্তা, তাহার
নাম-গান, তাঁহাতে নিত্বতা দ্বারা আমাদের
মন:প্রাণ শীভল হয়। ভগবানের কায়া কি
প্রকার তাহা আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির অগম্য—
পণ্ডিতরা উহা লইয়া জ্ঞানা-ক্রনা করুন—
আমাদের পক্ষে তাঁহার ছায়াই প্র্যাপ্ত। বিখাস
ও ব্যাকুলতা দ্বারা হদয়ে তাঁহার অতীন্দ্রিয়
প্রেমের যে অন্তভূতি আমরা পাই উহাই তাঁহার
ছায়া। উহাই আমাদের সন্তাপ হরণ করে,
আমাদিগকে শক্তি দেয়, শান্তি দেয়।

কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন, আমাদের দেহের মধ্যে তৃইটি সন্তা বাস করিতেছেন—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। কামা ও ছায়ার ক্রায় উভয়ে পরশ্পর নিবিড় সম্বন্ধে সম্বন্ধ ( কঠোপনিষ্থ ১০০১), উভয়ের প্রকৃতিতে প্রচুর সাদৃশ্র বর্তমান—য়েমন চৈতক্রময়ভা, আনলময়ভা, স্বাধীন ইচ্ছা, কর্মশক্তিইত্যাদি। কিন্তু জীবাত্মার ক্ষেত্রে এই ধর্মগুলি সীমাবদ্ধ। পকান্তরে পরমাত্মায় উহাদের পরিমাণ অনন্ত। পরমাত্মা অসীম চৈতক্রস্বরূপ; তাঁহার আনন্দের, স্বাধীনতার, স্ক্রনশক্তির কোনও গ্রাপ্তীনাই। উপনিষদ্ বলেন, মানুষ্বের জীবভাব তাহার চিরকালের পরিচয়্ম নয়। এমন দিন আসিতে পারে যথন ছায়া কায়ার মধ্যে

অন্তর্হিত হয়, মামুধ জানে, 'অহং ব্রহ্মান্মি'—
আমি ব্রহ্মস্বরূপ পক্ষে তাহার প্রিয় হৃহদের ছায়া হৃইয়া থাকা
অথবা পতিব্রতা নারীর স্বামীর ছায়া হৃইয়া চলা
গৌরবের বিষয়। কিন্দ্র অন্তৈত্ত বেদান্তের দৃষ্টিতে
মান্ত্র্য যদি পরমান্মার ছায়া হৃইয়া জীবজ-স্বীকার
করিয়া সন্ত্র্ত্ত থাকে, তাহা হুইলে উহা তাহার
মূর্যতার পরিচায়ক। মান্ত্র্যের প্রদান কর্ত্র্য
আন্ত্র্জ্ঞান লাভ করা, ছায়াজ্ব প্রাইয়া কায়াজ্ব
উপলব্ধি করা।

ভগবদ্ভকের দৃষ্টি আলাদা, বুলিও আলাদা।
ভক্ত ভাবেন, তিনি মে ভগবানের ছায়া, বৃহৎ
অগ্নির একটি ক্লিঙ্গ এইটি যদি সবদা মনে
রাথিতে পারা যায়, তাংগ হইলেই তো জীবনসমস্তার সমাবান হইয়া গেল। তুর্দ্ধিবশতঃ এই
সত্য আমরা থেয়াল করি না বলিয়াই তো
অহঙ্কার-মত্র হইয়া 'আমি' 'আমি' করি।
মেইজন্তই তো তৃঃপ পাই, কত যন্ত্রণা ভোগ করি।
যদি সর্কলণ বলিতে পারি 'নাহং নাহং তুই তুঁই',
যদি গীতার শিক্ষা মনে রাথিতে পারি —

ঈশরঃ সর্বভূতানাং হুদেশেগর্ন তিষ্ঠতি। ভাষয়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রাক্টানি মায়য়া॥

( ঈশ্বর সকল জীবেব হৃদয়ে বাস করিতেছেন, 
তাঁহার দৈবী মায়ায় সকলকে কলের পুতৃলেব 
স্থায় চালাইতেছেন, ) তাহা হইলে সকল তুঃধের 
অবসান হয়। অতএব ভক্ত বলেন, হে প্রভু, 
সর্বদা আমাকে তোমার ছায়া করিয়া রাখো। 
আমি যে তোমার—ইংা যেন আমি ভুলিয়া না 
যাই। তোমার ভুবনমোহিনী অবিভা মায়ায় 
পড়িয়া আমি যেন তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ 
বিশ্বত না হই। হে প্রভু, আমি পার্থিব স্থ্য চাই 
না, স্বর্গন্থও চাই না, জন্মে-জন্ম তোমার 
কিকর হইয়া তোমার সেবাধিকার চাই।

আমরা যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি ততক্ষণ প্রত্যেকটি
বস্তু বা ঘটনা সত্য বলিয়া মনে হয়। স্বপ্ন
ভাঙ্গিলে ব্ঝিতে পারি উহারা মনের স্থাই,
মিধ্যা। জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের দৃষ্ট বস্তু বা
ঘটনাগুলি যদি ভাবিতে চেষ্টা করি তথন দেগুলি
আর বাস্তব বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় উহারা
কায়াহীন ছায়ামাত্র। লৌকিক জীবনের এই
অভিজ্ঞতা আধাাত্মিক জীবনেও অভভূত হয়।
সং-চিং-আনন্দস্বরূপ আত্মবস্তুর দিকে যত আমরা
আগাইয়া ঘাই নাম-রূপময় জ্বংসংসার তত্তই
আমাদের নিকট স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে বাগ্য।
স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার একটি গানে এই
অভভৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

নাহি সূথ নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশান্ধ স্থন্দব ভাষে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচ্বাচর। জগ্থ-সংসারকে অনিভা বলিয়া দৃঢ় ধারণা না হইলে আধ্যাগ্নিক অন্তভৃতি স্নূবপরাহত। কি জ্ঞানপথ, কি ভব্তিপথ উভন্ন পথেই ইহা সত্য। উপনিষদ বলিতেছেন, ধ্রুবমধ্বেষিত্ব ন প্রার্থয়ন্তে। বিবেকী ব্যক্তি অনিভাবস্তুদমুহকে মূচ্য বলিমা আঁকডাইতে যান না। (কঠ যায়ের) গাঁতায় শ্রীভগবান ভক্ত অর্জুনকে বলিভেছেন, অনিভাম-প্রথং লোকমিমং প্রাপ্য ভঙ্গর মাম। এই খনিত্য ত্র:খময় পৃথিনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি যথার্থ শ্রেষঃ চাও তো আমার ভলনা কর। জ্ঞান-শাধকের মন্ত্র- প্রান্ধ সতা জগরিখা। । ভক্তি-শাধকের মন্ত্র—'ভগবানই সতা, জগৎ সর্বদা পরিবর্তনশাল: 'উভয় পথের সাধকই কায়া ও ছায়ার মূল্য জানেন, গিলটি করা গহনাকে দোনা বলিয়াভ্রম কবেন না।

জ্ঞান ও ভক্তির উভমেরই আবার একটা উচ্চতর দৃষ্টি আছে। উপনিষদ্ বলিতেছেন, দর্বং থন্দিং বন্ধ—এই যাহা কিছু দ্বই বন্ধ। আহ্মৈনেদং দর্বম্—আত্মাই এই দ্ব কিছু হইয়াছেন। জগং-সংসারকে মায়া বলিয়া দৃট প্রয়ম্বে প্রত্যাথান করিয়া করিয়া আত্মবস্তর সাক্ষাৎকার ঘটে। আত্মাকে উপলব্ধি করিবার পর সাধক দেখেন নামরূপও আত্মা ছাড়া অন্ত কিছু নয়। আলারই সত্রা জ্ঞান ও আনেক জগং-সংসারে প্রকাশ পাইতেছে। তথন সাধকের নিকট কায়া ও ছায়ার পার্থকা ঘুচিয়া যায়। ছায়া বলিয়া তিনি কিছু দেখেন না, সবই কায়া ভায়াতীন কায়া। সাধক কবি স্বকাস ভালার একটি প্রসিদ্ধ গানের শেষে লিথিয়াডেন—

ইক মাঘা ইক ব্ৰহ্ম কহাৰত স্থৱদাস কৰ্ণেরো

অজ্ঞানসে ভেদ হোৰে জ্ঞানী কাহে ভেদ কৰে।।

স্থৱদাস বলিতেছেন—মায়া এক বস্তু আর ব্ৰহ্ম
আর এক বস্তু এই লইয়া কাগড়া দেখিতে পাই।
এই ভেদ অজ্ঞান হইতেই হয়। হে জ্ঞানী, তুমি
যদি যথাৰ্থ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকো তো ব্ৰহ্ম ও
মায়ার মণ্যে প্রভেদ দেখিতেছ কেন ?

ফবদাস উপনিষদেব সিদ্ধান্তই ধ্বনিত কবিয়াছেন, ভক্তিব প্ৰাঞ্চাহিতেও এই দৃষ্টি আসিয়া থাকে। ভগবানকে দর্শন কবিলে দংসারকে অনিতা বলিবার আব প্রয়োজন থাকে না। সংসারকে তথন ভগবানের লীলা বলিয়া মনে হয়। সব রূপেব মধ্যে তথন তাহার শিতহাত ফুটিয়া উঠে, সকল শব্দেব ভিতর বাঁশীব হব ভনিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামক্ষণ্ণ ফ্লাস্বাধক জালবের এই গানটি ভনিতে ভাল বাসিতেন--'জো কুছ হায় সো তুঁহী হায়।' যাহা কিছু আছে সবই তুমি।

আধ্যান্থ্যিক জীবনে কায়া অর্থাৎ সভাস্বরূপ শ্রীভগবান তাঁহার ছায়া ছারা আমাদের ত্রিতাপ দূর করেন। তাঁহার মুতি—ছায়ার ভিতর তাঁহাকে ভাবনা করিবার চেষ্টা ছারা আমরা তাঁহার সান্নিধ্য ও স্পর্শ লাভ করি। আমরা যতক্ষণ জীব ততক্ষণ আমরা ঈশ্বরের প্রতিবিধ
—ছায়া। যতদিন না আমরা সভ্যস্থরূপ
শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ অফুভূতি লাভ করিতেছি
ততদিন সংসার মায়া—ছায়া। এই ছায়া সম্বন্ধে

আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে।
সত্যের অমুভূতি হইলে মারা হইতে আব ভয়
নাই—ছায়া তথন কান্তার সহিত এক হইয়া
গিয়াছে।

### দানবের পরাজয়

#### শ্ৰীশান্তশীল দাশ

দানবেরা মাঝে মাঝে মাথা তোলে উন্মন্ত উল্লাসে: ভাবে, বুঝি দেবতারা সবাই নিদ্রিত, সে-স্থোগে নিমেষে প্রয়োগ করে দর্শক্তি, আপন বিক্রমে অধিকার করে নেবে বর্গরাজ্য ; হবে অধিপতি একছ্ত : কেউ আর প্রতিশ্বনী রবে না কোথাও. একা দব ভুঞ্জিবে দে, অদপত্ন রাজ্যস্থভোগ। মাথা তোলে ঠিকই দে, হুহুকার ছাড়ে গর্বভরে: যতটুকু শক্তি আছে, সেই নিয়ে নিজেকে অজেয় মনে করে. আর সেই শক্তির প্রচণ্ড দম্ভভরে এদিকে ওদিকে করে হানাহানি: নায়নীতি সব চির-বিদর্জন দিয়ে, জানে না-যে, তারা যে দানব, দানব শক্তির বশ, অধর্মের আশ্রিত-যে তারা। স্বপ্ন তার ভেঙে যায়, দম্ভ তার লুটায় মাটিতে; প্রচণ্ড আঘাত আদে, যে-আঘাতে উদ্ধৃত মস্তক নত হয় ভূমিতলে, প্রাণভয়ে আপ্রয় সন্ধান করে সে সবার কাছে; অসতা অধর্যাচারী সেই দানবের 'পরে হানে বিজ্ঞপ ঘ্রণার তীক্ষ বাণে সবাই ; সকোচে আর দেখায় না মৃথ সে আলোকে। বারে বারে দানবের পরাভব এমনি করেই হয়, তবু কোনদিন শিক্ষা তার হয়নি, হবে না। म जागरव नात नात, घटारन अनर्थ हातिशास्त्र, তাবপর জর্জবিত হয়ে শেষে লুটাবে ধুলায়। निन्ध्य कि कानिषन श्रव नाका এই पानवता ? ভধু পরাজয় নয়, চাই তার সম্পূর্ণ বিনাশ।

### "তাল ভঙ্গ ন পায়"\*

#### স্বামী তেজসানন্দ

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আর্থ ঋষিকণ্ঠে যে শাখত বাণী ধ্বনিত হইয়া আদিয়াছে, তাহাই ভারত-কৃষ্টির মূল ভিত্তিস্থ্যন হইয়া বহিয়াছে। অদৃশ্য শিশিরসম্পাতে যেমন পুস্পকলিকাসমূহ অলক্ষিতে প্রম্পুটিত হয়, তেমনি যুগে যুগে অধ্যাত্ম-মনীষিবর্গের অবিপ্রান্ত নীরব কঠোর সাধনার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক তথা সাংস্কৃতিক জীবন বিচিত্র শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের বেদ ও বেদান্ত, রামায়ণ ও মহাভারত, পুরাণ ও তন্তাদির মর্মবাণী সেই সাংস্কৃতিক আদর্শকে শত বিপ্লব ও বিপর্যয়ের মধ্যেও এক অপার্থিব জ্ঞানালোকে চিরভান্থর বাথিয়া সকলকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়া আসিতেছে।

এই সাংস্কৃতিক জীবনেব পরিপুষ্টি-সাধনকল্পে বিবিধ ভাষাভাষী ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রদ রম্য কথা-সাহিত্য, প্রচলিত গল্প ও গাথা সহজ ও সরল ভাষায় ও ছন্দে জনমানদে যে অমর বেথাপাত করিয়া দেশবাসীকে তাহাদের সন্মত আদর্শের প্রতি সর্বদা সচেতন রাখিয়াছে, তাহার ঘথার্থ মৃল্যায়ন করা সহজ্পাধ্য নহে। মনীষিবর্গের এই অতুল অবদানের ফলেই ভারতের কৃষ্টিধারা আজও সতেজ ও সজীব রহিয়াছে এবং উহা দিকে দিকে প্রদারিত হইয়া বিশ্ববাসীকে শাস্তির অমৃতর্দের সন্ধান দিতেছে। তাই যুগাচার্য স্থামা বিবেকানন্দও দৃঢ়কঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "এই সেই ভারত যেথান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ প্রথান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ

বন্তাকাবে প্রবাহিত হইয়া দমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে; আর এথান হইতে আবার তদ্ধপ তবঙ্গ উথিত হইয়া নিস্তেজ জাতিদম্হের ভিতর জীবন ও তেজ দঞ্চর করিবে।

প্রদক্ষজনে এম্বলে মতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত একটি দারগর্ভ কাহিনীর অবতারণা করা হইতেছে যাহার মাধামে আমবা গার্হস্ত ও সম্মাদজীবনের প্রকৃত আদর্শেরও কতকটা পরিচয় পাইতে দমর্থ হইব।

বহুবৎসর পূর্বে কোন এক সময়ে ভারতবর্ধের উত্তরাঞ্লেব একটি অথ্যাত পল্লীতে সঙ্গীত- ও ন্টন-নিপুণ ন্ট-ন্টাৰ্য় বাদ করিত। নাচিয়া গাহিয়া জাবিকার্জন করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্ব ছিল। ইহা অনস্বীকার্য যে, যথন দেশে কোনপ্রকার মর্থাভাব থাকে না ও শহাসামগ্রীবও অন্টন ঘটে না, তথনই শঙ্গীত- ও নতনপ্রিয় জনগণ এইরপ নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে অর্থনায় কবিতে অগ্রসর হয় নাচগানই উপজীবিকা যাহাদের তাহাদিগকেও অর্থোপার্জনের জন্ম কোন অস্ববিধার সন্মুখীন হইতে হয় না। দৈব-বিভন্নায় একবার প্রথব সূর্যতাপে ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী অনাবৃষ্টিতে দেই দেশের অধিকাংশ শশুই বিনষ্ট হয় এবং ছভিক্ষের করাল কবল হইতে নিদ্ধতিলাভের আশায় অনেকে আত্ম-বক্ষার্থে দিগুদিগন্তবে পলায়ন করিতে আবস্ত করে। এই সম্কটময় পরিম্বিতিতে কাহারও পক্ষে যে নাচ-গানের জন্য অর্থবায় করা সম্ভব নহে, তাহা বলাই বাজলা। আমাদের এই

<sup>\*</sup> একটি প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত।

আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকার নাচ-গানের আসরও অনতিবিলমে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। নিরুপায় হইয়া তাহারাও পার্ঘবর্তী অপর এক সমৃদ্ধিদম্পন্ন রাজার রাজ্যে প্রস্থান করিল।

সে-দেশের থাতের বা অর্থের বিশেষ কোন অভাব চিল না। বাজা এশীতিপর বন্ধ অভিশয় রূপণ। তিনি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ এক মন্ত্রীর দঙ্গে রাজাসংক্রান্ত সকল বিষয়ে পরামর্শ কবিয়া কঠোরহস্তে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। ভারতীয় হিন্দশাস্ত্রেব বিধানাকুমারে এই পলিতকেশ বৃদ্ধ নুপতি ও মন্ত্রীর বহুপূর্বেই বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ কবা সমীচান ছিল। কিন্তু শেই নিদিষ্টকান অতাত হইলেও কার্পণ্যদোষ-তৃষ্ট ক্ষমতাপ্রিয় স্বার্থপর নুপতি এবং ভদ্ধাবে ভাবিত মন্ত্রী তাঁহাদের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বিভ্নমান থাকা সত্ত্রেও অকুভো-ভয়ে প্রজাশাসন করিতেন। প্রজাবর্গের মধ্যে অসম্ভোষের গুঞ্জরণ শ্রুত হইলেও বাজ্বণ্ডের ভয়ে প্রকাশভাবে কেই কোন বিক্ল মনোভাব বাজ কবিতে সাহসী হইত না। যাহা হউক. দেশান্তর হইতে আগত দেই প্রসিদ্ধ নট-নটীবয় ব্যয়কুণ্ঠ নুপতির বাজধানীতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবাব উদ্দেশ্যে হাটে-মাঠে,--নানা স্থানে ভাহাদের অভিনয়-চাতুস প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল: ইহাব ফলে অচিরেই তাহাদের নৃত্য-গীতনৈপুণ্যের সংবাদ চাবিদিকে ছডাইয়া পড়িল এবং কিছু কিছু মথাগমও হইতে লাগিল। নট-নটার্য বাজ্বরবারে ভাহাদের নৃত্য-গীত-পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্ত নিরতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। তাহাদের দৃঢ় ধারণা রাজদরবারে নৃত্য-কলা প্রদর্শন করিতে পারিলে একদিনেই তাহারা প্রভৃত পরিমাণে च्यार्थी शार्कन कतिएक मक्कम रहेरत। जारामित এই দৃষ্ণীত- ও নর্তন-বিদ্যার সংবাদও নৃপতির

কর্ণে পৌছিতে বিলম্ব হইল না। সভাসদ্বর্ণের
অম্বরোধে রাজা আদেশ করিলেন যে, যদি বিনা
অর্থবায়ে তাহারা রাজসভায় নৃত্য ও সঙ্গীত
পরিবেশন করিতে সম্মত হয়, তবে তাহার দিক
হইতে কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না।
নট-নটাদ্বয় রাজাদেশ শিরোধার্য করিয়া আকুল
আগ্রহে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রাজা তাহার মন্ত্রী ও সভাসদ্বর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিস্তর্গি চন্দ্রাতপতলে এক বিরাট সভার আয়োজন করিলেন। সভাগৃহ অচিবে আলোকমালায় অসজ্জিত হইল। নির্দিষ্ট দিনে সভাস্থল পরিষদর্ক, রাজ্যের গণামাশ্য অনেক সন্ত্রান্ত বাক্তি ও অক্সান্ত প্রজার গণামাশ্য অনেক সন্ত্রান্ত ও অক্সান্ত প্রজার গণামাশ্য অনেক স্থান্ত এবং মন্ত্রী ও মন্ত্রান্ত রূপ কর্মমানিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বিপুল জনসমাগমে সভামওপে তিলধারণেরও স্থান রহিল না। চারুদর্শন নট-নটাব্র ম্থোচিত মনোহর বেশ ধারণপূর্বক বঙ্গমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেইত সম্বেত্ত জনমঙ্গা বিপুল হ্যধ্যনি সহকারে তাহাদিগকে স্থাগত জানাইল।

নৃত্য-গীতাভিনয় আবন্ধ হইবার ঠিক পূর্ব
মূহতে সকলে নিবাক বিশ্বরে দেখিতে পাইল—
জটাজ ট্রাগী, বিভৃতিভূষিতাঙ্গ, কৌপীনমাত্রস্থল, আছাল্লগম্বিত বাহ, দার্গকায় এক
তেজোদার সন্মানী একথানি ছিন্নকলা স্থলে
বহন করিয়া সভাম ওপে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার
তপঃক্লিপ্ট শীর্ণ দেহ ও মুখ্ম ওল এক অপূর্ব
জ্যোভিতে উদ্থাসিত। তাঁহার ধীর মন্থরগতি,
ধ্যানগন্তীর ভাব ও উত্তান নয়নের স্থির দৃষ্টির
মাধ্যমে এক দিব্যাক্ষভূতি প্রকট হইতেছিল।
এই নৃত্য-গীতের আদরে এবন্ধিধ একজন সংসারবিরাগী সন্ধ্যানীর আগমনে সকলেই উচ্চকিত

হইয়া উঠিল। তাঁহার আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্যও কেহ অনুধাবন করিতে সমর্থ হইল না। সভাস্থ সকলের ন্যায় তিনিও একটি আসন গ্রহণ করিয়া নিশ্চল অবস্থায় উপবিষ্ট বহিলেন।

निर्मिष्ठे मगरा निष्ठी (नर्डकी) मावलाज মনোহর ভঙ্গীতে ভাহাব নতা ও নঙ্গাত পরিবেশন করিজে আবন্ধ করিল এবং ভাহার সহযোগী বা**জ**বিশাবদ নট বাসদেব স্ঞাত ও মতোর ভালে ভাল রাখিবা নিপ্রণহস্তে বাল্লয়র বাজাইতে লাগিল। নতকীৰ ভাল-লয়-সম্বিত-প্রতিব মুছলা, স্থামিষ্ট কণ্ঠস্বব, লীলায়িত নতন-ভঞ্চী দৰ্শন-শ্ৰবণে দৰ্শকৰুক মুভ্নভ্: হ্যক্ষনি করিতে লাগিল। সময় যে কিভাবে অলফিতে অভিবাহিত ২ইতেছে, ভাগ দিশ্বত হইয়। নিবিষ্টিটেডে সকলে এই অভিনয় দৰ্শন কৰিছে ৰাগিল। বাজি ৰিপ্ৰহৰ অতীত হইয়া তৃতীয যামে পৌছিয়াছে। অগ১ এখনও কেচট নতকীকে ভুগু প্রশংসাধ্বনি ব্যতাত কোন বস্ত উপহাব বা প্রস্থাব প্রদান কবিভেচে না। তদর্শনে আর্থ নর্ভকী বাথিত অপুরে ভাহার সহযোগী বান্তবাদক বামদেবকে উদ্দেশ কবিয়া গানের স্থরে বলিয়া উঠিল—

"বাত দো ঘড়ী বন্ধ গদ্ধ, থক গদ্ধ পঞ্জর মেরী নটী কহে, স্থনো বামদেব ইনাম ন মিলা

কোঈ"।—

—রাত্রি দুই ঘটিক। অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।
নাচ-গান কবিতে কবিতে আমার বক্ষের পাজর
ক্লান্ত ও ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ তুমি
বচ্ছেন্দে কেবল তালই বাজাইয়া চলিয়াছ।
এ পর্যন্ত কাহার নিকট হইতে কোন কিছু
ইনামও (বকশিস) মিলিল না! নতকীর
এই হতাশা ও তুঃখব্যঞ্জক বাক্য প্রবণ করিয়া
নট গানের সঙ্গে তাল রাথিয়া বলিয়া উঠিল—

"বছত গঈ থোড়ী রহী থোড়ী অভী হার।
নট কহে, স্থনো নটা, তাল ভঙ্গন পায়॥"
—বাত্রির অধিকাংশ সময়ই তো চলিয়া গিয়াছে।
বাত্রি শেষ হুইতে আন অলক্ষণমান অবশিষ্ট বহিয়াছে। তাহাও দেখিতে দেখিতে শেষ হুইয়া ঘাইনে। হে নতুকী, তুমি যে ভাবে, যে তালে নৃত্য-গাত পরিবেশন করিতেছ, তুমি সেই ভাবেই উচা করিয়া যাও। দেখিত, যেন

নটের উভিটি শ্রব্যাত্র সভান্থলে উপবিষ্ট <u>শেই সল্লাসীপ্রবৰ উহোৱ একমাত সম্পূ</u> ছিন্নকন্তাটি হ্ৰপুল্কিড চিক্তে নচ-নটীন্বয়কে প্রদান করিলেন। উভয়ে সমাসীর এই চান সাদ্ধে গ্রহণ কবিয়। শ্রদ্ধানহকারে মস্তক দ্বারা উহ। স্পর্ণ করিল। দেখিতে দেখিতে নপতির পার্বে উপ্রিষ্ট রাজকুমার ভাষার মহার্য অন্তরীয়টি এবং বৃদ্ধ মন্ত্ৰীৰ পাৰ্যে সমাদীনা তাহার প্ৰমাজক্ৰী অহিতা স্ব-কণ্ঠ হইতে মুল্যধান স্বৰ্ণহাৱটি উন্মোচন কৰিয়া অভিনয়-মঞে নট-নটাখ্যেব উদ্দেশ্যে পুরস্থারস্বরূপ নিক্ষেপ করিল। তদশনে রূপণ নূপতি ও তংশভাবসম্পন্ন মন্ত্রী অতান্ত শ্বৰ ও কটু হইয়া উঠিলেন। বাতি শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই এবং অভিনয়কারীশ্বয়ও বিরামহীন নৃত্য-গীতাদি পরিবেশনের ফলে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়। নুপতি কালবিলম্ব না করিয়া সভা-করিলেন। ভঙ্গের আদেশ প্রদান এক সকলে সভাগৃহ হইতে প্রস্থান এক কবিলে, বাজা সর্বপ্রথম সেই সন্ন্যাসীপ্রবরকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এই রাজসভায় আগমন করিয়াছেন এবং নট-নটীর সঙ্গীতের মধ্যে তিনি এমন কি তাৎপয় খুঁজিয়া পাইয়াছেন যাহাতে এতটা প্রদন্ন হইয়া তিনি তাঁহার একমাত্র

গাজাচ্ছাদন ছিন্নকস্বাটি অভিনয়কারীদ্বয়কে প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নুপতি কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন— মহারাজ, আপনার প্রশ্নত্ইটির যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি। আপনি অবহিত হইয়া শ্রুবণ করুন—

"ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং

শয্যা চ ভৃ: পরিজনো নিজদেহমাত্রন্। বল্পং স্কীর্ণশতথওময়ী চ কম্বা

হা হা তথাপি বিষয়ান ন জহাতি চেতঃ ॥" —আমি স্নাত্নপদ্ধী একজন প্ৰিব্ৰাজক मन्नामी। अकश्रद घामण वर्ष जन्नहर्षभानन, গুরুদেবা ও যথারীতি শাস্তাধ্যয়নাদি কবিবার পর প্রজ্যা গ্রহণপূর্বক স্বাহ্ন বা নীরদ যথাপ্রাপ্ত মাধুকরী ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল কঠোর সাধনায় নিযুক্ত ছিলাম। বৃক্ষতলে ভূমি-শয্যায় শয়ন: সঙ্গী একমাত্র নিজের দেহথানি। আর দেহাচ্ছাদন ঐ স্কুজীর্ণ শতথণ্ডময়ী করা। কিন্তু তু:থের বিষয়, এতকাল কুচ্চুদাধন করা সত্ত্বেও এই চিত্তকে বিষয়বাসনামূক্ত করিতে সমর্থ হই নাই। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া ভাবিয়াছিলাম জীবন-সন্ধ্যায় পৌছিয়াছি। আপনার নিকট হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইলে একটি কুটীর বাঁধিয়া ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক कीवत्नत्र जविषष्ठे काप्रकृष्ठा किन स्थ-साम्हल्का काठाहेमा निव। महात्राख! ऋगीर्घकान य সন্মাসী কাহারও কুপাপ্রার্থী হয় নাই, স্বদেহের স্থ্য-:তৃঃথের প্রতিও যে কোন দিন বিন্দুমাত্র দৃক্পাত করে নাই, যদ্চছালাভসম্ভট যে সন্ন্যাসী দেশে দেশে, পাহাড়ে পর্বতে, নির্জন অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া পরিব্রাজক জীবন যাপন করিয়াছে, সেই ভ্যাগরভধারী সন্মাসী আজ ক্ষণভদ্ধ এই শরীর রক্ষার্থে অন্থগ্রহপ্রাথী হইয়া রাজদরবারে সমাগত! ইহা অপেকা পরিতাপের

বিষয় আর কি হইতে পারে ? মহারাজ! এথানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এক বিবাট সভা,— লোকে লোকারণা। বছ গণামার মন্ত্রান্ত ব্যক্তি-গণের সমাবেশে সভাগৃহ জমজম করিতেছে। সভান্তে আপনার নিকট আমার মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এই সভাস্থলে আদন গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং নট-নটীর গানও ভনিতেছিলাম। নটের বাক্যের শেষ পঙ্কিটি শ্রবণমাত্র আমার চিত্তে যে সাময়িক ভ্রান্তি ও মানসিক তুর্বলতা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সহসা কাটিয়া গেল। নট নটীকে লক্ষ্য করিয়া গানের ছন্দে সত্য কথাই বলিয়াছে,— রাত্রির অধিকাংশই তো অতীত হইয়াছে। সামান্ত যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাও শেষ হইতে আব বিলম্ব নাই। স্থতরাং তুমি যে তালে নাচ-গান করিতেছ, ভাল ভঙ্গ না করিয়া সেইভাবেই উহা করিয়া যাও। কি অপূব শিক্ষাপ্রদ এই বাণী! আমি এতকাল যে তালে ত্যাগের পথ, ঈশবে সম্পূর্ণ নিভরতার পথ বাহিয়া চলিয়াছি. আজ ক্ষণিক তুর্বল্তাবশতঃ সন্ন্যাসজীবনের একমাত্র সম্বল জগতের ঈশ্বকে ছাড়িয়া আপনার দারদেশে রূপাপ্রাথী হইয়া আদিয়াছিলাম। ধিক, শত ধিক এই বিষয়লুর মনকে। বস্ততঃ একবার পদখলন হইলে চিত্তকে আবার উচ্চগ্রামে উন্নীত করা সহজে সম্ভব হয় না, অলক্ষিতে মন দিনের পর দিন নিমগামী হইতে থাকে। সর্যাসীশিবোমণি আচার্য শহরও তাঁহার হ্পপ্রসিদ্ধ বিবেকচ্ডামণি গ্রন্থে মৃক্তিপথযাত্রী-ক বিয়া মাত্রকেই উদ্দেশ <u> শাবধানবাণী</u> ভনাইয়াছেন--

"लक्काक्राजः क्रम् यमि विख्यीयम्विश्य्यः

সন্নিপতেৎ ডতস্তত:।

প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকস্কঃ সোপানপঙ্জে পতিতো যথা তথা" ৮৩২৫॥ —থেলার গোলক অসাবধানভাবশতঃ যদি সোপানশ্রেণীর সর্বোচ্চ সোপানেও পতিত হয়, তাহা হইলে উহা ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর সোপানে নামিতে থাকে। এইভাবে চিত্তও যদি ব্রহ্মচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও বহিন্থ হয়—বিষয়চিন্তায় নিমগ্ন হয়—তাহা হইলে উহা ক্রমান্বয়ে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রধাবিত হইয়া উহাতেই আগক্ত হয়।

জীবনের এই মৌন স্বিক্ষণে ইহারা আমার চক্ষের আববণ উন্মোচন কবিয়া দিয়াছে। ইহাবাও আজ আমার শিক্ষাগুরু। আমি ইহাদের নিকট হইতে যে মুলাবান শিক্ষা লাভ করিয়াচি ও সাবধানবাণী শ্রবণ করিয়াডি তাহাই আমার জীবনের শেষ মুহর্ত প্যন্ত প্রকৃত পাথের হট্যা থাকিবে। "বথাযোং বছবস্পানি ভিকা ধর্বত লভাতে। ভূমিং শ্যান্তি বিস্তীর্ণা যত্ম: কেন জংখিতা:।"—বাস্তা-ঘাটে দ**র্ব**ত্র ছিন্ন ন্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়। যায়। মাধকরী ভিক্ষাও এই বিবাট সংসারে সহজ্ঞলভা। এই বিশাল খামলা ধর্ণা ভাহার স্বেহাঞ্ল বিচাইয়া আমাব স্থশ্যা বচনা করিয়া রাথিয়াছে। জীবন-নিবাহেব এই বিপুল সমারোহ থাকিতে প্রকৃত সন্ন্যাদীর তো ডঃথিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তাই আমি এই নট-নটীব অভিনয়ে সম্ভূত হুইয়া আমার ছিল কম্বাটি তাহাদিগকে কভজ্ঞ হৃদয়ে পুরস্কাবস্থরপ প্রদান করিয়াছি। "ক্ষুরভ ধারা নিশিতা ত্বতায়া হুৰ্গং পথস্তৎ কৰয়ো বদন্তি।"—ক্ৰান্তদশী ঋষিগণ সতাই বলিয়াছেন,—তীকুধার ক্ষবের ছায় এই ত্যাগের পথ দুর্গম ও বিপজ্জনক; কিঞ্চিন্মাত্র অসতক ও অসাবধান হইলে পদখলন অবশ্রস্তাবী। জয় হউক মহারাজ, ঐভিগ্রান অশেষ কগাণ ককন⊹—এই वानीवानी एकावन कविया (महे श्रवीन मझामी

প্রশাস্কচিত্তে রাজসভা পশ্চাতে রাথিয়া চিরতরে অদৃতা হইলেন। সন্ন্যাদী-কেশরী স্বামী বিবেকানন্দও পরবর্তীকালে এই সমূনত আদর্শেরই প্রতিধানি করিয়া তাঁহার স্কপ্রদিদ্ধ "The Song of the Sannyasin" (সন্ন্যাদীব গীতি) কাব্যে লিখিয়াচেন—

"প্রথভরে গৃহ ক'রো না নির্মাণ,
কোন্ গৃহ ভোমা ধরে হে মহান ?
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শঙ্কন ভোমার স্থবিস্তৃত ঘাস:
দৈববশে প্রাপ্ত যাচা তৃমি হও,
সেই থাছে তৃমি পবিতৃপ্ত রও:
হউক কুংনিত কিংবা স্থরন্ধিত,
ভূপ্পত দকলি হয়ে অবিকৃত।
ভন্ধ আত্মা মেই জানে আপনারে,
কোন্ থাছা পেয় অপবিত্র করে ?
হও তৃমি চল-স্রোভস্বতী মত,
স্থাধীন উন্মুক্ত নিতা-প্রবাহিত।
উঠাও আনন্দে, উঠাও দে ভান,
গাও গাও গাও দদা এই গান—

उं उर मर उं॥" >>॥

অতঃপর নুপতি রাজকুমার ও মন্ত্রীকন্তাকে তাহাদের মূল্যবান রত্বালকার নট-নটাৎমকে প্রস্থার দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমার বলিতে লাগিলেন—পিতঃ, হিদ্দুশাল্পে লিখিত রহিয়াছে,—"এক্ষচর্যং সমাপ্য সৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূজা বনী ভবেৎ, বনী ভূজা প্রপ্রজেৎ। যদি বা ইতর্গা প্রস্কাচর্যাদের প্রপ্রজেৎ তদহরের প্রজেৎ।"—অর্থাৎ বর্গাশ্রম ধর্মের বিধানাম্প্রসাবে মন্দাধিকারী সাধারণ জনগণ প্রস্কাচ্যাশ্রম সমাপ্ত হইলে গাহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে এবং প্রৌচ্ছ প্রাপ্ত হইলে বানপ্রস্থী হইয়া প্রব্রজ্ঞা গ্রহণ করিবে। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্যবান উচ্চাধিকারী

ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্রবিধান অক্তপ্রকার। যথনই তীত্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, তথনই সে ব্রহ্মচর্য, গাৰ্হস্থা বা বানপ্ৰস্থ—যে কোন অবস্থা হইতে সন্মানাশ্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। মহারাজ! আপনার বানপ্রসাশ্রম গ্রহণের সময় অনেক পূর্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। আমিও যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রায় প্রোচ্ছে উপনীত হইয়াছি। অথচ আপনি কার্পণাবশতঃ ও ক্ষমতালিপায় আত্মহারা হইয়া এখন পুর্যন্ত আমার উপর রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ না করিয়া রাজকার্যেই নিযুক্ত রহিয়াছেন! ভুধু ইহাই নহে, আপনার নিকট মন্ত্রী-তহিতার পঙ্গে আমার পরিণয়পুত্রে আবদ্ধ হইবার আভপ্রায় নানাভাবে ব্যক্ত করা সত্ত্বেও আপনার নিকট হইতে এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে সম্মতিসূচক কোন ইঙ্গিত প্রাপ্ত হই নাই। ইহা যে কিরূপ মর্ম-পীডাদায়ক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পাবেন। মন্ত্রীমহাশয়ও আপনার মত একজন ক্বপণ নুপতির পুত্রের হস্তে তাঁহার কন্তাকে সমর্পণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় আমি এবং মন্ত্রী-কলা উভয়ে আপনাদের তন্ত্রনকেই আজ গভীর নিশিতে গোপনে হত্যা করিয়া রাজ্যের শাসন-দত্ত ধারণ করিতে কুতদংকল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু বিধির বিধান তুর্লজ্মনীয়। নট-নটীর গানের শেষ পঙ্কিটি "তাল ভঙ্গ ন পায়"— আজ গভীর অর্থপূর্ণ হইয়া আমাদের কর্ণে ঝন্ধার जुनियारह। वना वाहना, जाननाता উভয়েই কালের স্বাভাবিক গতিতেই অল্পদিনের মধ্যেই এই সংসার-রঙ্গমঞ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন। এই মহাসত্য স্মরণ করাইয়া দিয়া ইহারা আমাদের উভয়কেই এক মহাপাতক হইতে বক্ষা কবিয়াছে। আপনাদিগকে হত্যা করিয়া রাঞ্চা-রানী হইবার ত্রভিদদ্ধি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ইহারা আমাদের যে উপকার

সাধন করিয়াছে, তাহার তুলনায় এই পার্থিব স্বর্ণাঙ্গুরীয় ও রজহার তুচ্ছাতিতুচ্ছ। গভীর ক্বতজ্ঞতাবশতই প্রস্কারম্বরূপ উহা তাহাদিগকে অর্পণ করিয়াছি।

বৃদ্ধ নৃপতি ও বৃদ্ধ মন্ত্রী নিবিষ্টমনে বাজ-কুমারের মৃথনি:হত বাকা খাবণ করিয়া কার্পণা, হঠকারিতা, স্বার্থপরতা, ভোগলিঙ্গা ও ক্ষমতা-প্রিয়তার যে কি বিষময় পরিণাম হইতে পারে তাহা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন। ইহাও এতদিনে বুঝিতে পারিলেন যে, ভোগেব দারা ভোগের নিবৃত্তি হয় ন।। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে —"ন জাত কাম: কামানামুপভোগেন শাম।তি। কৃষ্ণবন্মে ব ভূষ এবাভিবর্গতে॥" —বিষয়-ভোগেব ছাবা ভোগের আকাজ্ঞা কখনও পরিতৃথি লাভ করে না। ঘুতাহুতির আয় উহা দিন দিনই ব্ধিত হুইয়া থাকে। বপ্তত: ভোগের মধ্যে শান্তির সন্ধান কোনদিনেই মিলিবে না—"জাগেনৈকেন অমৃতত্মানভ:"-একমাত্র ত্যাগেই অমৃতত্ত্ব অধিকারী হওয়া মশ্ব। ভর্তহরিও তাহার বৈরাগাশতক গ্রম্থে লিখিয়াছেন—

"ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুভিভয়ং বিত্তে নুপালান্তরং মানে দৈক্সভয়ং বলে রিপুভয়ং ক্রপে জ্বায়া ভয়ম্। শাস্তে বাদিভয়ং গুণে থলভয়ং কায়ে কুতাস্ভান্তরং

দর্বং বস্তু ভন্নান্বিতং ভূবি নৃণাং

বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥ ৩১॥
—ভোগে রোগভয়, সৎকুলের গৌরবে কুলভঙ্গের ভয়, সম্পত্তিতে রাজ্যলোলুপ নূপতি হইতে
ভয়, মানে অপমানের ভয়, বলে শক্রম ভয়,
ক্রপে বৃদ্ধত্বের ভয়, শাস্ত্রে পরাজ্যের ভয়, সদ্গুণে
থলব্যজ্ঞিগণের নিকট হইতে ভয়, শরীরধারণে

মৃত্যুভয় বিভাষান। সংসাবে ব**ন্ধ**যাত্তেই ভবের কারণ নিহিত রহিয়াছে। একমাত্র বিষয়ভোগ-বৈরাগ্য দাবাই নির্ভয় হওয়া সম্ভব।

বৃদ্ধ নূপতি ও বৃদ্ধ ম.ী আর কালবিলম্ব না করিয়া রাজকুমাবের সঙ্গে মন্ত্রীকন্তার উদ্বাহক্তিয়া দম্পাদন করিয়া তাহাদের উন্তরকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ ভগবচিস্টায় অতিবাহিত করিবার মান্ত্রে বানপ্রশ্ব অবলম্বনপূর্বক বনে গমন করিলেন।

বলা বাহুল্য, এই আথাায়কাটি বিভিন্ন লেথকের লেথনীমূথে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত চইলেও ইহাব মাধ্যমে ভারতের সন্যতন আদর্শেব যে সমুজ্জল আলেখা ফুপ্ট ছট্যা সূটিয়া উঠিয়াছে, ভাহার মৌলিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোথাও কোন মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয় না। এই সর্পিল বন্ধুব ও পিছিল সংসারপথে গৃহস্ক ও সন্ম্যাসীকে কি ভালে, কি ছন্দে প্দক্ষেপ করিতে হইবে ভাহা এই বন্ধপ্রচলিত "ভাল ভঙ্গ ন পায়" কাহিনীতে অতি স্কল্বভাবে কপায়িত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহা অনস্বীকার্য যে, আবহমানকাল হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বেদ-বেদান্ত, পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতির মাধ্যমে ভাবতের যে সাংস্কৃতিক ধারা নির্বাধ গতিতে প্রবাহিত হইনা আদিয়াছে, এবন্ধিধ প্রচলিত বিভিন্ন কথিকা উহারই পবিপুষ্টি সাধনপূর্বক মহন্ত্রসমাজে সার্থক ও শিক্ষাপ্রদ্ হইনা উঠিয়াছে। প্রমকাকণিক প্রভিগ্রান আমাদের সকলকেই সংপথে পরিচালিত কক্ষন এবং প্রকৃত আলোকের সন্ধান দিয়া আমাদের জীবন ধন্ত কক্ষন,—ইতাই তাহার রাতুল চরণে ক্রকান্তিক প্রার্থনা।

"অসতে; মাসদগ্যয়। তমসোমাজ্যোতির্গময়। মুত্যোহাইমৃত গ্রুষ্য। আবিবালীই এধি॥"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

— হে প্রভা, অসভা হইতে আমাদিগকে সভা
প্রভিন্তি কর, অজ্ঞান অস্কর্মার হইতে জ্ঞানেব
জ্যোতিতে লইয়া চল, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে
অমৃত্যু প্রদান কর। ওহে স্বপ্রকাশ, তুমি
আমাদের হৃদয়ে জ্যোতিরপে আবিভৃতি হও।
শান্তিময় ইউক আমাদেব জীবন!

## "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মর্য্যঃ"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কোন্ দ্র জন্মলগ্নে, হে চির-মুন্দর, জেলে দিলে তুমি মোর মর্মের ভিতর সৌন্দর্য-পিপাসা! বহ্নিশিখা অমরার! নগরীর পাষাণের মক্র-সাহারার বক্ষে তাই চিত্ত মম কেঁদেছে কেবলই! তাই পল্লী-জননীর অক্ষে এফু চলি যেখানে আকাশ নাল, প্রাস্তর শ্যামল, যেখানে শিশির-ভেজা ঘাসে ঝলমল করে কোটা কোহিন্র অরুণ-কিরণে! যেখানে ফসলে সোনা, মধু সমীরণে! পাখীদের কাকলিতে অরণ্য মুথর! কানে আসে সারাবেলা তরুর মর্মর! হে সুন্দর, দৈন্য দিলে এখর্মে ভরিয়া! বিতে কভু তৃপু নয় মানবের হিয়া!

### শ্রীদোমনাথ

#### স্বামী ধ্যানাজানন্দ

ভারতবর্দের ইতিহাসে সোমনাথ একটি বিরাট বিষয় ৷ পশ্চিম সমৃদ্রকুলে অবস্থিত প্রভাসপত্তনের এই শিবস্থান যে কত প্রাচীন, তা নির্ণয় করা একরকম অসাধ্য ৷ এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, "কত বেদ, কত মস্ত্র, মহাযজ্ঞ কত প্রিত্তিলা এই দেশ"—এই পুরাতন পুরবের' মতই এই প্রভাসক্ষেত্র স্বপ্রাচীন, আব এই মহাকী গ্রামনাথও তত প্রাচীন !

পুরাণাদি প্রাচীন সাহিত্য পাঠে জানা যায়, দক্ষ-শাপে ক্ষয়রোগগ্রন্থ ভগবান চন্দ্র এথানেই শিবেব উদ্দেশ্যে তপস্থা ও যক্তাদির অন্তর্গান করে শাপম্ক হয়ে নিজ প্রভা দিবে পেয়েছিলেন, এই জন্মই ক্ষেত্রের নাম 'প্রভাদ'। ভগবান শ্রিকঞ্বের লীলার অবসান এইখানেই; যক্কুলও আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে এখানেই শেষ হয়ে যায়। অভ্যাপি সেইসব পুরাতন স্থান ও শ্বিতি বিভ্যান।

সরস্বাতী, হিরণা ও কপিলা—এই তিনটি পুণ্যনদী এখানেই সাগবে মিশেছেন, এইজক্তও এই ক্ষেত্র মহাপবিত্র। মহাভারতে এই প্রভাস তীর্থের অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে।

ভারতের এই পশ্চিম উপকৃল, প্রাচীন Venice-এর মত এক সময় ভারত ও ভারতেতর দেশের মধ্যে জলপথে বাণিজ্যের জন্ম বিখ্যাত ছিল; বর্তমান বোদে বা কলকাভা বন্দর অপেক্ষা এর ঐশ্বর্য কোনও অংশেই কম ছিল না।

ভারতবাদীর মর্মকথা: 'সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল'; তাই চিরকালই এদেশের নরনারী শ্রীভগবানের তৃঞ্জির জন্ম ধনসম্পদ ত বটেই, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত উৎদর্গ কবতেও বিন্দুমাত্র কৃষ্ঠিত নয়।

ভারতবদেব আরাধ্য দেবতা 'উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর'। তাই ভারতবদময় অসংখ্য শিবসন্দির, আর নিয়ত কোটি কচে "হর, হর, বম্, বম্।" বৈদিক মুগেরও আগে থেকে এই শিবের পূজো ও আবাধনা যে চলে আসছে. মহেন্জোদানোর প্রভাত্তিক অবিদ্ধারই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রভাসক্ষেত্র মহাদেব সোমনাথের উপাসনা যে কবে থেকে স্কুক হয়েছিল, বলা প্রায় স্মান্তব। এথানকাব মন্দিরের ঐশ্বয়ের ও সম্পদের কথা লোকেব মুখে মুখে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পডে-ছিল। তথানকাব দিনে বেভিও বা সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রচারবিভাগ ছিল না। স্বতরাং এ প্রচাবে যে কভ যুগ লেগেছিল ভা কে জানে?

'বাক্ষমীর প্রাণপাষী' 'মরিয়া না মরে'।
ধনলুর বিদেশাদের বর্ণরভায় অনেকবার এই মন্দির
ধ্বংস হলেও অচিবকালের মধ্যেই আবার মাথা
তুলে দাড়িয়েছে। 'শাশানেদাক্রীড়া' শিব শাশান
ভাগবাসেন বলেই, তার অচিন্তা ও অব্যক্ত লীলার
যজ্ঞে এই ধ্বংস, আবার 'ললাটস্থচক্রাদ্যালিতস্থধ্যা' নৃত্ন স্বস্টি! জয় মহাদেব শস্তো!
'ভাঙ্গাগড়া থেলা যে তার কিসের তবে ডর!'

এই প্রভাসে কবে যে প্রথম শ্রীসোমনাথের
মন্দির নিমিত হয় তা বলা শক্ত: তবে নানান
সাহিত্যিক প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয়, খুষীয় প্রথম
শতাকীতেই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।
নাসিক ও কার্লে শিলালেথে সিথিয়ান্ নাহাপন
কর্ত্বক প্রভাসে শিবের আরাধনার উল্লেখ আছে।

অবশ্য এ বিষয়ে গুপ্তযুগের কোন শিলালেথ পাওয়া যায়নি।

খুষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে (৪৭০ খুঃ) সৌবাষ্ট্র গুপ্ত দামাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও বল্লভীতে হয় তাব রাজধানী। বল্লভী রাজারা প্রায় সকলেই শিবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, স্নতরাং তাদেব রাজ্যকালে এ-স্থানের প্রভৃত উন্নতি হওয়াই স্বাভাবিক। সর্বদাই যে বিদেশার আক্রমণেই মন্দির ধ্বংস হয়েছে, একথাও জোর করে বলা না। সমূদ্রের নোনা আবহাওয়া ও প্রাচীনত্র এর জন্ম দায়ী, একথাও অবশ্য অনুমান কবা অসমত নয়। খুব সম্ভব এই কারণেই প্রথম ও দ্বিতীয় মন্দির জীর্ণ হওয়ার ফলে খুষ্টায় ৭ম বা ৮ম শতকে তৃতীয় মন্দিব নিৰ্মিত হয়। তখন থেকে একাদশ শতাবদী পর্যন্ত সোমনাথ মহাদেব খুবই প্রকট। কিংবদন্তী যদি বিশ্বাস করতে হয়, প্রত্যহ গঙ্গোত্রীর জলে মহাদেবের অভিষেক হত এবং ভক্তিমান মান্তবেরাই সেজল কাথে করে বয়ে আনভেন।

ইতিমধ্যে আরবদেশে হজবত মহম্মদের আবিতাব (৫৭০) খৃঃ। তার একেশ্বর্বাদী ধর্ম সুধ্য আরবগণকে এক করে নববলে বলীয়ান করে তোলে। মহম্মদের দেহাস্তেব (৬৩২ খৃঃ) একশ বছবের মধ্যেই মক্কা থেকে ইউরোপের শ্লেন পর্যন্ত বিস্তীণ ভূতাগ আরব শক্তির পদানত হয়।

ভারতবর্ণের ধনসম্পত্তিও তাঁদের দৃষ্টি আক্ষণ করে। খৃষ্টার ৮ম শতাব্দীতে (৭১১ খৃঃ) মারবীয়দের প্রথম ভারত অভিযান চলেও এদেশে রাজ্যস্থাপন করতে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল (১১৯২ খুঃ)।

গজনীর স্থলতান মামুদ ১০২৬ খুটাবে শোমনাথ আক্রমণ করেন ৷ মুদলমান লেথকদের মতে হিন্দুরা খুব সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পরাজিত হন এবং বহুকালের দেবমন্দির
ধ্বংস ও লুঞ্জিত হয়। হিন্দুরা এই অবমাননার
প্রতিশোধ নেবাব চেষ্টা করেন এবং মামুদকে
অতিকটে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। এমন কি
লুঞ্জিত ধনসম্পত্তিও বিশেষ কিছু গছনী অবধি
পৌচায়নি।

এইভাবে মন্দির ধ্বংস হলেও অন্তিল ওয়ারার চালুকা রাজাব৷ এই মন্দিব আমারার নির্মাণ করেন। একাদশ শতান্দীর মধ্যভাগে আবার ঐতিহাসিক জয়তুল আকবর লিখেছেন: াইন্দুস্থানের সমুদ্রতীবে একটি বিরাট শহর আছে। ভাহার নাম দোমনাগ। মুদল্মানের মকার মতই এই স্থান হিন্দুদের পরম পুণাশেত। দাদশ শতাৰীতে (১১১৪ খা) ভব বৃহস্পতি নামে একজন প্রসিদ্ধ শৈব সাগুর বিশেষ আগ্রহে সমাট কুমাৰ পাল এই মন্দির সম্পূর্ণ নতন ছাচে ঢেলে ভৈরী করান। এটি দেখতে যেন কৈলাস-শিখারের মতন। ভাই এর নূতন নাম হয় 'মেক প্রাসাদ'। বলতে গেলে শুধু মন্দিব নয়, সম্পূর্ণ শহরটি মহাটেব চেষ্টায় নূতন কপ পরিপ্রহ করে। ব্রোদশ শতাব্দীতে (১২৯৬) আলাউদ্দিন খিলজি দিল্লীর সমাট হবার পরেই গুলুরাটেব দিকে অভিযান কবেন। আক্রমণ প্রতিবোধ কথার সহস্র চেষ্টা বার্থ হয় এবং মন্দির ধবংস ত হয়ই, তার ভ্রাংশগুলিরও অনেক দিল্লা চলে ঘায়। এব কিছু পরেই জুনাগড়েব রাজা মহীপাল চ্ডদম মন্দির মেরামত কবেন এবং তার ছেলে নগর আবাব শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁব রাজা কাল ১৩২৫-৫১ খু:। ১৪৬৯ খঃ মাহ্মুদ বেগ মন্দির থেকে শিবলিঙ্গ সরিয়ে এটিকে একটি মদক্ষিদে পরিণত করলেও এ প্রচেষ্টা বেশীদিন স্থায়ী হ্যানি ৷ ১৫০০ খুটাব্বের কাছাকাছি মন্দির আবার নৃতন করে মাথা তোলে।

সমাট আকবরের সময়ে জুনাগড তুর্গ মোগল অধিকারে আদে (১৫৭৭ খুঃ)। কিন্তু এ সময়ে সোমনাথ মন্দিরে কোন উপদ্রব হয়নি। অবশ্য এই সময় থেকে স্থরাট বন্দবের ক্রমোয়ভি; ফলে প্রভাদের গরিমা ক্রমশঃ কমতে থাকে। উরদ্ধেরের আমলে (১৬৬০ খুঃ) গুলরাটের মোগল স্ববেদারকে এই মন্দির ধ্বংশ করার হুকুম দেওয়া হলেও এটি কাজে পরিণত হয়নি। ১৭০৬ খুষ্টাব্দে স্মাট স্বয়ং অভিযান চালান এবং সোমনাথ একটি ধ্বংস্তৃপে পরিণত হয়।

১৭৮৩ খুটানে ইন্দোরের রানী প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা বাঈ, পুরাতন মন্দিরের দ্বংস্পূপের মধ্যে শিবপতিষ্ঠার অস্কবিধা দেখে, এখান থেকে খানিক দূবে একটি নৃতন মন্দির গড়িয়ে সেখানে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা ও নিয়মিত সেবা-প্র্লোর বাবহা করেন। বাইরের ধাকা প্রভৃতি থেকে বাঁচাবার জন্ম মন্দিরের তলায় একটি গুহায় লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা হয়। অভ্যাপি দেখানে নিয়মিত সেবাপ্রেলা চলে আদছে। এই মন্দিরের অভ্যন্থরের জমাট আধ্যাত্মিক ভাব ঘানী মাত্রেবই মনে গভীর রেখাপাত করে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বরোদার গাইকোয়াড়ের তবাবধানে সমগ্র দৌরাইদেশ চলে আদে। কিন্তু ততক্ষণে 'ঝঞ্চাক্ষ্ নিবিড় নিশীথে' দিল্লী-বাজশালা ন্তব্ধ ও মোগল-মহিমার শাশানশ্যা হয়ে গেছে এবং 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে' রূপায়িত হয়ে ভারভের স্বত্রই অধিকার বিস্তার কবতে থাকে। মারাঠা ও রাজপ্ত রাজারাও আন্তে আন্তে বৃটিশের বশ্যতা শীকার করে কালে পূর্ব গৌরবের কলালে পরিণত হল।

মহাকালের খেলা চলতে থাকে। তারই অপ্রতিহত প্রভাবে জল-স্থল-অস্তরীকে দোর্দণ্ড প্রতাপী বৃটিশরাজকে ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে হয়। (আগস্ট ১৫, ১৯৪৭)

ভারতের লোহ-মানব সর্দার প্যাটেল কথা বলেন কম; কিন্তু কাজ করেন তার শতগুণ। তাঁরই অদমা উৎসাহে, সেই পুরাতন ভরস্থুপের মধ্যে আবার সোমনাথের মন্দির সম্পূর্ণ নৃতন করে নির্মিত হয়। ১৯৫০ গৃষ্টাব্দের ৮ই মে নভয়ানগবের জামসাহেব এর ভিত্তি স্থাপন করেন। স্বংস্বের মধ্যে আরম্ভ কাজ সমাধা হয় এবং ১৯৫১ গৃষ্টাব্দের ১১ই মে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ বাজেক্সপ্রসাদ নৃতন মন্দিরে জ্যোতির্নিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

দোমনাথ বা প্রভাদপত্তনের কথা অতি সংক্ষেপেই বলা হল। এই দামান্ত প্রবন্ধের মধ্যে এর বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নম্ম! ভারতেব উপাল্ড দেবতা 'উমানাথ দর্বত্যানী শক্ষর'। কার মাধ্য ভারত-ভারতীর এই প্রাণের দেবতাকে তার অন্তব থেকে ভাডাবে ? তিনি যে 'সদা বসন্থং সদ্যারবিদ্দে'। ধর্মপ্রাণ ভারত-বাসীব ইইনিষ্ঠাব এটি প্রক্রইতম উদাহরণ। যতকাল ভারতবর্গ থাকবে, ততকাল এথানে শিবের ডমক, ঞ্রিক্ষের বানা ও মা কালীর পাঁঠা চলবেই। এই আহ্রবানা ত বাদ্ধে কথা নম্ম!

মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল শিবের রাতৃল চরণে অনস্ক কোটি প্রণাম। তাঁর ললাটস্থ চন্দ্রের প্রভায় সকলের হৃদয়-মন্দির আলোকিত হোক। সকলের শুভ হোক, সকলে মালুষ হোক, এই প্রার্থনাঃ 'তব তবং ন জানামি কীদৃশোহিদি মহেশ্বর। যাদৃশোহিদি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥ দৌরাইদেশে বিশদেহতি রম্যে জ্যোতির্ময়ং চন্দ্রকাবতংশম্। ভক্তিপ্রদানায় কুপাবতীর্ণং

## ষামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

( বলরামবাবুকে লিখিত ) শ্রীশ্রীগুরুদের শ্রীচরণভরদা

> বৃন্দাবনধাম ( ১৪ই ফাল্কন, ১২৯৬ )

নমস্কারনিবেদনঞ্চ বিশেষ

আপনার পোষ্টকার্ড ও পত্র যথাসময়ে পাইযা বিস্তারিত সকল অবগত হইলাম। ঐ শ্রীমাতাঠাকুরানা বোধ হয় এতদিন কলিকাতায় আসিয়া পৌছাইয়াছেন। যত্তপি আসিয়া থাকেন, আনার সংখ্যাতীত প্রণাম তাঁহার চরণে জানাইবেন। সুরেশবাবুর উদ্বের পাঁড়া শুনিয়া নংপ্রোনান্তি তঃখিত হইলাম; শ্রীশ্রীপঞ্চাদীধরের নিকট প্রার্থনা করি যেন সহর তিনি আরোগ্য হইয়া যান। হাষাকেশে উপস্থিত সকলে ভাল আছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত সুথা হইলাম। নরেন কি এখন কিছুদিন গাজিপুরে থাকিবেক ? পাহাড়াবাবাকে তাহার উত্তম বোধ হইরাছে; তিনি উত্তম লোক, আমাদের পূর্বে শুনা ছিল। নরেনের সহিত কিরূপ কথাবার্তা হয়, যগুপি কিছু শুনিয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। সুবোধ (খোকা) রাধাকুও, শ্যামকুও প্রভৃতি দর্শন করিয়া সহর পদব্রজে হরিদার ঘাইবে, এইরূপে বলিতেছে। আমি হাঁটিয়া নোধ হয় এত পথ যাইতে পারিব না, সুতরাং এবার যাইবার সক্ষম ত্যাগ করিতে হইল। শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসব এবার দক্ষিণেশ্বরে কি প্রকার হইল, অনুগ্রহ করিয়। লিখিবেন। এখানে এবার এ পর্যস্ত বৃষ্টি নাই, শীত খুব কম পড়িয়াছে। এথানে ২৪ প্রহরির ধুম মধ্যে মধ্যে খুব দেখা ঘাইতেছে। কীর্তনাদি খুব হইয়া থাকে। নিত্যানন্দ-বংশের একটা, তাঁহার নাম নিমাইচরণ গোস্বামী, এখানে আসিয়া আছেন। তাঁহার কীর্তনাদি প্রায় এখানে হইয়া থাকে, লোকটি অত্যন্ত প্রেমিক ও উত্তম কীত্র করিতে পারেন। তাঁহার সহিত আলাপে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। প্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী এখানে প্রায় ২০০ মাস আসিয়া আছেন। তিনি গোপীনাথের বাগের মধ্যে থাকেন। এস্থান তাঁহার বড় উত্তম বোধ হইতেছে। এখানকার ভাবে এবার তিনি খুব মিশিয়াছেন, তিলক-মালা ধারণ করিয়াছেন ও বৈফবদিগের সঙ্গে সর্বদ। কীত নাদি করিয়া থাকেন। আমাদের সঙ্গে মধ্যে ২ প্রায় দেখা হয়; তাঁহার এখন কিছুকাল বুলাবনধামে বাস করিবার ইচ্ছা—এইরূপ বলেন। শ্রীযুত কৃষ্ণচৈতন্ত দাস বাবাজীর মঙ্গে প্রায় দেখা হয়; তাঁহার সহিত আলাপে অভ্যস্ত সুথ বােধ হয়। তিনি শারীরিক ভাল আছেন।

হরমোহনের যগপি ছোট edition গীতা ছাপান হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া ২০১ খানি পাঠাইয়া দিবেন ও বরাহনগর মঠ হইতে একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা (জপের জন্য) লইয়া সুবিধামতন পাঠাইয়া দিবেন। আপনাদের আত্মীয় ৺নধীনবাবুর কন্যা ও তাঁহার পুত্র এখানে সত্বর আসিবেন। তাঁহারা সংবাদ দিয়াছেন। যদি সুবিধা বিবেচনা করেন তাহা হইলে সেই সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন।

বাবুরামের শারীর যভাপি অসুস্ত থাকে ভাছা হইলে পশ্চিমে যাইবার জন্ত কেন এত ব্যস্ত হইতেছে ? তাহাকে এখন পশ্চিমে আসিতে নিষেধ করিবেন। তবে যভাপি আপনার সহিত আদে ভাছা হইলে ভাল, নচেৎ অসুস্থাবস্থায় একাকী কন্ত পাইবে, কারণ তাহার শারীর বড় মজবুত নহে।

এখানকার শ্রীশ্রীশ্যানসুন্দবের সেবা উত্তমরূপে চলিতেছে। কামদার ব্রজ-মোহন ঠাকুর বড় উত্তম লোক। বাস্তবিক এরপে লোক এখানে থাকার উপযুক্ত। কাথাকেও উচ্চ কথা বলেন না, সকলে ভাঁহার উপর খুব সন্তই। আমি যতদুর দেখিতেছি, খুব উত্তম বলিয়া বোধ হইতেছে; সর্বদা ঠাকুরসেবা ইত্যাদি কার্যে নজর রাখিয়া থাকেন।

আপনার পত্তের ভাবে বােং হইল যে আপনার এখন এখানে আসার কিছু
ঠিক নাই। যাহা আপনাৰ পক্ষে সুবিধা বিবেচনা করেন ভাহা করিবেন। শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরের ইচ্ছায় শরার আরোগ্য হইয়া গেলেই উত্তম।

আপনি কেমন থাকেন মধ্যে ২ পত্র দিবেন। বরাহনগরে সকলকে আমাদের প্রণাম জানাইবেন। শ্রীযুত গিরিশবাবু, অতুলবাবু, সুরেশবাবু, মাষ্টার মহাশয় ও চুনীবাবুকে আমার প্রণাম জানাইবেন এবং আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ফকির কি এবার পরীক্ষা দিয়াছে ? উপস্থিত একপ্রকার সকল মঙ্গল। ইতি নিবেদন— ভারিখ ১৪ই ফাল্পন।

নিঃ গ্রীরাথাল

## দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় স্বামীজী

#### ব্রহ্মচারিণী উষা

[ অনুবাদক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ]

(প্রাক্তর্তি)

ি সামীজীর দক্ষিণ ক্যালিফ্ণিয়ায় অবস্থানকালে যারা তাঁর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, যাদের
তিনি তাঁব কাজের সহায়করূপে বেছে নিয়েছিলেন এবং যাদের জীবন তিনি রূপান্তরিত
করে দিয়েছিলেন, এরপ তিন্দ্রনকে নিয়ে
সংক্ষেপে আলোচনা করব। তন্মধ্যে শান্তি
একজন। তারপর ছিল সিস্টার ••• ]

আর একজন ছিল জো। শে অবভা ল্সএঞ্লেল্সে আসার বহু পূব থেকেই সামীজীকে জানত। কিছু ভার নাম এথানে উল্লেখ করার কারণ দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ার দঙ্গে তার সংশ্রব ১৯০০ খুষ্টাব্দের ফ্রেক্স্কারি মাসে স্বামীজী ওকল্যাণ্ডে চলে যাবার পরেও শেষ হয় নাই। পরবর্তী সময়ে সে প্রায়ই হলিউড বেদান্ত-**শ্যিতিতে আস্ত**। এই সব সময়ে আলাপের প্রিয় বিষয়বস্ত ছিল স্বামীজী। দে প্রায়ই বলত যে, দে নিজেকে স্বামীজীর শিগ্র ব'লে ভাবে না। দে বলত, 'আমি তাঁর বন্ধু' আর বলত, 'তার দলে সাক্ষাতের পর আমি আর পূর্বের মাহুষ ছিলাম না।' রামকৃষ্ণ মঠের প্রগতি এবং মিশনের কাজের দঙ্গে জ্যে সম্পূর্ণ গিয়েছিল। স্বামীজীর অভিন্নভাবে মিশে দেহত্যাগের পর জে। বছবার ভারতে গিয়েছিল। অনুদিকে, তার সাহায্যে স্বামীন্দীর বছ লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল এবং পাশ্চাত্যের শিশ্বদের জ্ব্রু বেলুড় মঠে একটি অভিথিশালা প্রস্ত হয়েছিল। শেষবার ধথন জো বেদান্ত-শ্মিতির হলিউড কেন্দ্রে ফিবে আদে তথন দে ৯০ বৎদবের বৃদ্ধা। ১৯৪৯ খুষ্টান্দের হেমন্ত-কালে, দিন্টারের মৃত্যুর তিন মাদ পরে, বেদান্ত-দমিতির হলিউভ কেন্দ্রে দে দেহভাগে করে।

সামীজীর দেইত্যাগের কিছুকাল পরে বেল্ড মঠের অতিথিশালা থেকে জো একটি তারিথশ্য অসম্পূর্ণ পত্র লেখে; তার টাইপ-করা প্রতিলিপি আছে; এতে সে বহুন্তে লিথে ইচ্ছা প্রকাশ কবে গেছে যে এটি যেন রক্ষিত হয়। এই পত্রে জো তাব জীবনের উপর স্বামীজীর প্রভাব বর্ণনা করেছে:

"ষামীজীর যে গুণটি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, তা হচ্ছে তাঁর দীমাহীনতা; আমি কথনও তার তল বা উর্ধ্ব বা পার্যদেশ শর্পাকরতে দক্ষম হই নাই। আমার মনে হয় নিবেদিতারও আকর্ষণের কারণ এইটাই—তার বিশায়কর বিস্তৃতি। আহা, এরূপ প্রকৃতি মান্তবকে কী মৃক্তবভাবই না করে তোলে! (এরূপ প্রকৃতির সংশার্শে এমে) নিজের ওপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, আমলে সেইটাই হল নব; তাই নয় কি ৷ যা পাওয়ার, এ থেকেই তা পাওয়ার।

তৃমি জিজ্ঞাসা করেছ, চরম সত্যকে আমি স্থিববিশাসে নিশ্চিত ভাবে আকড়ে ধরতে পেরেছি কি না। ইা, পাকা করেই ধরেছি। মনে হয় উহা আমার সন্তার সঙ্গে ওডপ্রোত হয়ে মিশে গেছে। স্বামীজীর মধ্যে যে সত্য প্রত্যক্ষ করেছি, তাই আমাকে মৃক্তি দিয়েছে। লোকের দোষকে কত ভুচ্ছ জিনিস বলে মনে হয়—ক্রীডা-

ক্ষেত্র রূপে দামনে যথন সত্যের পারাবার বিস্তৃত রয়েছে, ওদব তুচ্ছ কথা আরু মনে করা কেন? সামীজী আমাকে মৃক্তি দিতে এসেছিলেন; নিবেদিতাকে তিনি যেমন ত্যাগ দিয়েছিলেন. মিদেদ এম.-কে যেমন একত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি আমাকে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা; এ সবই ছিল তাঁর জীবনোদেশ্যের অংশবিশেষ। ভারতের আধ্যাত্মিক উপহার হিদাবে তাঁর মহত্ব কিন্ত ভাগের মধ্যেই প্রভিতি; ভাই ভারতীয় এবং ভারতের জন্ম উৎসর্গীকুতপ্রাণ (নিবেদিতা) ক্মীরা বলত, "দিবারাত্র আমার **ক**ৰ্ণকুহুৱে কেবলমাত্র এক টি কথাকেই অমুরণিত হতে শুনতে পাচ্চি--'ত্যাগের কথা শারণ রেখো । " -- আমার ত্যাগ নেই, কিছ স্বাধীনতা আছে। ভারতকে উন্নত হতে দেখা ও উন্নতির পথে তাকে সহায়তা করার স্বাধীনতা আমার আছে—সেইটাই আমার কাজ, এবং সে কাজটি আমি কত ভালবাসি! জলস্ত পাবকত্ব্য আদর্শবাদীদের নিয়ে গঠিত এই সজ্মটি গাছপালা পুড়িয়ে 'জীবন'-নামক অরণ্য থেকে বেরিয়ে আগাব নতুন নতুন পথ প্রস্তুত করছে—এপর দেখতে (কত ভালবাসি আমি!)…।

শামীজী হচ্ছেন আমাদের একটি স্বদৃত্ত শৈলসদৃশ আশ্রম এটা আমি অন্নভব করি।
শামার জীবনে এই প্রয়োজনই তিনি নিদ্ধ করেছেন—পূজা নয়, গৌরব নয়, কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষা চালাবার সময় পায়ের নীচে অবলম্বন-ভূমির অটলতা! যাক, শেষ পর্যন্ত আমি স্বাধীন হয়েছি। মৃক্তির বোধ মনে কী বিস্ময়ই না জাগায়!—আমার বৈশিষ্ট্যগুলির প্রয়োজন এখন আর পাশ্চাতো নেই, আছে ভারতে।…
অতিধিশালায় উপরের ত্থানি নতুন ঘর নিয়ে এই বিশাল নদীতীরের নিস্করতায় স্থানের প্রাচুর্য

ও বিপুল বিলাসিতার মধ্যে বাস করছি। কোথাও এত বিলাসিতার কথা আমার স্বপ্নেরও আগোচর ছিল! জায়গা প্রচুর রয়েছে—কোন আসবাব নেই যার যত্র নিতে হবে, একরাশ কম্বল, ছবি, ডিদ--এদব নেই, আছে শুধু এক সেট চায়ের সরঞ্জাম। জিনিসপত্রের সে ঠোকাঠুকি চলে গেছে। কাজ করবার মত, যত্র নেবার মত কিছুই আর নেই—সবই হাওয়ায় মিলে গেছে! তবু আমি একা নই! (ওটা আমি সহুই কবতে পারি না)। দেহত্যাগ না করেও স্বর্গেব সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রামি দেখছি— প্রার এদর কেনই বা? এটাই আশ্চর্য।

'সামান্য বৃদ্ধি দিয়ে আমাদের বোকা বানিষে রাখা হচ্ছে, কিন্তু এবারে আব আমাকে তল্ঞাচ্চল্ল দেখতে পাবে না। বৃদ্ধিব সীমানার ওপাবের ছ-একটি জিনিস আমি খুঁছে পেয়েছি—তা হচ্ছে প্রেম'—একথা স্বামীজা মিসেদ লেগেটকে লিখেডিলেন; তাদের উভয়েরই মঙ্গল গোক।"

১৯০০ খৃষ্টান্দে ফেব্রুআরি মানে যেদিন বামীন্দী মীডদের গৃহ ত্যাগ করে উত্তর ক্যালিফর্লিয়ায় যান, দেদিন তিনি দিস্টারের অগ্নিক্তের কাছে তাকের উপর তাঁর পাইপটি বেথে বলেছিলেন, 'এই গৃহ এই অবস্থায় থাকবে না।' ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ক্যালিফর্লিয়া বেদান্ত-সমিতির একজন সভ্যোর বদান্ততায় সম্পতিটি উক্ত সমিতির অধিকারভুক্ত হয়েছে। পরবর্তী বৎসরে রামক্রম্ফ মঠ ও মিশনের স্থামী মাধবানন্দ (১৯৬২ খৃষ্টাব্দে সংঘাধাক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হন) এবং স্থামী নির্বাণানন্দ – রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই তৃইজন ট্রাষ্টার উপস্থিতিতে গৃহ্টিকে একটি মন্দিবরূপে উৎসর্গ করা হয়।

১৯০০ থ্টাব্দের পর থেকে বাডীটির বহির্ভাগ ্য কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, তা শতাব্দীর পরিবর্তনকালে যে ছবি তোলা হয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায়। মেজে ও ভিতরের ছাদ মোটামৃটি একই বকম আছে। ভিতৰ্তা স্বামীঞ্চীর সমকালীন শেষদিকেব ভিক্টোরিয়ান পদ্ধতিতে পুনবায় নাজানো হয়েছে। অগ্নিকগুটি —যেথানে তিনি তার 'পাইপট' বেথেছিলেন-একটি দেয়ালেব পশ্চাতে আবিষ্ণত হয়েছে; ভা আবার আগের মতই করা হয়েছে: মাডেরা বাদ করার সময়ই ঐ দেয়াল তোলা হয়েছিল। সিদ্টার পাইপটিকে বছ বংসর নিজের কাছে রেথেছিল; পবে স্বামী প্রভবানদের নিকট গচ্ছিত কবে দেয়। এখন হলিউভে **অ**কাক্ত শ্বতিচিফেব সঙ্গে এটিও বৃক্ষিত আছে। যে টেবিলটিতে সামীজী ভগ্নীদের সঙ্গে বসতেন. দেটি পুনবায় ভোজনাগারে রাথা হয়েছে। স্বামীজী যেথানে শয়ন করতেন, উপব তলের সেই কঞ্টীকে ঠাকব্যব করা হয়েছে। যে বাগানটিতে তিনি বদে থাকতে ভালবাদতেন, দেটিও আবার সমূত্রে বিশ্বিত হচ্ছে।

১৯৬২ গৃষ্টান্দে উ।র জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্তানে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় থে, স্বামীঙ্গীর দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় আগমনেব প্রভাব স্থায়ী হয়েছে। তাঁর বক্তা ও পারাবলীতে শক্তি বিশ্বত রয়েছে, দেগুলি পাডলে মনে হয়, এই দামনে বদে এখনই যেন তিনি কথাগুলি বলছেন! দিদটার ও জো-র ন্থাম ভক্ত, যারা স্বামীজীকে ভালবাসত, জীবনের শেষ দিন পায় তাঁর কাজে যদ্ধম্বরূপ হয়ে দেবারত ছিল; এবং আমাদেব সমসাময়িকেরাও এই সব ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাঁর সঙ্গে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। শেষ কথা, মীভ-ভন্নীদের গছে সামীজীর উপস্থিতিব প্রভাব এখনো বজায় আছে; দেখানে গেলে হক্ষ কিন্তু নিশ্চিতভাবে তার উপস্থিতি অঞ্ভব করতেই হবে।

দক্ষিণ পাদাভেন। ৩০৯ নং মন্টেরে বোডের পুরাতন ধরনেব বাডিটি একদল লোকের কাছে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে; আর এই দলটি ক্রমে ভাবী হছে। যার শর্মেণ এই গৃহ ধন্ত হয়েছে, যিনি তেজোদীপ্ত ও প্রাণবস্ত ভঙ্গীতে ধর্মনিহিত দতাকে প্রচার করে তাদেব হানীজীকে শ্রদা নিবেদন করাব জন্ম তারা এখানে সম্বেত হয়। এই পাশ্চাতা ভক্তমগুলীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ হলেন তাদের দঙ্গে বামকৃষ্ণ-বেদান্তেব সংযোগ-দেতু।

"একটি মন হইতে অপর মনে আধ্যাত্মিক তেজ সংক্রামিত করা যায়। যিনি দেন, তিনি গুরু; যে গ্রহণ করে, সে শিস্তা। এইভাবেই পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক শক্তি বিকীর্ণ হয়।"

"যে যত আত্মস্কাপ সম্বন্ধে অবহিত, সে তত সাধু। ভগবানের গুদ্ধসন্তার অসুভবের নামই উপাসনা।"

-यागी विदवकानम

## 'স্বামিশিস্তা-সংবাদ'-প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

'নচিকেতা'

সাধুনঙ্গ ও তৎপ্রস্ত প্রেম সাধারণ জীবকেও অসাধারণ করে তোলে। আচার্য শব্দর বলেছেন, ক্ষণকালের জন্ম হলেও সাধুসঙ্গলাভে ভবসাগর পার হওয়া যায়।

আচার্য শন্ধর কথিত ক্ষণকাল সাধ্দকলাভে সাধারণ এক গৃহীর আচ্ছন প্রতিভা এবং মোহ-মৃগ্ধ মন তদীয় প্রীপ্তকর অমোঘ আশার্বাদ ও অপূর্ব প্রেমস্পর্শে পরিণামে কিরপ প্রতিভাত ও পরিবৃতিত হয়েছিল, বর্তমান প্রবন্ধে ভারই কথঞ্চিং আলোচনা করা হচ্ছে।

'স্বামিশিয়া-সংবাদ'-প্রণেতা ৺শরচ্চন্দ্র চক্রবতী মহাশয়ের গুরু যতিশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের কুণা ও সঙ্গলাভ মাত্র পাঁচ কি ছয় বংসরের ष्यिक इम्र नाष्ट्रे (১৮৯१-১৯০২), তৎপূর্বে তিনি কিছুদিন সাধু নাগমহাশয়ের স্ক্লাভে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন। অত্যন্নকাল মধ্যেই প্রীগুরুর প্রেমম্পর্শে তাঁর অধীতবেদবিছা, শাস্ত্রীয় বিচাবের প্রতিভা এবং তত্তামুদ্দ্বিৎসা কিরপ ভাবে প্রকটিত হল, ন্ত্ৰামিশিয়া-সংবাদের বিষয়বস্তু ভার সম্যক নিদর্শন! কথাপ্রদক্ষে ধর্ম, সমাজ ও জাতীয় সম্ভা এবং তার স্মাধান সম্বন্ধে স্বামীজী হদয়-গ্রাহী ভাষায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা ঘণামধ লিপিবদ্ধ হয়েছে—উক্ত 'বামিশিয়-সংবাদে'। শরৎবাবু সাধারণ গৃহস্থবে জন্মিলেও সাধু নাগমহাশয়, স্বামীজী ও তাঁব শিবতুল্য গুরুভাতাদের সংস্পর্শে এসে তিনি অশেষ গুণের অধিকারী হয়েছিলেন: শ্রীরামরুফ-সঙ্গ ও ভক্তগণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অমায়িক ব্যবহার সর্বন্ধনবিদিত ও আদর্শস্থানীয় ছিল। সোভাগ্যবশতঃ সাধ্দের সম্নেহ সঙ্গলাভের স্বযোগে শরৎবাবৃ প্রকৃতই নবজীবন লাভ করেছিলেন।

বাংলা ১২৭৪ সালের মাঘমাদে (ইংরেজী ১৮৬৮, জামুসারি) কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর মহকুমার কুডাণী গ্রামে শরৎবাবু এক নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ-জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা--৺রামকমল দেবশর্মা (চক্রবর্তী) ছিলেন—যাঞ্চক ব্রাহ্মণ এবং তার তিন কনিষ্ঠ সংহাদর\* দেশান্তরে কর্মরত থাকায় তিনি তাঁদের ঘৌথ পরিবার রক্ষাকলে দেশের বাডীতেই অবস্থান করতেন ! তথনকার ঘৌথপরিবার বর্তমান যুগে স্বপ্নাতীত । সংসারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকলেও ভাইদের মধ্যে পারস্পবিক স্নেহবন্ধন ও বিশ্বাস অতুলনীয় ছিল এবং দেজ্বলুই অল্ল আয় সত্ত্বেও ঐ সংসারে বারোমাস পূজা-পার্ণাদি ঘ্থারীতি পালিত হত। সদ্গুণ ও স্ত্রনিষ্ঠার দ্রুন রামকমল তাঁর কনিষ্ঠদের নিকট পিতৃত্লা আদ্ধা পেতেন।

নিজবাটার 
মাইল দক্ষিণ-পূর্বকোণে ছয়গা
নামক প্রামে ৺তারাকাস্থ ভট্টাচার্য (পাঠক)
মহাশয়ের জোষ্ঠা ভগিনী স্বর্গীয়া বিধৃন্থী দেবীর
সহিত রামকমলের বিবাহ হয়। বিধৃন্থী
অতীব দরল, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপ্রাণা ছিলেন এবং
দে কালের তুলনায় তাঁকে বিহুষী বলাচলে।
অবসর সময়ে তিনি কথনও অল্সতার প্রশ্রম না

 <sup>\*(</sup>२) नीलकमल ठळवर्डी—अभिनातो म्हाद्वात नाहत्रव ।

<sup>(</sup>২) কালাকমল চক্রবর্তী—স্কুলশিক্ষক

<sup>(</sup>৩) শশীক্ষল চক্রবর্তী — ধাষরাই ক্লের শিক্ষক।

দিয়ে পঠন-পাঠনে সবিশেষ আনন্দ পেতেন। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চত্তী ও ভাগবতাদি তাঁহার নিতাপাঠ্য ছিল। তাঁর সংশিক্ষা এবং সদ্পুণেই বোধহয়, তাঁর তুইপুত্র—শবং ও রমেশ পরিণত বয়সে সমধিক যশসী হয়েছিলেন। স্বামী-বিয়োগের পর বিধুম্বী স্থলীর্ঘ ১৪ বৎসব কাল ৴কাশীবাসী ছিলেন এবং ঐপুণাস্থানেই দেহত্যাগ করেন।

পিতা রামকমলের সংসারে শবৎবাবু প্রথম পুত্রসম্ভান বলে শিশুকাল থেকেই ভিনি বিশেষ আতুরে ছিলেন। খুল্লভাতদের আদর্যত্তে তার গায়ে কাটার আঁচডটি লাগবারও জো ছিল না। ছোটকাকা ৺শনীকমলের শিক্ষকতার স্থান ধামরাই, ঢাকাজেলার মাণিকগ্রু ছিল মহকুমায়। শবংবাবুব বিভাবন্ত সেথানেই হয়। ভিনি যে ছেলেবেলা থেকেই মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন, তথনকাব এন্টান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় মাসিক ১০, টাকা বুদ্তি-প্রাপ্তিই তার সমাক পরিচয়। কবিত্ব-শক্তির পবিচয়ও তাঁর বাল্যকাল হডেই পাওয়া যায়। প্রবেশিকা পরীক্ষার সমসামন্থিক কালে তিনি "কাবা-কুত্বমাঞ্জলি" নামে একখানা কবিতার বই রচনা ও প্রকাশ করেন। সেই পুস্তক স্থপাঠ্য মনে করে দেশত্ব পণ্ডিতদমাজ তাহাকে 'শর্থ-কবি' বলেই সম্বোধন করতেন। পরিণত বয়সে তাঁর কবিত্বশক্তি বাংলা বা সংস্কৃতে কতদূর অগ্রস্ব হয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ আন্তাস যথাসময়ে দেওয়া হবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষান্তে শরংবাবু ঢাকা জগনাথ কলেজে তথনকাব ফাস্ট আর্ট্য পড়লেন এবং বি-এ পড়ার জন্ম কলিকাতায় মেট্রোপলিটন ইন্সিটিউশনে (বর্তমান বিভাসাগর কলেজে) ভতি হলেন। বিগত ১৮৯২ খুটান্দে শরংবাবু উক্ত কলেজ হতে সংস্কৃতে অনাসসহ বি-এ পাশ করলেন। শংস্থতে তাঁর অসাধারণ বৃৎপত্তির পরিচয় শেষ জীবনে পাওয়া যাবে।

তথনকার দিনে অল্ল বয়সেই বিবাহের প্রথা ছিল। প্রবেশিকা প্রীক্ষায় জলপানি পাওয়ার দকন এবং ধ্লতাতদেব আগ্রহাতিশয়ো ঢাকা জেলাব যোলববনিবাদী ৮মদনমোহন বাকডার জ্যেষ্ঠাকলা মোকদায়িনী দেবীর সহিত শর্ববাবুর বিবাহ হল। মদনবাবু তথন ফ্রিদপুর জেলার জ্কীপ মৃন্দিপির খ্যাতনামা উকিল ছিলেন এবং বিশেষ অবস্থাপন্ত ছিলেন।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজে পাঠকলীন শরৎবাব্ নারান্নগান্তের নিকট দেওভোগনিবাসী পূজাপাদ সাদু নাগ্মহাশ্রের (ভতুর্গাচরণ নাগ) সামিধ্য পাজ কবেন; ভাঁব সংস্পর্শে এদে তাব ভাবপ্রবণ মন স্বিশেষ উদ্বেলিত হল। সাধু নাগ্মহাশ্রের জীবন কতথানি উন্নত ছিল, তাহা প্রবতীকালে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিই জাজলা প্রমাণ। স্বামীজী বলেছেন, "পৃথিবীর বছন্থান অমণ করলাম, নাগ্মহাশ্রের ভাষা মহাপুরুষ কোথাও দেখলাম না।" এই নাগ্মহাশ্রের দেবচবিত্রই শ্রংবাবুর ধর্মজীবনের প্রথম প্রপ্রদর্শক। ঠাকুর শ্রিমক্ষণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সন্তম্নে প্রথমিক সংবাদাদি ভিনি সাধু নাগ্মহাশ্রের নিকটই অবগত হন।

শ্রীশ্রঠাকর বলতেন যে, মেজেন্টাবের ঘবে

ঢুকলে গায়ে রঙ ধরে। উদাসীন নাগমহাশয়ের

সান্নিধালাভে পাছে শরংবাবৃত্ত সংসারে উদাসীন

হয়ে পডেন, এই আশকা তাঁর অভিভাবক
ও আন্মীয়স্কলনদের মধ্যে প্রবলতর হল।

শরংবাবৃর রচিত 'সাধু নাগমহাশয়ের জীবনী'তে
একস্থানে তিনি লিথেছেন: আমার খণ্ডর
শ্রীষ্ক্ত মদনমেংহন বারুড়ী মহাশয় লোকপরম্পরায় শুনতে পান যে, নাগমহাশয়ের সংস্ববে
এসে তাঁর জামাতা শরংবাবু লেথাপড়ায় ও

সাধারণ সংসারধর্যে আস্থাহীন হয়ে পড়ছেন।
প্রকৃত অবস্থা কি জানবার জন্ম মদনবার একদিন
দেওভোগে এসে উপস্থিত হলেন। নাগমহাশয়-কে দেথে তাঁর সকল উদ্বেগ দূর হল। সাধুজীর
আদর্যন্ত্রে ও স্বল অমায়িক ব্যবহারে প্রম্প্রীত
হয়ে মদনবার্ বলেছিলেন, "জামাতা যথন
এমন মহাপুক্ষেব কাছে যাতায়াত করেন তথন
তাঁর ভয় বা চিস্তার কারণ কিছুই নাই।" পূর্বে
উল্লিখিত হয়েছে যে, সাধু নাগমহাশয়ের
কৃপাচ্ছত্রতলে এসেই শর্ববার্র ধর্মজীবনের
স্বচনা হল। উদাসীন সাধুব নিম্নত সঙ্গলাভে
সাংসাবিক বিষয়ে তিনিও থানিকটা উদাসীনই
হয়ে পঙলেন এবং দেজত কর্মজীবনে তেমন
দিজমনোবর্থ হতে পাবেননি।

অভিভাবকদের ইচ্চান্নযায়ী বি-এ পাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট পদেব জন্ম প্রীক্ষা দিতে হয়। অক্যাক্ত বিষয়ে উত্তীর্ণ হলেও ঘোডদৌড প্রীক্ষায় তিনি আহত হন। তিনি আর এই পরীকা দেবার চেষ্টা করেন-নি। কিছুকাল রাজা প্রফুলনাথ ঠাকুরের 'প্রাইভেট টিউটাবে'র কাজ করার পর তিনি ডাকবিভাগে চাকবি গ্রহণ করেন এবং ঐ বিভাগে স্থদীৰ্ঘকাল কাষ্ট্ৰ করে কটকের (উডিয়া) পোণ্টমাষ্টার থাকাকালে ১৯৩৩ খুটাবে অবসর প্রহণ করেন। চাকরিজীবনে তাব কোনও উন্নতি কোন দিনই হয়নি। তার প্রধান কারণ—তাঁর স্বাধীন সতা। তিনি উপরিওয়ালার খোদামোদ তোষামোদাদি আদৌ করেননি, বরং অন্তায় অবিচার দেখলে বাক-সংযম করতেও জানতেন না। শরৎবাবুর প্রধান গুণ ছিল-প্রসম্মচিত্ততা! তিনি তাঁর দামান্ত আয়েও সদানন্দেই জীবন কাটিয়েছেন।

অফিনে কাজ করবার সময় থেকেই দক্ষিণেখরে শ্রীরামক্ষণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতি বংশর শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি স্থললিত সংস্কৃত স্তব রচনা করে ছালিয়ে শরৎবাবু বিতরণ করতেন। বোধ হয় আফিদে কান্ধ করার সময় থেকেই এটি শুক হয়। শোনা যায়, এর কয়েকটি কলি জগৎপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি আক্ষণ কবে। তৃতীয় স্তবের কতকাংশ স্বামীজীর বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়, যেথানে তিনি লিথেছেন—

বিরম বিরম বন্ধো! যোগকর্মান্থবন্ধাং ভক্ত ভক্ত ক্রদিপলে রামক্ষ্পুস মৃতিম্। স্বিহিত্মসিঘাতেঃ ছিন্ধি সংসারপাশান্ স ইহ তব বিমৃক্তেঃ কারণং নাক্তদন্তি॥

অভসর শ্রতিশীর্জানবৈরাগ্যমার্গ্য স্থময়পবতত্ত্ব তিঠ ভো দঙ্গশুরো। নিবৰণি জপ বন্ধো! বামক্ষেতি মন্ত্রম অভীরভীবিতি নালৈঃ পুগতাং দিঙ্মুখানি॥ গুতি বংসব ঈদৃশ স্থোত্ত রচনাকারীর সংস্কৃত পাণ্ডিতো মৃগ্ধ হযে স্বামীন্ধী তাঁকে দেখবার আকাজ্যা প্রকাশ করলে, প্রথমবার বিলেড ণেকে আদাব পর ১৮৯ খুষ্টাব্দে বাগবাজার বান্ধবলভ পাড়াব শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাডীতে তাব দঙ্গে প্রথম দাক্ষাৎ ঘটে। স্বামীজীর দঙ্গে তাঁর তথনো আলাপ হয়নি। শরংবাবুর জীবনে স্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম৷ স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) তাঁকে স্বামীজীর নিকট নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্বামীন্সী মঠে এসে তার বচিত শ্রীরামরুফস্টোত্র পাঠ করে ইতিপূর্বেই তাঁর বিষয় শুনেছিলেন। শ্রীরামরুঞ্চদেবের ভক্তগরিষ্ঠ নাগমহাশয়ের কাছে যে তাঁর যাতায়াত আছে, यागैकी छ। एकतिहिल्लन। यागेकी भवश्वावृदक সংস্থাতে সম্ভাষণ করে নাগমহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর অমামুধিক ত্যাগ, উদাম ভগবদহুবাগ ও দীনতার বিষয় উলেথ করতে করতে বললেন, "বয়ং তন্ধান্থেয়াৎ হতাঃ মধুকর জং থলু কুতী"। কথাগুলি নাগমহাশয়কে লিথে জানাতে তাঁকে আদেশ করলেন।

স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার পর থেকে শরৎ-বাবু সরকারী কাজেও মন:সংযাগ ঘথারীতি করতে পারেননি, স্নতরাং তার পদমর্যাদা ও আর্থিক উন্নতি—উভয় পথই কদ্ধ ছিল। অধিকন্ধ 'বামিশিয়-দংবাদ' প্রকাশিত হবার পর থেকে সরকারের কোপদৃষ্টিও তিনি এডাতে পারেন নি। কিছুকাল সরকারের গুপ্ত গোয়েন্দারাও তার গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। এ অবভায় কর্মোল্লতি কাকর হয় কি । 'ঘামিশিয়া-সংবাদ' মাসিকপত্র উদ্বোধনে প্রকাশিত হবাব সঙ্গে সঙ্গে বহু যুবক ধর্ম, স্মাজ ও জাতি বিষয়ক বছ সমস্তার সমাধানমানদে ঐ সব বিষয়ে স্বামীজীর মতামত জানবার জন্ম শবৎবাবুর নিকট উপস্থিত হতেন। তথন বাংলাদেশ জাতীয় চেতনায় উদ্বন্ধ এবং ঘূবকদের মধ্যে একদল নিদেশী সরকারের মূলোংপাটনে বদ্ধপরিকর। জনৈক ডাকবিভাগের কর্মচারীর নিকট উক্ত যুবকদলের সাময়িক আনাগোনাও সরকার মোটেই পছন্দ করলেন না। পরিণামে শরৎবাবুর কর্মজীবন যেন তেন প্রকারেণ চলতে লাগল। সাধারণ চাকুরিজীবী হলেও শরংবাবুকে সেজগু কেহই কোন দিন ছ:থ প্রকাশ করতে দেখেননি। ভগবৎকুপায় তিনি আত্মতুষ্টই ছিলেন। কর্ম-कीवत्न यातार जात मः न्नार्म এम्हिलन, দকলেই একম্থে বলতেন, শরৎবাবুর অমায়িক বাবহার ও আতিথেয়তা খুবই হৃদয়গ্রাহী এবং চিবদিন মনে বাথার মত। কর্মব্যপদেশে তিনি যেখানে গিয়েছেন, তাঁর বহু বন্ধুবান্ধর, বিশেষতঃ ঠাকুরের ও স্বামীজীর ভক্তবৃন্দ প্রত্যহ সন্ধ্যার শময় তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে ভগবংগ্রসঙ্গ শুনতেন। তাঁর অন্তরক্ষ বন্ধুদের মধ্যে
শ্রদ্ধাম্পদ কুম্দবন্ধু দেন শরৎবাব্র বাদায় বহুবার উপস্থিত থাকতেন। প্রথম জীবনে শ্রদ্ধাম্পদ ডাঃ জ্ঞানেশ্রনাথ কাঞ্জিলাল এবং স্বরেক্তনাথ
দেন শরৎবাব্ব বিশেষ অন্তরক্ষ বন্ধু
ছিলেন।

সরকারা কর্মে থাকাকালীন শরংবারুই ব্রিশালে শ্রীবামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন এবং যথন ভিনি গয়া, ঝরিয়া, পুণিয়া, চুমকা, ডেরেণ্ডা, বাঁচী, পুকলিয়া ও কটকে ছিলেন, তথন প্রতাহ সন্ধারে প্রকোলে তথায় ঠাকর ও স্বামীজীর প্রদন্তাদি করতেন। ডেবেণ্ডাতে (বাঁচা) একটি শিববাড়ী ছিল। প্রতি রবিবার শরৎবারু তথায় ঠাকুর ও স্বামীষ্ঠা সম্বন্ধে প্রাণ-স্পূৰ্মা ভাষণ দিতেন। তিনি যথন গ্ৰায় ছিলেন, তথন ৺শ্ৰীশ্ৰীবিষ্ণুপদ দৰ্শনমানদে অথবা অন্ত কোন কারণে মঠের সাধুদন্ত অনেকেই তার বাদাবাড়ীতে গিয়েছেন; এমন কি, করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে নিয়ে স্বামী **সার**দানন্দ একবাব দেখানে পদার্পণ করেছিলেন। ভাগ্যবান শবংবাবুর বাদাবাড়ী পুণ্যভূমিতে হয়েছিল।

কটকে থাকাকালীন স্থানীয় উকিল প্রজানকী নাথ বহু এবং তার ছই পুত্র—ব্যারিন্টার শরংচন্দ্র বহু ও স্থভাষচন্দ্র বহু (জগন্বরেণা নেতাজী) একাধিকবার শরংবাবুর ভাক্ষরের বাদাবাড়ীতে এনে দেখা করেন—ঠাকুর ও স্থামীজীর প্রদঙ্গাদি শোনবার জন্মই।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদের ১ম খণ্ডের ৬ চ্চ বল্লীতে উল্লিখিত আছে—১০০০ সালের ১লশে বৈশাথ স্বামীলী শরৎবাবৃকে আলমবাজার মঠে দীক্ষাদান করেন। স্বামীলী বলেছিলেন: মিনি এই সংসার-মানার পারে নিমে যান, যিনি রূপা করে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্ধ

গুরু। শাস্ত্রে বলে—ধারা অধীতবেদ-বেদান্ত, বারা ব্রহ্মজ্ঞ, বারা অপরকে অভয়ের পারে নিতে দমর্থ, তাঁবাই যথার্থ গুরু। তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে,—"নাত্র কার্য বিচারণা।"

১৩২০ দালে ফাল্পন মাদে শরৎবাবু রচিত ঠাকুর ও স্বামীজী বিষয়ক স্তোত্রসন্তার ও সঙ্গীতাদি এবং বছ শাক্ত ও বৈফৰ সঙ্গীত 'বাঙালের বাক্য ধর' কবিতা সহ "শ্রীরামক্ষাত্য-স্তবমালা" নামে একথানি ক্ষুদ্ৰ গ্ৰন্থ উদোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। ঝরিয়ায় থাকা-কালীন শরচনদ্র-রচিত "শ্রীশ্রীরামক্বফ-পাচালী" জনৈক ভক্ত ৮ মাথনলাল হোড় কতৃ ক প্ৰকাশিত হয়। এত্রীবামরুঞ্-পাঁচালী বাঁচীর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রায় নিতাপাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হত। শরৎবাবুর জাষ্ঠপুত্র উক্ত পাচালী কাশী দেবাশ্রমে সর্বপ্রথম বহু ভক্তসম্মেগনে স্বলয়সহ পাঠ করে ধর্ম হন। ঐ উৎসবে পাঁচ শতাধিক ভক্তের সমাগম হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলার মূল ঘটনাওলি অতীব ফুন্দর ভাব ও ভাবায় পাঁচালী আকারে বণিত আছে। ইহাতে অতি অল্প কথায় স্বষ্টু ভাষায় খ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনকথা বৰ্ণিত।

চাক্রির প্রথম অবস্থা হইতেই শরংবাব্র
অর্থকট ছিল। তবে কনির্চ সংহাদর ধনার্জন
করিয়াও অকুতদার ছিলেন বলিয়া তাঁর শেষ
জীবনে আর্থিক কট আর কোনদিনই ছিল না।
ধনাত্য সংহাদরের সহযোগিতায় তিনি দান করার
স্থযোগ পেয়েছিলেন। দেশের জনহিতকর কার্যে
থবাসাধ্য সাহায্যদান এবং জাঁকজমকের সহিত
শারদীয়া প্জাপার্বণের সমন্ন দরিন্তনারায়ণের
সেবা ও তাহাদিগকে বস্তাবিতরণাদি বছ
জনহিতকর কাজে শর্থবাব্ যথেষ্ট স্থযোগ
পেয়েছিলেন। সামীজীর অপার করুণা ও
অমোঘ আশীর্বাদে শর্থবাব্র পাচটি ছেলে

সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী। তাঁহার ছটি কন্যাও সৎপাত্রস্বা।

সরকারী চাকুরি হতে অবসরপ্রহণের পর কলিকাতায় থাকাকালীন শরচন্দ্র-লিথিত পুরাতন কাগজের মধ্যে তাঁরই রচিত অসম্পূর্ণ একথানা "শ্রীশ্রীঠাকুরের নামামৃত" পাওয়া যায়, এবং অসম্পূর্ণ অংশ তাঁর দ্বারা লিথিয়ে তাঁর বড় নাতির নামে ১৩৪৬ সালে মুদ্রিত ওপ্রকাশিত হয়। পৃজনীয় স্বামী ব্রন্ধানন্দ-সন্ধলিত "রামনাম সন্ধীতনে"র মত ঠাকুর সম্বন্ধে "নামামৃত" লেথার জন্ম পৃজনীয় সারদানন্দ মহারাজ শরংবাবুকে অন্ধরোধ জানাবার ফলেই "নামামৃত" সন্ধলিত হয়। শরংবাবুর একজন উচ্চশিক্ষিত নাতি বইথানা সকলন করেন। "নামামৃত"থানি বর্তমানে ৺কাশী সেবাশ্রম হতেই মৃদ্রিত ও বিত্রিত হয়।

বেল্ড মঠে থাকাকালীন এক সময় স্বামীজী শিয়ের সংস্কৃতান্তরাগ এবং অধীত বেদাস্ত-বিভায় পারদর্শিতার জন্মই যেন তাঁকে বেদাস্কের একটি ভায় লিখতে আদেশ করেন। শুদ্ধানন্দ ও অন্যান্ত পণ্ডিত সাধুসন্তগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরই আগ্রহাতিশয়ে এবং শ্রীগুরুর আদেশে শরৎবাবু "বিবেকভাষ্য" নামে বেদাস্তের একটি টীকা লিখতে প্রবৃত্ত হন। তাঁর লিখিত পাণ্ডলিপি ক্রমে বুহদাকার ধারণ করে এবং সপ্তম্থত্তে প্রায় সহস্রাধিক 'হাফ क्नरक्षभ' भृष्टीय स्थाश हय। भाष्ट्रनिभिशानि যামী ভদ্ধানন্দ কর্তৃক আন্থোপান্ত সংশোধিত এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ কর্তৃক অহুমোদিত। শরৎবাবুর দেহাস্তের পর পাণ্ডুলিপিটি তাঁর জন্মভূমির গৃহেই পড়েছিল বলে কতকাংশ কীট-দষ্ট হয়। সেই অবস্থায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র পাতু-निर्शिष्टे উদ্ধার করেছেন। তৃঃথের বিষয়, পাণ্ডুলিপিটি এখনো মুক্তিত করা সম্ভবপর হয়নি।

শবংবাব্-বচিত "শ্রীবামক্ষণভন্তবমালা" উচ্চশিক্ষিত ভক্তমগুলীর নিকট খুবই আদরের ধন।
তাঁর বচিত শ্রীগুক্দান্তা—"মূর্তমহেশ্বম্জ্জালভাল্পরমিষ্টমমরনরবল্যম্", শ্রীবামক্ষ-সঙ্গীত—
"তুমি রহ্ম বামক্ষ, তুমি ক্ষা তুমি রাম", "জয়তু
জয়তু রামক্ষ, জয় ভবভয়হারী হে" এবং "জয়
জয় রামক্ষনাম—গাও বে", ভামাদঙ্গীত—"কে
ও বণরঙ্গিনী, প্রেমতরঙ্গিনী, নাচিছে উলঙ্গিনী
আদব-আবেশে হায়" এবং ক্ষাপন্ঠাত—"গোশীমনোরজন, অজনগঞ্জন, আথিযুগ্যজন, মঞ্জীব
বাজে পায়"—মঠের প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে
ভান পেয়েছে—প্রাণম্পশী সঙ্গীত বলেই।
শ্রীশ্রীসাকুরের অবভারবাদ বিষয়ে শর্থবাব্ধ
"বাঙ্গালের বাক্যা ধর" কবিভাটি খুবই স্থপাঠ্য,
তিনি বলেছেন—

অসভ্য স্থসভ্য দেশ যদি শুনি তার গাথা হয়ে থাকে তর্দ্ধিত—কোটি প্রাণে শান্তিদাতা,

> মহামেধা দার্শনিক মহাজ্ঞানা বৈজ্ঞানিক

অবাক্ হয়েছে যদি শুনি উক্তি সাববান, কেন তবে মিথা। হবে—"রামধ্রু ভগবান ?"

"শ্রীরামক্ষাভন্তবমালায়" শ্রীবামক্ষ-সজ্যেব প্রত্যেক সাধুসন্ত এবং গৃহীভক্ত বিষয়ক স্তোক্রটি অতীব মনোরম। উহাতে সকলেরই ওণগ্রাম বিশদ ও নিথুতভাবে বণিত হয়েছে। স্তবমালার পদলালিতা ও অফুপ্রাস সদাশম পাঠকের মনে ভক্তকবি জয়দেবের হললিত দংক্ষৃতকাব্যের কথাই অবন করিয়ে দেবে—ইহা নিঃসন্দেহ। শরৎবাবু ভর্ দলীতরচয়িতাই ছিলেন না, সঙ্গীতেও তিনি হৃকণ্ঠ ছিলেন। তার কলিকাতাবাসকালে জাপানীদের দ্বারা কলিকাতায় বোমানিক্ষেপের আশহা দেথা দিল। ফলে, কলিকাতা প্রায় জনশ্ভ হয়ে পড়ল। সেই হিড়িকে শরৎবাবৃও বহরমপুরে তাঁর চতুর্থ পুরের বাসায় যেতে বাধ্য হন এবং ৬ মাদ পব ১৯৪২ খুষ্টান্দে কনিষ্ঠ পুত্র কর্তৃক ফরিদপুর জেলার নিজগৃহে নীত হন। তথন তার বয়দ ৭৪ বৎসর। বাড়ী পৌছবার অন্যন তিন মাদেব মধ্যেই, ৬ই ভাদ্র, ১৩৪৮ সাল, শনিবার (২৩-৮-৪২), শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে তাঁর দেহাবদান হয়।

এর ১১ দিন পূর্ব হতে তার ইাপানির টান অত্যন্ত বেড়ে যায়। শুশীঠাকুব, স্বামীদ্ধী ও ব্রহ্মানক্ষীর নাম করতে করতে, তাদের দিবা উপস্থিতি অভ্যন্তব করে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের তেজ্পী শিষা শবচ্চন্দ্র চক্রবতীর রচনাদি, বিশেষ করে স্বামীজীর সহিত্ত তার কথোপকথন "স্বামিশিযা-সংবাদ" গ্রন্থথানি অগণিত জনগণকে উচ্চভাবান্তপ্রেরিত করে তাঁদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে তাঁকে চিরঅধিষ্ঠিত করে রেথেছে।

### 'নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে'

#### স্বামা ধীরেশানন্দ

স্বীয় দিব্যলীলা-নাটকের শেষ অন্ধে কাশীপুর উন্থান-বাটীতে ত্রারোগ্য বোগজীর্ণ প্রীরামকৃষ্ণ যথন কথা বলিতেও অক্ষম তথন একদিন ইঙ্গিতে লিথিয়া সমবেত ভক্তগণকে জানাইয়াচিলেন—'নাকেজা শিক্ষা দিবে'।

প্রিয় শিষ্য নবেন্দ্রনাথের বিষয়ে শ্রীরামকফ বলিতেন—'নরেন্দ্র অথণ্ডের ঘরের'। স্বীয় শিশুগণের মধ্যে একমাত্র নরেক্রকেই চিহ্নিত করিয়া তিনি একথাও বলিয়াছিলেন—'এত লোক এথানে আসিল, নরেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আরু আসিল না।' তাই দেখিতে পাই নিজের ভাবদম্পদের উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহাকে গড়িয়া তুলিবাৰ জন্ত ঠাকুরের কি বিপুল আগ্রহ ও প্রচেষ্টা। তিনি পূর্বেই জানিতেন, নরেক্রকে দিয়া জগতের অনেক কাজ চইবে। তাই আচার্যস্ত্রেপ নরেক্রনাথকে নিথুতভাবে গডিয়া তুলিতেও তাঁহাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। নরেন্দ্র পাছে একঘেয়ে হইয়া যান, ঈশ্বরের অনস্ত ভাবরাশির ঘুটি একটি ভাবমাত্র লইয়াই পাছে নরেন্দ্র স্বীয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বতা-প্রভাবে কোন সাম্প্রদায়িক ভাবে ভাবিত হইয়া একটা महोर्न एन एष्टि कदिया वरमन, म्हल ঠাকুরের তৃশ্চিস্তার অন্ত ছিল না।

নবেক্স শক্তি মানেন না। ভগবানের নামে
প্রেমাশ্রবিসর্জনাদি পুক্ষপ্রবর নরেক্সের নিকট
পুক্ষবের অবমাননা বলিয়া প্রতিভাত হইত।
নবেক্স তথন আক্ষদমাজের ভাবে অফ্প্রাণিত।
তিনি নিরাকার দগুণ ব্রন্ধের উপাসক। এদিকে
শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে যান, 'মা'-'মা' করেন।
মার দিব্যদশনের কথা ভক্তগণসমক্ষে বলেন।

নবেক্স কিন্তু এসব বিশ্বাস করেন না। বলেন: — ও সব মাথার থেয়াল; থেয়ালবশত: অনেকে এরপ দর্শনাদি করে।

তাহার নরেন্দ্র কি শেষটায় একঘেয়ে হইয়া যাইবে ? কেবল নিরাকার অথও সচিচদানন্দ স্বৰপেই লীন হট্যা থাকিবে ৷ তবে ভাহাব ছারা লোকশিকা হইবে কি করিয়া ৷ জগতের সকলেই তো আর নিরাকার ত্রহ্মোপল্রির অধিকারী নয় ৷ শ্রীরামকৃষ্ণ তাই মাঝে মাঝে একট চিস্তিত হন, কিন্তু বেশী নয়; কারণ অতীন্দ্রিয় যোগশক্তি-প্রভাবে তিনি পূর্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় নরেন্দ্র বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া লোক-কল্যাণার্থ জগতে অবতীর্ণ। স্বতরাং কালে নরেন্দ্র লোকশিক্ষক হইবেই। তাই তিনি সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সাধাবণ কুন শীঘ্ৰই ফোটে এবং শীঘ্ৰই ঝড়িয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু পদাফুল দেরীতে ফোটে এবং থাকেও অনেকদিন। নরেন্দ্র যে জীরামকফ-কথিত 'সহস্ৰদল পন্ন'। তাই নে ফুলটি ফুটিতে একটু সময় লাগিবে বৈ কি !

তৃংথে পড়িলেই মান্যবের প্রক্ত জীবন গড়িয়া উঠে। শত তৃংথের পেষণে নিশিষ্ট মানব স্বীয় পুরুষকারণহাঁীয়ে যঁথম জীবনযুদ্ধে জ্বয়ী হয় তথনই তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সম্যক্ বিকাশ ঘটিয়া থাকে। অশেষ তৃংথ-দারিদ্রাই জীবনের প্রকৃত শিক্ষক। উহাতেই ধৈর্ঘ, সহনশীলতা, আদর্শকিনিষ্ঠতা ও হৃদয়ের সদ্গুণরাজির পরিপূর্ণ প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বপ্রকার হথের মধ্যে বাস করিয়া সকলেই

উচ্চতত্ত্ব আলোচনা করিতে সমর্থ। কিন্তু তৃ:থ
যথন মান্ত্বকে দিশাহারা করিয়া ফেলে,
চারিদিকে কেবল হতাশার করুণ স্থরই যথন
কর্ণগোচর হয় তথন কয়জন জীবনের উচ্চতম
লক্ষাটিকে স্থির রাখিয়া গন্তবাপথে অগ্রসর
হইতে পারেন ?—নরেক্রের জীবনেও বোধ হয়
হৃংথের পীড়ন এই জন্তুই প্রয়োজন ছিল। ইহা
ঈশ্বরেচ্ছাতেই ঘটিয়াছিল। ইহার অল্
প্রয়োজনও ছিল। ভবিল্লতে যিনি আচার্গ
হইবেন, মানবজীবনের সর্ববিধ অবস্থার সহিত্
ভাহার পরিচয় থাকা আবশ্যক।

নবেজনাথ আজনা স্থাে লালিতপালিত। হঠাৎ পিত্রবিয়োগে নরেক্রনাথের পরিবারবর্গ অশেষ দারিদ্রের সম্মথীন হইলেন। মা. ভাই. বোনদের অন্তর্গনের কোন উপায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতী ছাত্র নবেন্দ্রনাথ শত চেষ্টা ক্রিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত একটি কর্ম সংগ্রহ করিতে পারিভেছেন না। স্থমময়ের বন্ধুরাও এই সংকটকালে সাহাযাদানে পরাজ্যথ। অনেকে শক্রভাচরণ কবিতেও কৃষ্ঠিত হইল না। জ্ঞাতিরা পৈতৃক ভিটাটুকুও কাড়িয়া নিতে বন্ধপরিকর। সংসার যে কভ নীচ, ঘূণিত, মাকুষ যে কত স্বার্থপর, এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া নরেন্দ্রনাথ তাহার পরিচয় পাইলেন। এত তু:খ-কষ্টের মধ্যে পডিয়া. অনাহাত্তে দিন কাটাইয়াও কিন্তু তিনি সীয় चामर्भ इटेट खंडे इन नाहे। कौरानत नका ভগবান লাভ -- ইহা তিনি কখনও বিশ্বত হন নাই। অপবের শত সমালোচনা, কটাক্ষ এবং প্রলোভনও তাঁহাকে পথন্ত করিতে পারে নাই। অনেক করে বিভাসাগর মহাপত্তের প্রামবাজার স্থুলের প্রধান শিক্ষকের কর্মটি জুটিল। কিছ তাহাও বেশীদিন রহিল না।

স্বশেষে নরেজ একদিন ঠাকুরকে ধরিয়া

বসিলেন, তাঁহার মা-ভাইদের অশ্নসংস্থান যাহাতে হয় দেজন্ত মা-কালীকে বলিতে হইবে। ঠাকুর বলিলেন—'তুই মাকে মানিদ না, তাই তো তোর এত কপ্ত।' ঠাকুরের কথায় অফুরুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্র মা-কালীর মন্দিরে গিয়াও মার নিকট অর্থাদি প্রার্থনা করিতে পারেন নাই, জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করিয়াই ফিরিয়া আদিয়াভিলেন।

যেদিন নরেন্দ্র সাকারে বিশাসী হইলেন,
মাকে মানিলেন, সেদিন ঠাকুরের কি আনন্দ!
পুন:পুন: সমবেত ভক্তদের বলিতে লাগিলেন—
"নরেন্দ্র মাকে মেনেছে, বেশ হয়েছে, না?
কাল সারা রাত 'আমার মা ত্বং হি তারা?— এই
গানটি গেয়েছে। এখন ঘুম্ছে।" ঠাকুরের
এত আনন্দের কারণ নবেন্দ্র এখন সাকারেও
বিশ্বাসী হইয়াছেন। ঠাকুর যেন স্বস্তির নি:শাস্
ফেলিলেন। স্বীয় সর্বভাবের পরিবাহক
নরেন্দ্রনাথকে স্বপ্রকারে যোগ্য করিতে হইবে।
সাকার নিরাকার উভন্ন ভাবেই বিশাস রূপ
উহারই সার্থক স্চনা দর্শনে শ্রীরামকৃক্ষের

শ্রীম বলিতেন, "নবেন্দ্র কত কাজ করলেন। বক্তৃতা, প্রচার, মঠস্থাপন, কত কি। কিছুতেই আবদ্ধ হন নাই। কেন? পরমাত্মাকে জেনে করেছেন তাই। তাঁর হাতের যন্ত্র। আত্মস্রস্থাকেও তিনি ইচ্ছামত কাজে লাগাতে পারেন। নরেন্দ্র যদি সমাধিস্থ হয়েই থাকতেন তবে মায়ের কাজ করত কে? ভারত ও জগতের কল্যাণের জন্মই ঠাকুর তাকে কাজে লাগালেন।…

মঠ করা কেন? গুরুভাইরা কেউ কেউ এ প্রশ্ন করায় নরেক্সনাথ বলেছিলেন, 'এই মঠকে কেন্দ্র করে ভারত ও জগতের Regeneration হবে।' আমেরিকায় ডিনি যা করেছেন তা ঠাকুরেরই কান্ধ। ভারতের ধর্ম, দর্শন ও সভ্যতাকে তিনি বীরদর্পে জগতে প্রচার করলেন।

ঠাকুর থাকতেও নরেক্রের ছংখ গেল না।
ছংখ শরীরেব ধর্ম। উহা থাকবেই। ভবে
বিষয়ীদের মন্ত কাবু করতে পারে না। অভ
ছংখ পেয়ে ভবেই না তিনি মহাপুক্ষ হলেন।
ভাই পরে নরেক্র বলেছিলেন: যারা ছংখকট
পায় নাই, তারা কি আবার মাহ্মমণ ধনী,
বিষান, বুড়ো হলেও ভারা Babies, Little
babies. কত কট তিনি পেয়েছেন। আলমোড়ায়
তপস্থায় বসেছেন। খবর গেল ভগ্নী আত্মহত্যা
করেছে। তাকে খুব ভালবাসতেন। হলীকেশে
প্রাণ যায় যায় হয়েছিল। কিছুতেই ক্রক্ষেপ
ছিল না।"

নবেক্সনাথ বলিয়াছেন যে, ছংথের আগুনে
না পুড়িলে মান্তব মহৎ হয় না। তিনি নিজেও
ছংথের আগুনে পুডিয়াছিলেন। ছংথের আগুনে,
তপস্থার আগুনে পুডিয়া খাঁটি সোনা হইয়াছিলেন। বিদেশেও তিনি যথন একাকী, সাহায্য
করিবার কেহ নাই—জাহার বিক্লছে শত
বড়যন্ত্র এবং নানা কুংসিত অপবাদ রটনা
করিকেও মিশনারীরা কুঠিত হয় নাই। বন্ধুরা
সে সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি
বলিয়াছিলেন: আমি কি এ গব ভয় করি?
আমি জানি সংসাবটা গোপ্সদ্জলতুলা অতি
ছুচ্ছ, মিগা; এ গব শিশুরা আমার কি করিবে?
সতাই জয়ী হইবে।

এই তুর্জয় সাহস, অপরিদীম মনোবল তিনি
কোথা হইতে পাইলেন ? ইহা তাঁহার
আত্মামুভূতির শক্তি। সাধনসহায়ে ও গুকরপায়
তিনি অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানলাভে কুভার্ব হইয়াছিলেন এবং দদা সর্বব্যাপী চেতন সমুদ্রেই যেন
তিনি ভূবিয়া বাকিতেন। জগণটা একটা মিব্যা

ছায়ার মত তাঁহার কাছে ভাসিত: তাই কোন
আঘাতেই মৃষড়াইয়া পড়িতেন না। উহাতে যেন
তাঁহার অন্তবেশক্তি আরও অধিকতর বেগে
প্রকাশ পাইত। তাই নিভীক অন্তরে তিনি
বলিয়াছেন—

'ভাঙো মায়া, মৃক্ত হও বন্ধন হইতে, ভীত নাহি হও—বুঝ রহস্ত পরম। নিঙ্গ প্রতিবিদ্ধ মোরে নারে দম্মাদিতে, জেনো স্থিন—আমি দেই, 'দোহহং দোহ্হম।'

মৃক্তির পথে দহস্র প্রতিবন্ধক আসিয়া দাধককে পথজ্ঞ করিয়া ফেলিতে চায়। তুর্বল মানব যাহাতে ভীত না হয় দেজক্য তিনি বলিতেছেন—

'বোষদীপ্ত মৃতি ধবি' আত্মক জগৎ
চূণিতে তোমায়—তবু জানিও নিশ্চয়,
হে আত্মা, তুমি হে দেব—তুমি দে মহৎ
মৃক্তিই গস্তবা তব—অন্ত গতি নয়।'

— এ যেন তাঁহার নিজেরই প্রথম জীবনের প্রতিক্র আবত্যধাও লক্ষোকনিবহৃদ্ধির একটি পূর্ব প্রতিকৃতি। তৎকালে স্বার্থপর সংসারের যে নগ্ন চিত্র তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহা তাঁহার জালাম্মী ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে:

'बच्चग्रक ठतन यमिरादः,

পিতা পুত্রে নাছি দেয় স্থান ; 'স্বার্থ' 'স্বার্থ' সদা এই ব্বব্,

হেথা কোথা শাস্তির আকার ? দাক্ষাৎ নরক স্বর্গমন্ধ—

কেবা পাতে ছাড়িতে সংসার ? ব্রত ত্যাগ তপ্যয়া কঠোর,

শব মর্ম দেখেছি এবার;
জোনেছি স্থথের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন;
যত উচ্চ তোমার স্থদয়, তত গুঃখ জানিহ নিশ্চয়।

**জদিবান নিঃম্বার্থ প্রেমিক** !

এ জগতে নাহি তব স্থান ;…

হও জডপ্রায়, অতি নীচ, মূথে মধু অস্তবে গরল—

সভাহীন, স্বার্থপরায়ণ,

তবে পাবে এ শংসারে স্থান।'

সংসারবিষয়ে কি নিদাকণ তিক্ত অভিজ্ঞতা ।

মনে বাথিতে হইবে এই অভিজ্ঞতা তাঁহার

তথনই হইমাছিল যথন তিনি ২০/২১ বছরের

যুবকমাত্র। তারপর আদিয়াছিল তাঁহার তীত্র

ধাবনার জীবন । অনশনে অধাশনে অলৌকিক

নীত্র বৈরাগ্যবান্ নরেক্তনাথ তথন সাধনার

থরস্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

সে সাধনার বর্ণনাও তিনি মর্মশেশী ভাষায় ব্যক্ত
করিয়াছেন—

'বিভাহেতু করি প্রাণপণ,

অধিক করেছি আযুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্নাদের মত. প্রাণহান ধরেছি ছায়ায়;
পর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর খাশান আলয়,
নদীতীব পর্বতগত্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধ'রে ছারে ছারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপ্যার ভারে, কি ধন করিছ উপার্জন ?'
এই অলোকসামান্ত তপ্স্যাপ্রভাবে নরেক্সনাথ
কি তত্ত উপলব্ধি করিলেন ? তাঁহায় নিজ

মুখেই তাহা আমরা ভূমিতে পাইয়াছি,—

'শোন বলি মরমের কথা,

জেনেছি জীবনে সত্য সার— তবক্স-আকুল ভবঘোর.

এক তরী করে পারাপার— মন্ত্রতন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান, ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম,

'প্রেম' 'প্রেম'— এই মাতা ধন। জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্র,

ভূত-প্রেত-আদি দেবগণ, পত-পক্ষী, কীট-অণুকীট,

এই প্রেম হাদরে স্বার।'

সর্বভূতে এক প্রেমময়ের সাক্ষাৎকাণে নরেন্দ্রনাথ কতার্থ হইয়াছিলেন। ঈশ্ব-লাভের দক্ত বাল্যাবদি তাঁহার তীত্র আকাক্ষা ও আকুল ব্যাকুলভার পর্যবসান এইরপেই ঘটিয়াছিল। যে ব্যাকুলভা একদিন তাঁহাকে দক্ষিণেশরে শ্রীরামক্ষেথ পাদমূলে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল উহাই তাঁহাকে এখন লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিল। সর্বভূতে এক প্রেমময়ের দর্শন—এক ব্রহ্মদর্শন—ইহাই সর্বসাধনার শেষ কণা ইহাই শ্রাণাদি শাক্ত একবাকো ঘোষণা করিয়া থাকেন।

শ্রোতিয়ত্ব অণাৎ বিবিধ শাস্তজ্ঞান, বিশ্বকা অলোকসামান্ত মেধাবী নবেন্দ্রনাথেব পূর্ব হইতেই ছিল। এখন তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠতা লাভ করিলেন। শ্ৰীরামকৃষ্ণ যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইল। লোকশিকা দিবার আধারটি দর্বাঙ্গ-इन्दर इहेल। नद्रक्तनाथ এथन बाहार्यभूदरीएड আরত হইলেন। সাধক নবেক্সনাথ এখন আচার্য বিবেকানন্দ হইলেন। মৃত্যু, বোগ, শোক, দারিত্রা, ধর্মাধর্ম – সবেতেই এক প্রমাত্রার প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া আচার্য বিবেকানন্দ এখন কুতকুত্য, স্বস্থ। আর কোন কর্তব্যই তাঁহার এখন অবশেষ নাই। তাই তখন তিনি ঈশবেচ্ছা থারা চালিত হইয়া জীবশিক্ষাদানে ব্ৰতী হইলেন। ঈশবপূজন- এই বৃদ্ধিপূৰ্বক সৰ্ব-স্বার্থচিন্তারহিত হইয়া স্বভূতে সেই প্রেমময়ের দেবা, ইহাই প্রমার্থপ্রাপ্তির অত্যুৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন :

বেদান্তোক্ত অবৈত্বাদের শ্রেষ্ঠ অন্তত্ত্তি লাভ করিয়াও স্বামীজী জগৎকে মিথাা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রতি উদাদীন থাকেন নাই। নরনাবায়ণের দেবায় নিজেকে তিনি নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। সকলকে শিথাইয়াছেনও তাহাই:— 'ব্ৰহ্ম হতে কীটপ্ৰমাণু সৰ্বস্তুতে সেই প্ৰেম্ময়, মন প্ৰাণ শ্ৰীৱ অৰ্পণ কৰু সংখ এ স্বাৰ পায়।'

ঈশবে ফলার্পণ-বৃদ্ধিতে নিক্কাম কর্ম ও উপাসনা বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তথনই সাধকের হৃদয়ে আত্মজিজ্ঞাসা জাগে ও পরমার্থতিক সাধকের হৃদয়ে ক্ষ্রিত হয়—ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের স্কুল্ট ঘোষণা। পূর্বপূর্ব মুগে চিত্তশুদ্ধির জ্বল্য আচার্যগণ শাস্ত্রবিহিত নিতানৈমিত্তিক কর্ম, অগ্নিহোত্রাদির কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান মুগে বর্ণাশ্রমণ্য বিল্প্তপ্রায়। এখন সে সব করিবার স্থােগ ও অবসর কাহারও নাই। তাই আচার্য স্থামী বিবেকানন্দ মুগোপঘাগী সাধনের বিধান করিলেন:

'বছরপে দল্মথে ভোমার,

ছাডি কোথা খুঁ জিছ ঈশব ? জীবে প্রেম করে যেই জন,

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

জীব-শিব, শিববৃদ্ধিতে জীবদেবা দাবা চিন্তশুদ্ধি কর—ইহার যুগাচার্যের অভিনর বাণী।
এই মহান্ আদর্শটি নিজেও জীবন দারা তিনি
দেথাইয়া গিয়াছেন। নিজাম সেবা দাবা ধঞ্চ
হইবার স্থযোগ প্রদান করতঃ ঈশ্বরই সাধকের
নিকট জীবরূপে উপস্থিত—এই জ্ঞানে সেবা
করিতে পারিলে সেই কর্ম ও উপাসনায় আর
কোন পার্থক্য থাকে না। কর্ম তথন উপাসনায়
পর্যবসিত। শ্রদ্ধার সহিত এই সাধনের দাবা
দ্ব হইয়া গেলে সাধকের সাল্লিক হৃদয় তথন
শান্ত, অন্তর্ম্প ও আল্লেনিষ্ঠ হইয়া পড়ে এবং
অচিরেই ও অল্লাম্বাসেই বেদান্তবিভার অপরোক্ষ
সাক্ষাৎকারে সাধক তথন কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

শীগুরুম্থে শ্রন্থত এই সাধন-রহস্মটি সকলের কল্যাণের জন্ম তিনি মৃক্তকঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। পূর্বাচার্যগণের তুলনায় ইহা স্বামীজীর মূর্ণোপ্যোগী একটি বিশেষ অবদান।

শ্রীম বলিতেন,—"সেবা শুধু থাওয়ান-পরান ময়। জীবকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জেনে ভালবেসে দেবা। যেমন মাত্র নিজের জনকে ভালবাদে. নিজেকে ভালবাদে। নিজের স্থ-স্থাচ্চ*ন্দোর* মত অপরেরও করা। নিজের স্বার্থ, ভোগবৃদ্ধি থাকবে না—ভবে হল নিষ্কাম কর্ম। দেখ স্বামীজী কেমন ছিলেন। জগতে এত মান পেয়ে ফিবে এদে এক কৌপীন প'রে আছেন। সব দিয়ে দিলেন গুরুভাইদের। লিখলেন—'আপনারা আমার থাওয়া-পরার জোগাড় করে দিন। আমি ভিক্ষা করে থাচিছ।' পূর্বের ক্যায় দেয়ারের গাড়ীতে পাঁচ পয়সা দিয়ে বরানগর যাতায়াত করলেন। বাবার কথা বলতেন। বলতেন—'ঠিক ঠিক নিক্ষাম কৰ্মী ঐ একটি সাধুকে দেখেছি। চাঁদা করে লাখ লাখ টাক। তুললেন, তা দিয়ে উত্তরাখণ্ডের সব রাস্তাঘাট, ধর্মশালা, সদাত্রত করালেন। হ্যীকেশে সাধুদের জন্ম অন্নসত। তিনি নিজে জল তুলতেন, আটা ঠাসতেন, কটি সেঁকতেন। অপর লোকও সাহায্য করত। माधुरम्य भारे कृषि मिराइन। निरम्भ माधुरम्य দঙ্গে দাঁড়িয়ে দেই কটি ভিকা নিচ্ছেন। এদিকে উলঙ্গ। এক কালো কমল গায়ে। কাজ যথন ঠিক চলতে লাগলো তথন কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। আত্মও তাঁর থোঁত কেউ ভানে না। এর নাম নিষাম কর্ম। কোন আসক্তি নাই।"

### **সমালোচনা**

ভারতাত্মা ভারতাত্মা শ্রীরামক্কঝ। শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ প্রণীত ॥ মগুল বুক হাউদ, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ॥ পৃষ্ঠা ১৮০ + ।৫/০; দাম পাঁচটাকা।

ইতিপূৰ্বে শ্ৰীয়ক্ত প্রণবর্ধন ঘোষ বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য রচনা করে, তিনি যে, প্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ঐতিত্তের নৈষ্ঠিক ব্রতচারী, তার হুযোগ্য প্রমাণ দিয়েছেন। সম্প্রতি-প্রকাশিত 'ভারতাত্মা শ্ৰীবামকৃষ্ণ' গ্রন্থটি তাঁর ফুল্ভ মনন ও শিল্পরপের আব একটি সপ্রশংস প্রমাণ উপস্থাপিত করল। এ বিষয়ে যাঁৱা চিস্তার দীপবর্তিকা জেলে গুহাহিত সভ্যের মুখোমুখি হতে চান, তাঁরা অধ্যাপক ঘোষকে অন্তর থেকে সাধুবাদ দেবেন। মনের শঙ্গে হৃদয়ের, তত্ত্বে সঙ্গে রদের, আলোচনার বিশ্লেষণ এবং স্থবলম্বিত সংশ্লেষণের যে পরিচয় বক্ষামাণ গ্রন্থে বিকশিত হয়েছে, আধুনিক কালের চিন্তাশীল মহলে তার স্থাদ্র সর্বজনীন हरव वरल आभारतत वह विश्वाम। हेनानीः বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীবামকৃষ্ণ ও হার সম্ভানদের কর্মকৃতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা হচ্ছে। কেউ ভাবের ফুলচন্দনে, কেউবা মনের প্রদাপ জেলে প্রীবামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তত্ত্ব-সাধনার স্বরূপ নির্ধারণের অভিপ্রয়াসা হয়েছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ এই বইথানিতে দেই আলোচনাব একটি মনোজ্ঞ শিল্প-আলেখ্য বচনা করেছেন।

গ্রন্থটির ত্টি অংশ—(১) শ্বরণ, (২) মনন ৷
'শ্বরণে' কয়েকটি উপচ্ছেদে ( শ্রীরাসকৃষ্ণ,
কামারপুকুর, বিশালাক্ষী, পঞ্চবটী, দক্ষিণেখর
থেকে বেলুড়) ডিনি শ্বডিচারণা করেছেন

আপন মনে, আর স্বগতোক্তি করেছেন অপেন ভাষায়। শ্রীবামকুঞ্চের স্মৃতিপুত স্থানগুলিতে তিনি উপস্থিত হয়েছেন, গৈরিক ধুলি সর্বাঙ্গে করেছেন, 'অবতারবরিছে'র **আ**বিভাবকে সমগ্ৰ সতা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। যে-কোন হৃদয়বান পাঠক এই অংশ পড়তে পড়তে লেথকের সঙ্গে একাতা হয়ে উঠবেন। আবেগ এথানে দারবৃক্ষী, লেথক এখানে 'রূপদক্ষ'। তাই প্রীবামকুফের স্মৃতি-রঞ্জিত পথখাট লেথকের কাছে আবেগ ভ কল্পনার রূপে রূপময় হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে লেথক নানা ধরনের তত্ত্বথারও অবতারণা করেছেন, কিন্তু "আপুন মনের মাধুরীই" তাঁর লেখনীকে শিল্পীর তুলিকায় পরিণত করেছে। এই অংশে তাঁর প্রতিভা প্রকৃত আর্টিদেটর প্রতিভা।

গ্রন্থের বিভীয় অংশ 'মননে'র কয়েকটি উপচ্ছেদে ( শ্রীরামক্ষ — যুগঙ্গীবন শাহিত্য, শ্রীবামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, অপুর্ব গৃহী, সন্ন্যামী) তিনি প্রধানতঃ চিন্তনের জগতে পদচারণা করেছেন। শ্রীরামক্ষফদেবের যথার্থ তাৎপর্য, তাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দের গার্হস্থার্য ও সম্নাসজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একদিকে উনবিংশ শতান্দীর বাঙালী ঐতিহ্যের বিচাব করেছেন, আর একদিকে প্রীরামরুঞ-দেবের জীবনদাধনার গভীরে অবভরণ করেছেন। বন্ধত: গ্রন্থের এই দ্বিতীয় অংশটি বাংলার সংস্কৃতি-সাধনার একটি স্মারকপঞ্জী হয়ে থাকবে। ইভিহাসের ছায়াপটে দেশ ও কালের যে রূপ ফুটে ওঠে, তাকে বিশেষ ব্যক্তি ও যুগের মধ্যে প্রতিফলিত করে দেখাই যথার্থ ঐতিহের বিচার। দে দিকে লেখক অভিশয় পারক্রম. তাতে দলেহের লেশমাত্র নেই। গ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার সক্রে শ্ৰীমৃক্ত ঘোষ আবাল। যক্ত হয়ে আছেন। ফলে এ বিষয়ে আলোচনা-বিচার-বিল্লেষণ তাঁর ক্যায়া অধিকার। সেই অধিকার তিনি এই গ্রন্থের মধ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সন্ন্যাসধর্মের আলোচনায় যে দৃষ্টিকোণের পরিচয় দিয়েচেন যৌজিকতা অনস্বীকার্য। প্রীরামক্ঞদেবকে আমরা ভক্তি করি। লেথকের রচনায় সেই ভক্তির সঙ্গে যুক্তি শংযোগিত হওয়ার ফলে গ্রন্থটি মণিকাঞ্জের শিল্পরপ ধারণ করেছে। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার জাতিব ঐতিহ্যমার্থেই অব্যা প্রয়োজনীয়। মণ্ডল বুক হাউদ শোভন আকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করে একটি পবিত্র কর্তব্য কবেছেন।

— শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-আরা ত্রিক-ভজন— স্বামী
অপূর্বানন্দ সংকলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ অহৈত
আশ্রম, বারাণদী: হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা
৩৬; নুলা ৪০ পয়দা।

পুস্তিকাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জারাত্রিক ভন্তন ও স্তোত্র, শ্রীশ্রীমান্বের স্তব ও প্রণামমস্থ এবং 'শ্রীবামকৃষ্ণাধ্যোত্তরশতনামস্তোত্তম্' বঙ্গাস্থ-বাদ ও স্বরলিপি সহ সন্নিবিষ্ট। পুস্তিকাটি ভক্তগণের নিত্যসঙ্গী হইবার উপযুক্ত।

কথা প্রসক্তে ভাল মহারাজ — প্রকাশক: শ্রীপ্রসাদচক্র ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ১০০১, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির পথ, উদ্ভব বাঁটেরা, হাওড়া। পৃষ্ঠা ১০৬; মূল্য ২ু।

ষুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিক্ত জ্ঞান মহারাজের জীবন অনস্তুসাধারণ। ডিনি প্রাপ্তকর নির্দেশ অনুযায়ী নৈষ্টিক বন্ধচারীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শকে রূপায়িত করিতে জীবন উৎপর্গ করেন। এই গ্রন্থথানির মাধ্যমে তাঁহার জীবনের একটি রূপরেথা পাওয়া ঘাইবে। 'কথাপ্রদক্ত' নামক পরিছেদে সহজ দরল ভাবে বর্ণিত উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা সিরবেশিত হইয়াছে। পৃজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজ 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচার'—এই পর্যায়ে জনেকগুলি ভাবপূর্ণ পৃত্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের শেবাংশে সেই সকল পৃত্তিকা হইতে 'সারকথা' শিরোনামে কতকগুলি অমৃল্য কথা সংযোজিত হইয়াছে, যথা:—

- (১) "কোন প্রশ্নে তোমাদের নাহি অধিকার, কাজ কর, করে মর,— এই কর দার।"
- (२) "দেহের শান্তি খুমে, মনের শান্তি নামে।"

Seminar on Swami Vivekananda's Teaching (Swami Vivekananda Centenary Memorial Seminar no. 1, May 1 to May 7, 1964): Sri Ramakrishna Misson Vidyalaya, Coimbatore, South India. Pp. 133.

স্বামীজীর শতবার্ষিক অন্তর্গনের সার্থকথা তাহার শঞ্চীবনী বাণার অন্তধ্যানে ও জীবনে ভাহার ব্রপায়ণে—এই চিস্তায় প্রণোদিত হইয়া স্থ্রবিকাটির প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। ১লা মে হইতে ৭ই মে, ১৯৬৪ পর্যন্ত অচ্চিত অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে সমস্ত স্থচিস্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাহা আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াতে। Swami Vivekananda's Philosophy of Life; Swami Vivekananda on Religion; Universal Religion; Swami Vivekanada's Teaching in Education, Swami Vivekananda on Role of Women; Swami Vivekananda on Role of Youth; India and Her Regenera-প্রফৃতি প্রবন্ধ বিশেষ তথ্যপূর্ব।

# শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ১৯৬৪-৬৫ খুষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

গত ২রা জান্তমারি, ১৯৬৬, বেলুড মঠে প্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের সভা-পতিতে রামক্ষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অফুষ্ঠিত হয়। কাৰ্যবিবরণী পাঠ সভাব অন্তান্ত অন্তৰ্গানের निर्वाणानल और निर्माण सामी বন্দ্রানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার ও কার্যধারা সপন্ধে স্থন্দর বিবৃতি দেন। অতঃপর শ্রীমং স্বামী নিৰ্বাণানন্দ্ৰী মহাৱাজ সভাপতিৰ ভাষণে বলেন: বামকৃষ্ণ মিশনের কর্মপ্রদারের অলক্ষ্যে বহিয়াছে ভগবান **এ**রিবাম**রু**ফের আশীর্বাদ। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই উপাদনা। আদর্শ জীবন গঠনই স্বচেয়ে বড কাজ! প্ৰিত্ৰত। ও ত্যাগ আমাদের মূল মত্র। আদৰ্শ রুপায়িত হইলে ভবেই অপরের মধ্যে ভাবসঞ্চারের শক্তি আদে।

সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতির সারাহ্যাদ নিমে প্রদত হটল:—

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন বেজিষ্টা হওয়ার পর ৫৬ বংদর অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মিশনের বহু উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়; বিশেষ করিয়া শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজদেবার ক্ষেত্রে মিশনের কার্যাবলী জনসাধারণ ও সরকারের স্বীকৃতি সহযোগিতা ও সহাযুভূতি লাভ করিয়াছে।

#### কর্মপ্রচার

১৯৬৪-৬৫ থুষ্টাব্দে মিশনের কার্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের অঙ্গহিদাবে কনখল দেবাশ্রম, চেরাপুঞ্জি আশ্রম ও রেঙ্গুন দেবাশ্রমে স্বামীজীর মুতিপ্রতিষ্ঠা, নেল্বরিয়া বিভাগী আশ্রমে বিবেকানন্দ-শতান্দী জয়ন্তা ভবন (সভাগৃহ ও প্রস্থাগার) উদ্বোধন, পেরিয়ানারকেনপালয়ম আশ্রমে ছাত্রাবাদের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা ও মহা-বিভালয়ের উদ্বোধন, রেঙ্গুন সেবাশ্রমে সেন্টিনাবি মেমোবিয়েল বিভিং সংযোজন এবং পুকলিয়া বিভাপীঠে জুনিয়র সেকশনেব জন্তা বিভাগের ও ছাত্রাবাদের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন হয়।

#### সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য ব্যে মিশনের ৭ জন সাধু-সদক্ত ও ১০ জন গৃহস্ক-সদক্ত দেহতাগে করিয়াছেন। ১৯৬৫, মার্চ-এর শেষে মোট সদক্ত-সংখ্যা ছিল ৬৭০ (সাধু ৩৬০, ভক্ত ৩১)।

#### কেন্দ্র সংখ্যা

মূল কেন্দ্র (বেলুড়) সহ ১৯৬৫, মাচ মাসে
পূর্ব বংশবের ন্থায় মিশনের কেন্দ্র ছিল ৭২টি।
তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ৮; ব্রহ্মদেশে ২: ফ্রান্স,
ফিজি, দিঙ্গাপুর, দিংহল ও মরিশাদে একটি
করিয়া; বাকী ৫৭টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রগুলি রাজ্য-হিদাবে: পশ্চিমবঙ্গে ২৬, মান্দ্রাজ্ঞ
৮, উত্তরপ্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আদামে ৪,
আজ্রে ২, উড়িয়ায় ২; দিল্লা, রাজস্থান, পঞ্জাব,
মহারান্ত, মহাশুর ও কেরলে একটি করিয়া।

প্রদক্ষকমে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি উল্লেখ-যোগ্য:

সকলেই অবহিত যে, ভারত ও পাকিস্তানে পংঘর্ষের ফলে বর্তমানে আমাদের দেশকে এক অতি সম্কটজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে। ইহাতে মিশনকেও বছ সমস্থার সমুখীন হইতে হইতেছে। সব চেয়ে বড় সমপ্তা পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রগুলিকে লইয়া; এই কেন্দ্রগুলির সহিত সব যোগাযোগ বিচ্ছিয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রগুলির চারছন কর্মীকে (ভারতীয় নাগরিক) অন্তরীণ রাখা হইয়াছিল; সম্প্রতি তাঁহাদিগকে মৃক্তি দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্তানে অবস্থিত মিশনের অপর চারছন কর্মীকে (পাকিস্তানেব নাগরিক) অবস্থা অন্তরীণ করা হয় নাই। পাকিস্তানে মিশনের কেন্দ্রগুলি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে, তাহাও ঠিক জানা নাই।

মিশনের আব একটি বিপত্তি উল্লেখযোগা :
১৯৬৫ খুষ্টাকে জুলাই মাদে রেকুন দেবাশ্রম
রাষ্ট্রীযকরণের ফলে মিশনেব ক্রমী দিগকে
চলিয়া আসিতে হইয়াছে।

#### কার্যবিভাগ

মিশনের কার্যধারার প্রধানতঃ পাচটি বিভাগ: (১) রিলিফ, (২) চিকিৎদা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাহায্য, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম।

(১) রিলিফ: ১৯৬৪ খুটানে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত তঃস্থ জনগণের মধ্যে দেবাকার্য গত বর্ষের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ কবা रहेग्राटह । ১৯৬**८ थृ**होत्य काम्रजावि मारम পृ**र्व-**পাকিস্তানে দাঙ্গার ফলে দহত্র সহত্র নরমারী ও শিশু অবর্ণনীয় অবস্থায় ভারত-পাকিস্তান অতিক্রম ক্রিয়া ভারতভূমিতে আসিতে থাকে। এই সময় তাহাদের জন্ম থান্ত, পরিচ্ছদ, ঔষধাদির বিশেষ প্রয়োজন হয়। মিশন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ দীমান্তে গেদে, পেট্রাপোল, বানপুর ও হিঙ্গলগঞ্জে চারটি এবং আসামে হরিমূরা ও গোয়ালপাড়া জেলায় তুইটি বিলিফ-কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। মে মাদে রায়পুরের দল্লিকট কুরুদ ক্যাম্পে দেবা-কার্য সম্প্রসারিত করা হয়।

গেদে কেন্দ্রে মিশন কর্তৃক ২,১৮৪ খানি

ধৃতি, ১,২১৪ থানি শাড়ি, ২,২০০টি ছোটদের
পোশাক, ৬ থানি কম্বল, ০৯টি চাদর, ০টি
গামছা বিতরিত হয়; এগুলি সবই নৃতন।
ইহা ছাড়া ২,০৮০ থানি পুরাতন বস্ত্তঃ
বিতরিত হয়। প্রায় ৫৭ কুইন্টাল চিঁডা,
২০ কুইন্টাল গুড়, ০৫০টি এনামেলের থালা
এবং প্রচুব পরিমাণে বিস্কুট ও অন্যায় থাত্তদ্ব্যা বিতরণ করা হয়। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের
১লানভেম্বর এই কেন্দ্রটি বন্ধ করা হয়।

পেট্রাপোল বিলিফ-কেন্দ্রে ১৯৬৪ খৃষ্টাম্বের
১২ই মার্চ হইতে ৩ শে জুলাই পর্যন্ত মোট
১,২৫,৬৭৩ জন লোকের মন্ত রাক্সা-করা থাল
বিতরিত হয়। পরে রাজ্য সরকার কর্তৃক রাক্সা-করা থাল্য-বিতরণ আরম্ভ হইলে মিশন শুদ্ধ
থাল্যন্তর প্রস্তাবিতরণ করে। বিতরিত দ্রব্যের
সংখ্যা ও পরিমাণ: নৃতন ১,৫৫৫ থানি ধুন্তি,
১,৫৬৮ থানি শাভি, ৩,৬৯০টি শিশুদের
পোশাক, ১৮৪টি চাদর, ১১ থানি গামছা;
পুরাতন ২,২৪৬ থানি কাপড়-জামা; ২২ কুইন্টাল
চিঁড়া, প্রায় ১১ কুইন্টাল গুড়, ৫৪৬টি এনামেলের থালা ও ৪৪১টি গ্রাম। সেবাকেক্সটি
১৯৬৪ খৃষ্টান্সের ১ই সেন্টেম্বর বন্ধ করা হয়।

বানপুর গভর্নমেন্ট ক্যাম্প পরিচালনার ভার মিশনের হস্তে আসে ১লা জুন। গভর্নমেন্ট ও মিশনেব যুক্ত ব্যয়ে এথানে ৩৬,২৪৯ জন লোকের মত রায়া-করা থাতা দেওয়া হইয়াছিল। এতয়াতীত মিশন কর্তৃক ন্তন ১২০ থানি ধুতি, ১১১ থানি শাড়ি, ৯২টি ছেলেমেয়েদের পোশাক, ৫১ থানি চাদর ও ১৬৬ থানি পুরাতন বস্তাদি এবং তৎসহ প্রায় ২৯ কুইন্টাল চিঁড়া, ১০ কুইন্টাল গুড়, ১৯৮টি এনামেলের বাসন ও অক্যান্ত ক্রব্য বিতরণ করা হয়। এই সেবাকেক্সটি ১লা নভেম্বর বন্ধ করা হইয়াছে।

হিঙ্গনগন্ধ রিলিফ-কেন্দ্রে রান্না করিয়া ন,৪৩০ জন লোককে খাওয়ানো হইয়াছে।

আসামে হরিমুরা কেন্দ্রে মিশন কর্তৃক নৃতন २,811 थानि धुणि, ১,२১९ थानि भाषि, २,२२२ (भागक, ७) कचन, २२ कि हाम्य, ৯টি গামছা ও পুরাতন ২,০৮০টি জামাকাপড় এবং প্রচুর পরিমাণ বালি, বিস্কৃট, বেবি-ফুড, গুঁড়া হুধ এবং ১,২৮৫টি ডেকচি, ৪৬৬টি হাণ্ডা, ৯৭৫টি থালা, ১৭১টি টিনের পাত্র, ৮৭৩টি হাবিকেন লঠন, ৫৬ কেজি কাপডকাচা শাবান, এবং ১২,৭৫ • টাকা মুস্োর ঔবধ বিভরণ করা হয়। এই দেবাকেন্দ্র কর্তৃক ৯টি বিভালয় পরিচালিত হইয়াছিল, (মোট ছাত্রসংখ্যা ১,৯৬১)। ইহা ছাডা ৪টি বরস্ক শিক্ষাকের (একটি পুরুষদের জন্ম এবং ৩টি মহিলাদের জন্য ) খুলিয়া ৪৪ জন বয়স্ক পুরুষ ও ১১৪ জন বয়ক্ষ মহিলাকে শিক্ষা দেওয়া হইত; ১০টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই দেবাকেন্দ্র কর্তৃক বামিনগাঁও অঞ্চলের ৬,০০০ জন তঃস্বকেও সাহায্য দেওয়া হয়। আসামে রিলিফ-কেন্দ্র ১৮ই জুন বদ্ধ করা হয়।

১৭ই মে মধ্যপ্রদেশে ৩নং কুরুদ ক্যাম্পে
মিশন কর্তৃক সেবাকেন্দ্র থোলা হয়। এই ক্যাম্পে
১০,০০০ উমান্ত সমবেত হইয়াছিল। ৩১শে
ডিসেম্বর পর্যন্ত সেবাকার্য চালানো হয়। এই
সময়ের মধ্যে নৃতন ৪,৩৫০ থানি ধৃতি, ১০,৭৭৬
থানি শাড়ি, ১৫,৬৬৯ পোশাক-পরিচ্ছদ,
১০,৪২০ থানি কম্বন, ৪১৮টি চাদর, ১৩,০০০
প্রাতন জামাকাপড়, ৫৫৪ কেজি বার্লি,
৬৭ কেজি বিষ্কৃট, ৯ কুইন্টাল মৃড়ি, ৬০০
কেজি চিনি, ৮০,৮৫০টি মান্টি-ভিটামিন
টাাবলেট, ৫৫০টি এ্যালুমিনিয়ামের বাসন,
১৪৪টি এনামেলের থালা, ১,০০২টি ছারিকেন,
এবং প্রেচুর পরিমাণে অক্তান্ত প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্তও বিভরণ করা হইয়াছিল। বিভবিত অফান্য দ্রব্যের মধ্যে মান্টি-পারপাস ফুড, হলিকস, স্থভার গুলি, স্টচ, বই, থাতা, শ্লেট, পেন্দিল প্রভৃতি উল্লেখযোগা। ক্যাম্প হাসপাতাল ও জিম্পেনসারির মাধ্যমে ৭৫০ রকমের ঔবধন্ত বিভরণ করা হয়। ২০০ থানি পুস্তক সম্থলিত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারপ্ত থোলা হইয়াছিল।

উপরি উক্ত এই সমস্ত সেবাকার্যে প্রায় ২,৩৮,৮০০ টাকা ব্যন্ত হয়। বেলুড় প্রধান কেন্দ্রের সহিত রহড়া, নবেন্দ্রপুর ও আসানসোল শাথাকেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সেবাকার্য স্বশুসার হয়।

প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের অর্থসাহায্যে কাটিহার
আশ্রম কর্তৃক পূণিয়া শহরের দল্লিকট বেলা
গ্রামে জমি ক্রয় করিয়া ৭৫টি ছিল্লমূল পরিবারের
বসবানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।
এই কলোনিতে ৫টি নলকুপ বসানো হইয়াছে।

১৯৬৫ পৃষ্টাব্দের জান্তুআবির প্রথম সপ্তাহ হইতে রামেশ্বে এবং মণ্ডপম্ ও রামনাথপুরমের মধ্যবতী অঞ্চলস্থ উচিপল্লীতে মাদ্রাজ্ঞ রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্র কর্তৃক সাইক্লোন-রিলিফ আরম্ভ করা হয়। সেবাকার্যটি আলোচ্য বর্ষে শেষ হয় নাই বলিয়া বিস্তৃত বিবরণ এবার দেওয়া হইল না; ২৪-৩-৬৫ পৃথন্ত ঝটিকাবিধ্বন্ত তুঃস্থাণের এই সেবাকার্যে প্রায় ৯৫,০০০ টাকা থরচ হইয়াতে।

(২) চিকিৎসাঃ ভারত, পাকিন্তান এবং ব্রহ্মদেশ মিশনের অনেক কেন্দ্রেই জাতিধ্য-নিবিশেষে রোগীদের সেবাশুশ্রমা করা হয়। বারাণদী, বুন্দাবন, কনথল ও রেঙ্গুন সেবাশুম, কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান ও বাঁচির ফ্যা-হাদপাতাল—এইদর হাদপাতাল ছাড়াও বোছাই, কানপুর, দালেম ও নিউদিয়ীর

দেবাকেন্দ্রগুলিতে আপংকালীন- ও পর্যবেক্ষণবাবস্থা হিসাবে কয়েকটি শ্যা সংরক্ষিত
আছে। নিউদিলীস্থিত চিকিৎসালয়টি টি. বিবোগীদের জন্ত। কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে ও
বেঙ্গুন হাসপাতালে গভর্নমেন্টের অন্তয়োদিত
পরিবেবিকা-শিক্ষণের বাবস্থা আছে। সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিত্যা অধ্যয়ন ও
গবেষণার জন্ত 'বিবেকানন্দ ইনস্টিটিশন' খোলা
হইয়াছে; ইহা কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের
'কলেজ অব মেডিসিন'-এর অঙ্গীভূত।

আলোচ্য বংশ মিশনের তত্ত্বাবধানে 
গ্রুসপাতালগুলিতে মোট শ্যাগ-সংখ্যা (bed )
ছিল ১,০৭৬; এগুলিতে ১৯,৪২৪ জন রোগী
চিকিৎসার জন্ম ছিল। ৫০টি বহিবিভাগীয়
চিকিৎসালয়ে পুরাতন রোগীসহ মোট
২৪,২৩,৫২৯ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

(৩ শিক্ষা: মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মধার। নিম্লিখিত রূপ: ছাত্ৰী প্রতিষ্ঠান ন্তান বা সংখ্যা চাত্র क त THE রহন্তা (২৪ পরগুণা) ু ( আবাদিক ) বেল্ড, নরেক্সপুর ু প্রাক-বিশ্ববিভালয় পেরিয়ানাখ-আর্টন কলেজ কেনপালয়ম वि. हि. कला বেশুড়, পেরিয়ানায়-কেনপালয়ম २७७ বেসিক ট্রেনিং কলেজ রহড়া (পে) ক গ্রাজুয়েট)

**দাবগাছি** 

মাজ্ঞ 

শারীর শিক্ষা কলেজ পেরিয়ানারকেনপালয়ম ১০=
গ্রামীণ " " ১০৩
কৃষি-শিক্ষা বিদ্যালয় " ৬১
দমাম-শিক্ষা দংগঠক-শিক্ষণ কেন্দ্র বেল্ড্,
পেরিয়ানায়কেনপালয়ম ২৬১

পেরিয়ানায়-

কেনপালয়ম,

বেসিক ট্রেনিং কলেজ রুংড়া সরিষা,

(জুলিয়র)

বেদিক ট্রেনিং স্কুল

প্রতিষ্ঠান স্থান বা সংখ্যা হাত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল বেল্ড বেল ব্যৱিষা মাজাঞ পেরিয়ানায়-কেনপালয়ম জনিয়র টেকনিকালি স্কল চাত্রাবাস (কয়েকটি অন্থাশ্রম-সহ) ৭৪ চতপাঠী বহুমুখী বিদ্যালয় 32 উচ্চ মাণমিক বিভালর hr উচ্চ বামাধামিক 38 -83,696 36,562 সিনিয়র বেদিক (মোট ৫৭,৮৩৪) ও মধাইংবাজী " ৩৫ জ্বিষর বেদিক ও প্রাথমিক " 68 নিয়শ্রেণীর ও অস্থাকা .. 49 প'ববেবিকা-শিক্ষণ কেন্দ্র ą

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে পরিবাপ্তে। এতহাতীত কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র (Institute of Culture) কর্তৃক পরিচালিত দিবাছারোবাসে (Day Hostel) ৪০০ জন ছাত্র অধ্যয়নের হযোগ লাভ করিতেছে। এখানে মানবতা ও সংস্কৃতি-শিক্ষা এবং বিভিন্ন ভারতীয় ও বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; উভয় বিভাগে আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসংখ্যা মধ্যাক্রমে ৭২ ও ৬২২।

(৪) সাহায্য: প্রধান কেন্দ্রের কাজ প্রধানত: শাথাকেন্দ্রগুলির পরিচালনা হইলেও এথান হইতে দ্বিন্দ্র ছাত্রগণকে ও হু:য় পরিবারবর্গকে কিছু সাহায্যদানও করা হয়। আলোচ্য বর্ষে প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয়মিত-ভাবে ১০৮টি হু:য় পরিবারকে ও ২১৮ জন ছাত্রকে আধিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে . সাহায্যপ্রাপ্তগণের মধ্যে সিদ্ধুর উলান্তগণ স্থায়ি-ভাবে, এবং হুইটি বিছালয়, ১৭০টি পরিবার এবং ৪০ জন ছাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য পাইয়াছে। সাহায্যের মোট পরিমাণ ২৬,৪৭৩ টাকা। ইহা ছাডা কয়েকটি শাথাকেক্স হইতেও দরিস্ত ও অভাবগ্রস্ত পরিবারকে যে সাহায়া দেওয়া হইয়াচে, ডাহার পরিমাণ ৫,৩৩০ টাকা।

(৫) কৃষ্টি ও সংস্কৃতিঃ মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্র শ্রীবামকৃষ্ণ-জীবনে প্রতিফলিত ভারতের সমন্বয়-মূলক প্রাচীন মংস্কৃতি ও আধ্যান্থিক ভাব বিস্তারের উপর বিশেষভাবে জার দেন এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সর্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন। এতত্দ্দেশে বহু গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়। জনসভা, আলোচনা-সভা পুস্তক-প্রকাশন ও উৎস্বাদির মাধ্যমেও আধ্যান্থিক ভাববিস্তার করা হইয়া থাকে।

### উপজাতীয় অঞ্চলে কর্মপ্রসার

আসামে থাসি ও জয়ন্তিয়া পর্বতাঞ্জে উপজাতিদের মধ্যে মিশনের কর্ম প্রসারিত হুইতেছে। নেকা (NEFA) অঞ্জেও কর্ম-ধারা সম্প্রসাবিত কবিবাব ব্যবস্থা কবা হুইতেছে।

#### শ্রীশ্রীসারদানন্দ-জন্মোৎসব

'উদ্বোধন'-ভবনে গত ১৩ই পৌষ ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫) পূজ্যপাদ শ্রীয়ং বামী সারদানক্ত্রী মহারাজের শততম জন্ম-ভিথি উপ্রক্ষে উৎসব অন্তর্গীত হয়।

পৃজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্যবর্তী কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি পৃষ্পামালা ধারা ফুন্দর-ভাবে সাজানো হইয়াছিল। ছাদের উপরে ও নীচের তলায় যে ঘরে বসিয়া স্বামী সারদানন্দজী কাদ করিতেন, সেথানেও তাঁহার প্রতিকৃতি ফুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। উৎসবের অক্সহিসাবে মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বিশেষ পৃদ্ধা, হোম, শ্রীশ্রীচতীপাঠ, স্বামী

সাবদানক্ষীর জীবনী ও বানী পাঠ ও আলোচনা, ভজন, ভোগবাগ গ্রন্থতি হছুতাবে ভাবগন্তীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্ত পূজাপাদ মহারাজের উদ্দেশে শ্রন্থান্তলি অর্পণ করেন। প্রাভংকাল হইতে সন্ধ্যা প্র্যুষ্ট উদ্বোধন-ভবন আনক্ষমুথর ছিল। বাতে উচ্চান্তন্ত্রদান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

### স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসব

বেলুড় মঠে গত ২০শে পৌষ (১৩.১.৬৫) सामी विदिकानसम्बद्ध ১०৪७म জন্মোংসব পূজা, বেদগীতি, কালীকীর্তন, কঠো-পনিষদ পাঠ প্রভৃতি সারাদিনব্যাপী অত্নহানের মাধ্যমে স্থ্যমন্ত্র ইয়াছে। অপরাত্তে মঠপ্রাঙ্গণে একটি সভা অসুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতি স্থামী গ্রন্থীনন্দ, স্থামী লোকেখ্রানন্দ ও স্থামী বন্দনানল স্বামীজীর জীবন ও বাণার ধিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। স্বামী লোকেশ্রানন বলেন: স্বামীজী যেন যুক্তি প্রবণ বিশ্লেষণপরায়ণ ভৎকালীন বিশ্ব-মনের মূর্ত জিজ্ঞাদা রূপে শীরামকুফ-স্মীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্দেশমত চলিয়া প্রতাক্ষ উপলব্ধিলাভে ঈশ্বরের অস্তিত্তে নিঃসংশয় হইয়া নিজের কথায় আধুনিক জগতের মনের সব সংশয় মিটাইয়া গিয়াছেন। স্বামী বন্দনানন্দ ( আমেরিকার হলিউড কেন্দ্র ইইতে কিছুদিনের জন্ম ভারতে প্রত্যাগত ) বলেন যে, স্বামীজীর যে কথাগুলিকে তিনি আমেরিকাবাদীর মনে গভীর রেখাপাত করিতে দেখিয়াছেন ভাহা হইল: ধর্ম মানে অহভুতি; ঈশ্বরই আমাদের স্থ্যস্প-এই স্থাপ উপলান্ত্র নামই ধর্ম; কোন শাস্ত্র বাধামিক ব্যক্তির কথা 'মানিয়া লইবার' প্রয়োজন নাই—নিজের চেইায় ধর্মনিহিত সভাঞ্জি উপলব্ধি করিয়া উহার সভাভা ঘাচাই করিয়া লও: ধর 'সাডেডিফিক'- বিজ্ঞানীদের

সত্যাধেবণের ধারা অনুসারে পরীক্ষা করিয়া
আধ্যাত্মিক তরগুলির সত্যতা যাচাইয়া লওয়া
যায় ! স্বামী গন্ধীরানন্দ সভাপতির ভাবণে
বলেন : দেশের তৎকালীন পরিবেশের তাগিদে
প্রথমাবস্থায় আমরা স্বামীক্ষীকে প্রধানতঃ
'বিজয়ী বীর সর্রামী' ও 'স্বদেশপ্রেমিক সয়্যামী'
বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম ৷ স্বামীক্ষীও
এদেশে আদিয়া স্বদেশপ্রেম এবং আমাদের
তেজবীর্বের প্রক্জনীবনের কথাই বেলী করিয়া
বলিয়াছিলেন ৷ উহার প্রয়োজনও ছিল ৷
এখন অন্ত প্রয়োজন আদিয়াছে— স্বামীক্ষীর
বিশ্বজনীন চিন্তাগুলির দিকেই এখন আমাদের
বেলী মনোযোগী হইতে হইবে ৷

#### কল্পডরু-উৎসব

कामीश्रुत खेळानवाती: যেখানে শ্রীবামক্রফদেব ১৮৮৬ খুষ্টাব্দের ১লা জাকুসাবি ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ কবিয়া 'ভোমাদের চৈতন্ত হউক' বলিয়া আশীৰ্বাদ ক্রিয়াছিলেন, সেথানে সেই ঘটনার পুণাস্থৃতিতে গত ১লা জামুজারি 'কল্লভক্-দিবস' উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন মললারতি, বিশেষ পুজা, হোম, ভোগ-রাগ, কালীকীর্তন, শ্রীরামক্বঞ্চ জীবন অবলম্বনে কথকতা ইত্যাদি অফুষ্ঠিত হয়। সহত্র সহত্র ভক্ত ভগবান শ্রীরামক্ষণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘা निर्वान करवन। ज्ञाल बाबी कीवानन কর্তৃক গীতা-ব্যাখ্যার পর স্বামী বোধাত্মানন্দ-জীর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতি মহাবাজ, সামী ভদ্ধস্থানন্দ ও স্বামী অক্সজানন্দ শ্রীরামক্ষের পুণ্য জীবন অবলম্বনে সময়োপযোগী ভাষণ দেন। সভাস্কে শ্রীমৃত্যঞ্জ চক্রবর্তীর বামায়ণ-কীর্তন (অঙ্গুরী-দংবাদ) শ্রোত্রুক मुश्र श्रेश खर्ग करवन।

বিভীয় দিনের অফুঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

মধ্যাক্ষে বিশিষ্ট গায়ক-সাম্প্রদায় কর্তৃক মাথুব-লীলা-কীর্ভন, রাত্তে কাহ্মদিরা মায়ের মন্দির কর্তৃক যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলয়নে পালাকীর্ভন এবং অপরাহে স্বামী বিশ্বাপ্রয়ানন্দ কর্তৃক উপনিষদ্-ব্যাথ্যার পর জনসভার স্বামী চিদাল্লানন্দ (সভাপতি), স্বামী মহানন্দ ও স্বামী স্পর্ণানন্দের মনোজ্ঞ ভাষণ।

উৎসবের শেষ দিন সন্ধ্যায় স্বামী তীর্থানন্দ ভাগবত ব্যাথা। কবেন। রাত্রে বিশিষ্ট তরজা-গায়ক-সম্প্রদায় কর্তৃক 'শ্রীরুষ্ণ-নারদ-সংবাদ' তরজা-গান বিশেষ উপভোগা হইয়াছিল।

কঁ।কুড়গাছি খোগোছানে 'কলতরদিবদ' উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠারুরের বিশেষ পূজাদির
মাধ্যমে যথাবীতি আনন্দোৎদব অন্তর্মিত
হইয়াছে। বহু ভক্তের সমাগমে ও ভজনকীর্তনে
যোগোছান আনন্দমুখর হইয়াছিল। প্রতি
বৎদর্ম এই উৎদর্বটিতে ভক্তগণ বিমল আনন্দ
উপভোগ করেন।

#### উৎসব ও সভা

মেদিনাপুরঃ জীবামরুঞ মিশন আশ্রমে গত ১৪ই ডিদেম্বর রুঞা সপ্তমীতে জননী সারদাদেবীর ১ ৩৬ম জনতিথি পৃঞ্জা-হোমাদিসহ উদ্যাপিত হয়। শহর ও মফম্বলের বছ ভক্ত নরনারী সমবেত হন এবং প্রসাদ ধারণ করেন। সন্ধ্যায় আবাত্রিকের পর শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন স্বামী বিশোকাত্রানন্দ মহারাজঃ

১৮ই জিদেহব একাদশীতে প্জাপাদ শ্রীমৎ
স্বামী শিবানন্দ মহাবাজের জন্মতিথি প্রতিপালিত
হয়। অপবাহেমন্দিরে শ্রীপ্রীরামনাম-সংকীর্তন
হয় এবং সন্ধ্যায় 'আনন্দভবন হলে' স্বামী
প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে বস্কৃতা করেন।

১৯শে ডিসেখর সন্ধায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। বেলঘরিয়াঃ বামকৃষ্ণ মিশন বিভার্থী আশ্রমের বিবেকানন শতাকী জয়ন্তী ভবনে' বাদ্বামন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যামের সভাপতিছে গত ১৩ই নভেম্বর দেশরক্ষার্থে উৎসগাকৃতপ্রাণ জওয়ানদের জন্ম শিল্পীঠের ছাত্রগণের রক্তদান উপলক্ষে একটি সভা অন্তর্মিত হয়। প্রায় সকল ছাত্রই রক্তদানে ইচ্ছুক থাকিলেও বর্তমানে সংবক্ষণের উপযোগীরূপে মাত্র ৫০ জন ছাত্রের রক্ত লওয়া ইইয়াছে।

বিভার্থী আশ্রমের ছাত্রগণ দেশের স্কট-নহুর্তের প্রয়োজনে সপ্তাহে একরাত্রি করিয়। উপবাস করিতেছে এবং অবসরসময়ে নিজেদের শ্রমে থান্ন উৎপাদনে ব্রতী হইয়াছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাহার ভাষণে চাত্রগণের উৎসাহের প্রশংস। করিয়া আদর্শদেশসেবকরূপে জীবন-সঠনের জলা ভাহাদের অনুপ্রাণিত করেন।

ব্রহ্মচারী বিশ্বচৈতত্তের দেহত্যাগ তঃথের দহিত জানাইতেছি যে, গভ ২০শে ডিসেম্বর অপরাষ্ট্র ৪টা ২৩ মিনিটের সময় বেলুড মঠে ব্যক্তারী বিশ্বচৈত্র (প্রহ্লাদ মহারাজ) বয়দে হৃদ্বোগে করিয়াছেন। তিনি কয়েক বংগর ঘানং উচ্চ রক্তচাপে ও হৃদরোগে ভূগিতেছিলেন। ১৯২৩ খুষ্টাব্দে তিনি বারাণদী অবৈত আশ্রয়ে যোগদান করেন এবং শ্রীমৎ স্থামী শিবানন মহারাজের নিকট হইতে ব্লুচ্থ-দীকা লাভ করেন। তিনি হুগায়ক ছিলেন এবং লখনৌ সংশীত মহাবিভালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিত এদ. এম. বতনঝন্ধাবের নিকট দঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠে বছ বংদর যাবং বাদ করিয়া ভজনাদির মাধ্যমে তিনি তাঁহার সঙ্গীতবিভাকে শ্ৰীশ্ৰীঠাকুর-স্বামাজীর সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাহার দেহত্যাগে মঠের একজন উচ্চস্তবের দঙ্গীত।ভিজ্ঞের অভাব ঘটল। তাঁহার আত্মা ভগবংপদেপদে চিরুশাহি লাভ করিয়াছে।

ও শাস্তি: ৷ শাস্তি: ৷৷ পাস্তি: ৷৷৷

### বিবিধ সংবাদ

শ্রীনারদা মঠ, দক্ষিণেশর ঃ গত ১৬ই ডিদেধর মঙ্গলবাব (দক্ষিণেশ্বন) শ্রীসাবদামতে প্রমাবাধা। শ্রীশ্রীমাতাঠানরানার ক্রয়োদশাধিক শততম জন্মেৎসর একটি শুচিল্লিয় এবং ভাবনগন্তীর পরিবেশের মধ্যে হ্রশপন্ন হয়। আন্ধান্থতে মঙ্গলারতি এবং দেবীস্ক্র পাঠের পর বেলা ৭টা হইতে ১২॥টা পদস্ত শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীবামকৃষ্ণদেরের ধোডশোপচার পূজা, হোম এবং শ্রীশ্রীচত্তীপাঠ হয়।

বাহিরে স্পজ্জিত মণ্ডণে পত্রপুষ্প-স্থাভিত নিশ্রীমায়ের বৃহৎ প্রতিকৃতির সন্মুথে নিবেদিত। বিভালয়, উইমেন্স ওয়েল্ফেয়ার ১৭টার এবং বিভাভবনের ছাত্রীমণের স্পালিত কঠের মাত্রন্দনায় মঠ-প্রাঙ্গণ মূথ্যিত হয়। অতঃপর ১১-১২টা পর্যন্ত উক্ত মণ্ডণে প্রভাজিক। শ্বনপপ্রাণা সহজ এবং ফুন্স্বভাবে জ্রীন্সায়ের পুণা জীবনালোচনা করিয়া স্মাগত ভক্ত মহিলাদের তৃপ্মি দান করেন। অপবাঞ্ প্রবাজিক। বিশ্বপ্রাণা "শ্রীজ্ঞীমায়ের কথা" হইতে নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অগণিত ভক্ত মহিলার শুভাগমনে মঠে এক সানন্দ এবং পরিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এবার দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন প্রকার অন্প্রসাদ বিতরণ সম্ভব হয় নাই।

বারাসভ ঃ রামক্ষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২০শে ডিসেম্বর পর্যস্ত তিন দিন পূজাপাদ স্বামী শিবানন্দজীর ১১০তম জন্মোৎদব পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ, ধর্মানোচনা, জঙ্গন, কথকতা, শোভাষাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে দাভদবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শিবানক মহারাজের জাবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক দমদে বকুতা করেন স্বামী গন্তানক, স্বামী প্রদানক, স্বামী গন্ধনক, শ্রীজনাকন, শ্রীজনাকন, শ্রীজনাকন চক্রবতী ও অধ্যক্ষ শ্রীজমিয় মজুমদার। উৎসবক্ষেত্রে সহস্র সহপ্র নরনারীর সমাগ্য হইয়াছিল।

### চন্দ্রপুরা তাপবিত্বাৎ কেন্দ্র

দামোদৰ ভ্যালি করপোরেশনের একটি অভি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ভারতের তাপ বিত্যুৎ উৎপাদনের অভ্যতম বৃহৎ কেন্দ্র বিহারের অন্তর্গত চন্দ্রপূবা তাপাংছিং কেন্দ্রটি গত ১৪ই নভেম্বর এক অনাডম্বর অন্তর্গানের মাধ্যমে স্বর্গত প্রধানমন্টী জভংগলাল নেহকুর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

চন্দ্রা বিহাৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বর্তমানে যে তুইটি টাবো জেনাবেটর যন্ত্র বসানো হইয়াছে তাহা হইতে ২ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোওয়াট পর্যন্ত বিহাৎ উৎপাদন করা চলিবে। তৃতীয় টার্বো জেনাবেটয়টি বসাইবার আয়েয়জন করা হইতেছে। এই কাজ সম্পূর্ণ হইলে এখান হইতে ৪ লক্ষ ২০ হাজার কিলোওয়াট পর্যন্ত বিহাৎ উৎপাদন করা সন্তব হইবে।

চন্দ্রপুরা বিদ্যাংকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুক হইবাছিল ১৯৬২ খুষ্টান্দে এবং ইহার প্রথম ইউনিটটিতে কাজ আরম্ভ হয় ১৯৬৪ খুষ্টান্দের অক্টোবর মাদে। বিদ্যাং-উৎপাদনকারী কেন্দ্র সমূহের মধ্যে ইহা স্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও আধুনিক। কেন্দ্রটির বিশেষত্ব হইল ইহার 'ইলেক্ট্রট্যাটিক প্রেসিপিটেটরস্' যয়, যাহা 'মেকানিক্যান ডাস্ট কালেক্টারের' সঙ্গে একযোগে সমস্ত স্থানটির বায়ু বিশুদ্ধ রাথিয়াছে।

#### পরলোকে ভক্ত কালীপ্রসন্ন দাস

পৃন্ধনীয় স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিদ্ধ কালীপ্রদান দাস গত ৩১শে অক্টোবর কলিকাতা শন্তুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে প্রায় ৬৮ বংসর বয়দে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিন দিন পূর্বে তাঁহার শ্বীরে অক্টোপচার করা হইয়াছিল।

করিমগঞ্জ দেবাদমিতি প্রতিষ্ঠায় বাঁহাদের অবদান অবিম্ববনীয়, তিনি তাঁহাদের অহাতম ছিলেন। উক্ত কাজে তিনি প্রনীয় মহাপুরুধ মহাবাজজীর অহ্যপ্রেবণা ও উৎসাতে উদুদ্ধ হইয়াছিলেন।

শেষজীবনে কর্মবাপদেশে তিনি বছ বংসব লক্ষ্ণোতে অতিবাহিত ক্রিয়াছেন।

তাঁহার আত্ম চির শান্তি লভে করুক। ওঁশান্তিঃ। ওঁশান্তিঃ!! ওঁশান্তিঃ!!

#### পরলোকে বীরেশ্বর দত্ত

ভারতের বিখ্যাত কাগজ ব্যবদাম প্রতিষ্ঠান মেদার্স ভোলানাথ দত্ত এণ্ড দক্ষ লিমিটেড কোম্পানার অন্ততম ডিরেকটর ও মেদার্গ ভোলানাথ পেপার হাউদ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা বীরেশ্বর দক্ষত ২১শে অগ্রহায়ন, ১৬৭২ (৭.১২.৬৫ মঙ্গলবার প্রলোক গমন ক্রিয়াছেন।

কর্মক্রে উদ্বোধনের সঙ্গে বহু দিন হই ে তাংশর যোগাযোগ ছিল। সদ্ব্যবসায়ী হিসাপে তাংশর ঝ্যাতি ছিল। তাংশর আত্মা চির শাপ্তি লাভ করুক।

**ब माखिः । माखिः !! माखिः !!**।

#### বিজঞ্জি

আগামী ১০ই ফাল্পন (২২.২.৬৬) মঙ্গলবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড়
মঠেও অহাত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা পাঠও
উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এবং ১৫ই ফাল্পন (২৭শে ফেব্রুআরি) রবিবার এতত্বপলক্ষে
বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে। বর্তমান খাডাপরিস্থিতির জহা
ভক্তগণ্কে অরপ্রসাদ দেওয়া সম্ভব হইবে না।

#### জ্ঞম-সংশোধন

পৌৰ ১৬৭২ সংখ্যার ৬৫৯ পৃষ্ঠা, ২র কলম, ৯ম লাইনে ''ব্ডুহুতোঁ" বলে ''পিদতুতো " পড়িবেন।



শ্ৰীমং স্বামী মতীশ্ৰদানন্দলী মহাদাক

あず 、どうりゃかで、カケー

ম্ভালমানি চানা ক জালু হালে চুন্দ্দ



### শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর মহাসমাধি

গভীর তৃঃথের সহিত জানাইতেছি, শ্রীরামক্ষণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ্রী মহারাজ গত ১৩ই মাঘ বৃহস্পতিবার ২৭.১.৬৬) রাত্রি ১-১৫ মিনিটের সময় মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন।

ইহার কয়েকদিন পূব হইতে চিকিংস্'র জন্ম তিনি কলিকাতা রামক্রম্থ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ছিলেন। তাহার প্তদেহ বেল্ড মঠে লইয়া য়াইবার জন্ম কোপ্রতিষ্ঠান হইতে প্রত্যুষ্থে সাত্রা করা হয়; সাইবার পথে সকাল খাটার সময় শ্রীশ্রীমান্ত্রের বাটা পৌছিলে মাল্যাদিপ্রদান ও আবাত্রিক কবিয়া তাহাকে শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়। সেখান হইতে সকাল ৭টায় (১৬ই মাঘ, ২৭শে জ্বান্তআরি) বেল্ড মঠ পৌছাইয়া তাহার প্রদেহ অতিথিভবনে রাখা হইয়াছিল: দেখান হইতে পুল্পমাল্যাদিশোভিত পালক্ষে কবিয়া বেল্ড মঠেব পুরাতন মন্দির সাল্য প্রাক্তনে লইয়া য়াওয়া হয় সাভে এগারটার সময়। সকালে মঠে পৌছিরার পর হইতে শেষ প্রন্থ সকলন মঠের সাধু-ব্রন্ধচারিগণ তাহার নিকট বিসিয়া বেদপাঠ ও ভ্রনাদি কবিতোভলেন। মঠপ্রাঙ্গনে আদিবার পর সমবেত ক্ষেক সহস্র ভক্ত তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্তলি অপন কবেন। পরে হপুর ১২য়টার সময় তাহার প্রদেহ গঙ্গাতীরে মঠেব পুরাতন ঘাটে লইয়া য়াইয়া সন্নাদিগণ আরাত্রিকাদি ক্রিয়া সমাপন কবিবার পর উহা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রিমানীদ্ধী ও শ্রিশাহারাজের মন্দির হইয়া শেষক্রত্যের জন্ম নিদিষ্ট স্থানে বাহিত হয় এবং ১-১৫ মিনিটের সময় চিভাগ্রিতে আছত হয়।

স্বামী যতাশ্বরানদের পূর্বনাম স্থরেশচন্দ্র ভট্টাচাব। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জাম্ব্যারি, ব্ধবার, পূর্বক্ষের পাবনা জেলায় নন্দনপুর গ্রামে মাতৃবালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য ধর্মনিষ্ঠ রান্ধাণ ছিলেন এবং কোনও সহকারী বিভালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। স্বরেশচন্দ্রের মাতা বিধুম্থী দেবীও ধর্মপ্রাণ্য মহিলা ছিলেন।

জলপাইগুডি এবং বগুড়াতে স্বেশ্চন্দ্রের শিক্ষাজীবনের প্রথমভাগ কাটিয়াছে; পরে বংপুর জেলার কোন বিশ্বালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজসাহী ও কোচবিহারে কিছুদিন পড়াগুনা করিয়া কলিকাভার বঙ্গবাদী কলেজে আশিয়া ডিনি ভর্তি হইয়ছিলেন। পরে প্রেশিডেন্সি কনেজ হইডে বি.এ. পরাক্ষায় কৃতিজ্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। জানা যায়, সংস্কৃতে সর্বাধিক নম্বর পাওয়ায় স্থবেশচন্দ্র বি এ. পরীক্ষায় বিশ্ববিভালয় হইতে স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন। অভ:পর আরও এক বংদর তিনি এম.এ. পরীক্ষার জন্ম নিয়মিতভাবে পড়ান্তনা করিলেও বৈরাগোর প্রেরণায় তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত সংসারের বাহিরেই চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। বেলুড় মঠের সহিত যোগাযোগ এবং সেখানে ভগবান শ্রীরামক্বফের ত্যাগ্মী সন্তানমগুলীর দিবা সংস্পর্শের ফলে স্থরেশচন্দ্রের মনে সংসার-অনাসক্তির বাজ অঙ্ক্রিত ও উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবার স্বযোগ লাভ করে। মাতাপিতা স্বাভাবিক প্রেরণাবশে তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ রাথিবার ক্ষন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থরেশচন্দ্র একদিন তাঁহার গর্ভধারিণীকে স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে, তিনি ভগবানলাভের সকল্প লইয়া শ্রীরামক্রফমঠে যোগদান করাই মনস্থ করিয়াছেন এবং সেথানে যদি তিনি আদৌ সিন্ধমনোরথ না হন, তবে অবশ্রুই গৃহে ফিরিয়া মাতাপিতার অভিপ্রায় যত সংসার করিবেন।

সামান্ত কিছু পাথেয় সহল করিয়া, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে স্থরেশচন্দ্র মাত্র ২২ বংসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া বেল্ড মঠে আস্থা যোগদান করেন। ভগবান শ্রীরামক্ষেণ্ড মস্তবঙ্গগণের অঞ্চলম শ্রীষ্টাব্দে পূজাপাদ মহারাজ যথন মাদ্রাজে ছিলেন, তথন তাহারই কাছে তিনি সন্ত্রাসদীক্ষা পাপ্ত হন।

১৯২১ এীষ্টাব্দ হইতে তুই বৎসরকাল তিনি 'প্রবৃদ্ধ-ভারত' পত্তিকার সম্পাদক ছিলেন, পরে এক বংশরের জন্ম তিনি বোষাই শ্রীরামঞ্চ মাশ্রমের ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯২৬ হইতে '৩৩ এটার প্রস্থ মান্তাজ শ্রীরামক্ষমটের পরিচালনভারও তাহার উপর কন্ত ছিল। ইতিমধ্যে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘতীশ্বসানন্দ্রী বেলুড মঠের অক্ততম ট্রাষ্টি এবং রামক্রফ মিশনের পরিচালন-সভার অগুতম সদস্য নির্বাচিত হন। ১০৩ খ্রীপ্তাব্দের নভেম্ব মাসে তিনি জার্মাণীতে বেদান্ত-প্রচারকরণে প্রেরিভ হন। ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ গ্রীষ্টান্বেব শেষ ভাগ পর্যন্ত তিনি স্থইজারল্যাণ্ডের দেউম্বিদ্ধ, জেনেভা প্রভৃতি অঞ্লেও ধর্মপ্রচাব কবিয়া বেড়ান; পবে হল্যাও, প্যাবিদ এবং লণ্ডনেও কিছুকাল তিনি শ্রীরামরুঞ্-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযদ্ধের স্ট্রনাকালে ১৯৪০ খ্রীষ্টান্ধে তিনি জার্মাণী ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গমন করেন। দেখানে তাঁহাবই অক্লান্ত উদ্নমে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফিলাডেলফিয়াতে একটি বেদাস্ত-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উক্ত কেন্দ্রের দায়িত্তার সাফল্যের দহিত বহন করেন। অবশেষে মুরোপ হইমা ১৯৫০ খ্রীপ্রান্ধে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯৫, এটানে ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহার উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন লক্ষ্য করিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ১৯৫২ খ্রীপ্তাব্দ হইতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে দীক্ষাদি প্রদানের অধিকার প্রদান করেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাধাক নিৰ্বাচিত হন।

প্রাচ্য ও পাশ্চতো দর্শনে তাঁহার গভার বাংপতি ছিল। তিনি যেমন হ্বকা, তেমনি চিম্বানীল লেথকও ছিলেন। "এডভেঞারদ ইন বিলিজিয়াস লাইফ," "য়্নিভার্পাল প্রেয়ার্স তির্ধেশ ডিভাইন লাইফ" তাঁহার উরেখবোগ্য গ্রন্থ। দেশ-বিদেশের বহু নরনারী, তাঁহার

জীবন হইতে অফপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন: তাঁহার। সকলেই তাঁহার ফমিই আচমুণ, সহামুজ্তিশীল হৃদ্য, উদার ধর্মভাব এবং গভীর অস্তুজীবন দেখিয়া দুগ্ধ হুইয়াছেন।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে তাঁহার শরারে নানা ব্যাধির উপদর্গ দেখা দিতে খাকে। চিকিৎদকর্গণের পরামশান্তযায়ী স্থান পরিবর্তন ও চিকিৎদাদির জন্ম গত ডিদেম্বর মাদে তাঁহাকে ব্যাক্ষালোর হইতে বেল্ড মঠে স্থানয়ন করা হয়। তঃথের বিষয়, তাঁহার শরীর অতি ক্ষত অবনতির পথেই চলিতে খাকে এবং বহুমূত্র ও আরও কয়েকটি জটিল উপদর্গ আক্মিকভাবে বৃদ্ধি পাশুষায় অনজ্যোপায় হইয়া ২৪শে জাকুআরি, '৬৬, তাঁহাকে কলিকাতাস্থ বামক্ষ মিশন দেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎদার্থে প্রেরণ করা হয়। কিছু অভিজ্ঞ চিকিৎদক্মগুলীর দ্বণিধ চেটা বার্থ করিয়া উহিষার জীবনদীপ নির্যাপিত হইল।

দেহতাগেব কিছুদিন পূর্ব হইতেই তিনি যেন তাঁহার অন্তিমকাল প্রত্যক্ষ অহুভব কবিতেছিলেন। প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শোনা গিয়াছে, "মহারাজ আমার দব শক্তি কেডে নিয়েছেন। আর এ শ্বার রেথে কী লাভি / এ শ্বীর এখন চলে যাওয়াই ভাল।" জগদ্ধিতায় উৎদগীকত একটি জীবন এইভাবেই নিতাসভায় লীন হইয়া চির্শান্তি লাভ কবিল।

ওঁ শান্তি: শান্তি:।

মহাপ্রমাণের পর এয়োদশ দিবদে, ২৫শে মাঘ (৭.২.৬৬) সোমবার দিন বেল্ড মঠে বিশেব পূজা, চোম, কীঠন ও ভোগরাগাদি হইমাছিল। বহু সাধু-ব্রহ্মচারী, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কয়েক সহত্র ভক্ত এই দিন বেল্ড মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। বিকাল আ টায় স্বামী ওহারানন্দজীর সভাপতিত্বে অন্তর্গ্তি সভার স্বামী ভৃতেশানন্দজী, স্বামী বীরেখরানন্দজীও সভাপতি মহারাজ চিন্তাশশী ভাষায় স্বামী যতীখরানন্দজী মহারাজের ব্যক্তিম্বের মাধুর্য, নিয়মায়ুর্বতিতা, তপস্থা ও উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের কথা আলোচনা করেন। স্বামী ভৃতেশানন্দজী বলেন, সাধনভজনকে কেন্দ্র করিয়া তিনি অন্ত কাজকর্ম নিয়ন্ধিত করিতেন, সম্মেহ ব্যবহারে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন সকলকেই। স্বামী বীরেশ্বধানন্দজী যতীশ্বানন্দজীর জীবনের বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়া পরে বলেন যে গুরুর মাধ্যমে আমরা রামক্রফভাবসমুদ্রেরই শর্পণ পাই — আমাদের দৃষ্টি কোন গণ্ডীতে সীমায়িত না করিয়া যেন সদাপ্রসারিত রাখিতে পারি সেই অসীম বিস্তারের দিকে। তিনি বলেন, গুরুর উপদেশ্যত জীবনাযাণন করাই হইল গুরুর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদানিবেদন। স্বামী ওস্বারানন্দজী বলেন, স্বামী যতীশ্বানন্দজী শ্রিরামক্রক-সন্তানগণের জীবনে যে আদর্শ দেখিয়াছিলেন, দেই আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন নিজ জীবনে। ভগ্ন আজ শ্রদার্পণের দিনেন নয়, সারাজীবন সেই আদর্শের অন্তধ্যান ও জীবনন্দ্রপায়ণের চেষ্টা করিলেই তাহার প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধানিবেদন করা হইবে।

## দিব্য বাণী

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব
শক্তিসমুদ্রসমুখতরঙ্গং
দশিভপ্রেমবিজু স্থিতরঙ্গং
সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং
বামি গুরুং শরণং ভববৈত্যং
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব॥১
অঘয়তত্ত্বসমাহিত্তিতঃ
প্রেশিক্ষলত জিপটার্তরতঃ
কর্মকলেবরমস্কৃত্তেইং
বামি গুরুং শরণং ভববৈত্যং
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব॥২
—স্বামী বিবেকানন্দ

নরদেব ! প্রভু, ভোমারই হউক জয় !

শক্তি-সাগর-সম্ভূত তুমি উমি,
প্রেম হিল্লোলে প্রেমময়, লীলাময়,
সংশয় রাক্ষস নাশে তুমি

উন্নত মহা অস্ত্র,
ভবরোগহারী ! শরণ লই ফু

শ্রীগুরু, ভোমারই পায় !

নরদেব ! প্রভু, ভোমারই হউক জয় !

সমাহিত তব চিত্ত, হে দেব,
অধ্য-মহাতত্ত্বে

প্রোজ্জল, মধুময় ! লোককল্যাণ-নিরত সদাই

অস্তুত তব কর্ম, ভবরোগহারী! শরণ লইফু

শ্ৰীগুৰু**, ভোমারই পা**য় !

নরদেব! প্রভু, ভোমারই হউক জর!

## কথা প্রসঙ্গে

### শ্রীরামকৃষ্ণ

শীরামক্ষণের যথন স্থলশরীরে দক্ষিণেখরে ছিলেন, আনন্দের হাট-বাজার বিসিয়া থাকিত সেই ঘবটিতে। যিনি আনন্দস্বরূপ, তাঁহার সহিত তিনি সর্বদা এক হইয়া থাকিতেন, আবাব একই সংস্টাহার বিশ্বরূপ —লালামৃতিও দর্শন করিতেন। 'ভাবমুথে অবস্থান', 'অবতার' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা বাতীত যুক্তির দিক দিয়া ইচা ধারণা করা অসম্ভব; যেমন অসম্ভব ভগবানের স্বরূপ সদ্পদ্দ শীরামক্ষ্ণদের যাহা বলিয়াছেন: তিনি সাকারও, নিরাকারও, এবং আবও কত কি। শারামক্ষ্ণদের নিজের এই অবস্থাকে বিজ্ঞানা'র অবস্থা বলিয়া, প্রীভগবানকে সাকাব, নিরাকার সব ভাবে প্রত্যক্ষ করার পরের অবস্থা বলিয়া বর্ণনাকালে ইহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন—"বিজ্ঞানীর অবস্থায় রেখেছে——ক্ষজ্ঞানের প্রও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ——এক্ষতে দর্শন হয় না— বে কাকে দর্শন করে। আপনিই আপনাকে দেখে।" এক্ষতে অর্থাৎ অবৈত মতে—এফতে চরম সত্যকে 'দর্শন' করা যায় না। নিজেই নিজেকে দেগা যায় না। দেখিতে হইলে, এই মতেং, যুক্তির দিক দিয়া, যাহা দেখিতেছি তাহা হইতে নিজেকে আলাদা করিতে হয়। যুক্তির দিক দিয়া নিজেই নিজেকে একট্ট নামাইয়া আনিয়া দেখিতে হয়। শীরামক্ষ্ণদের কিন্তু স্পন্ত ইঙ্গিত দিয়াছেন যে ইহা নিজেই নিজেকে দেখা, এবং এই অবস্থা অন্ধন্তানের ও পরের অবস্থা, আগ্রের নহে।

সাকার হইতে নিরাকারে, ইহা আমরা বু'ঝ। শ্রীবামক্ষণের অবৈত-সাধনার পূর্বে মা-কালীর চিন্ননী মৃতি জ্ঞানথজ্ঞা দারা দ্বিথণ্ডিত করিয়া তাহাবত পারে চলিয়া গেলেন, ইহাও যুক্তির দিক হইতে ধারণা করা যায়। কিন্তু তাহারও পরের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যুক্তির অতীত।

ব্ৰহ্মজ্ঞ পুক্ষ, জীবমূক্ত পুক্ষ প্ৰভৃতি সংদ্ধে আম্বা কিছুটা ধাৰণা কৰিতে পাৰি, কিছু মবতাৰ পুক্ষেৰ অবস্থা সহক্ষে তাই ধাবণা কৰা অসন্তব; উপলব্ধি ছাডা আধ্যাত্মিক ৰাজ্যেৰ সব তবেৰ ধাৰণাই অস্পষ্ট থাকে: শাস্ত্ৰ পড়ে তাকে এক ৰক্ষ বোঝা যায়; সাধন কৰে আৰু এক ৰক্ষ। আবাৰ তিনি যথন দেখিয়ে দেন, তথন আৰু এক ৰক্ষ।

শীরামকৃষ্ণদেব তাই বিবেকবৈরাগাহীন শান্ত্রচার বিশেষ মূল্য দিতেন না। বাবে বাবে তিনি বলিয়াছেন, যে ভাবেই হোক ঠার দিকে আগাইয়া যাওয়াই হইল আসল কাজ। তারপর বোঝাবুঝি পরে আপনি হইমা যাইবে— যহুমল্লিকের সঙ্গে একবার দেখা হইলে তাহার কোথায় কি আছে, সবই জানা যাইবে। "কি জান, এটা ( সাকার ও নিরাকার দর্শনে কিরুপ অফুভূতি হয়) ঠিক বুঝতে সাধন চাই। ঘরের ভিতর রম্ম যদি দেখতে চাও, আর নিতে চাও, তাহলে পরিশ্রম করে চাবি এনে দরজার তালা খুলতে হয়। তারপর রয় বার করে আনতে হয়। তা না হলে তালা দেওয়া ঘর— ছারের কাছে দাঁডিয়ে ভাবছি, 'এ আমি দরজা খুলল্ম. সিম্কুকের তালা ভাঙ্গলুম,— ঐ রম্ভ বার করল্ম।' গুধু দাঁড়িয়ে ভাবলে হয় না। সাধন করা চাই।"

## যুগাবতার শ্রীরামক্বফ প্রদক্তে\*

#### স্বামী সারদানন্দ

আমাদিণের স্মরণ আছে, বেলা তুই প্রহরের কিছু পূর্বে দেদিন স্বামরা দিমলার গৌরমোহন মুথাজি স্থাটত্ত নরেক্রনাথের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম এব রাত্তি প্রায় এগারটা পর্যন্ত তাঁহার দহিত অতিবাহিত করিয়াছিলাম: শ্রীযুক্ত রাম্কুফানন্দ সা মঞ্জীও দেদিন আমাদিপের দক্ষে ছিলেন। প্রথম দর্শন-দিন হইতে আমবা নরেক্রেব প্রতি যে দিবা আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, বিধাতার নিয়োগে উহা দেদিন সহস্রগুণে ঘনীভূত হইয়া উঠিথাছিল। ইতঃপূবে আমর। ঠাকুরকে একজন ঈশ্বজানিত ব্যক্তি বা সিদ্ধপুক্ষ মাত্র বলিয়া ধাবণা করিয়াছিলাম। কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধ নরেন্দ্রনাথের অজকার প্রাণম্পর্শী কথাসমূহ আমাদের অস্থবে ন্তন আলোক আনয়ন করিয়াছিল। আমরা বুঝিবাছিলাম, মহামাইম জীটেডলাও ঈশা প্রভৃতি জগদ্ওক মহা পুরুষগণের জীবনেতিহানে লিপিবন্ধ যে সকল অলৌকিক ঘটনার কথা পাঠ করিয়া আমরা এতকাল অবিশাস করিয়া আসিতেছি, তদ্রপ ঘটনাসকল ঠাকুরের জীবনে নিতাই ঘটিতেছে – ইচ্ছা বা স্পর্মাত্রেই তিনি শরণাগত ব্যক্তির সংস্কারবন্ধন মোচনপুর্বক তাহাকে ভক্তি দিতেছেন, সমাধিস্থ কবিয়া দিব্যানন্দের অধিকারী করিতেছেন অথবা তাহাব জাবনগতি আধ্যাল্লিক পথে এরপভাবে **প্রবৃত্তিত করিতেত্ত্ন যে, অচিবে ঈশ্বন্দান** উপস্থিত ৩০খা চির্কালের মত সে কুতার্থ হ**ইতেছে**। আমাদের মনে আছে, ঠাকুরের রূপা লাভ করিয়া নিজ জীবনে যে দিব্যাকুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছে, দে-সকলের কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ দেদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে হেতুয়া পুষ্কবিশার ধাবে বেডাইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্ম আপনাতে আপনি ময় থাকিয়া অন্তরের অন্তত আনন্দানেশ পবিশেষে কিন্নরকঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন---

"প্রেমধন বিলায় গোৱা রায়। উদ্ধৃতিতাই ডাকে আর খাব। (তোৱা কে নিবি রে আছ।) প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবুনা ছুরায়! প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়। (গৌর-প্রেমের হিল্লোলেতে) নদে ভেসে যায়।"

গীত সাক্ষ হইলে নরেক্সনাথ যেন আপনাকে আপনি সংগাদনপূর্বক গারে ধীরে বলিয়াছিলেন, "দতাদতাই বিলাইতেছেন। প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মৃতি বল, গোরা রায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাকে তাহাই বিলাইতেছেন। কি অন্তত শক্তি। (কিছুগণ শ্বির ইইয়া থাকিবার পরে বলিতেছেন) বাত্তে ঘরে থিল দিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণেশবে হাজির করাইলেন—শরীরের ভিতরে যেটা আছে দেইটাকে; পরে কত কথা কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে দিলেন। সব করিতে পারেন—দক্ষিণেশবের গোরা রায় সব করিতে পারেন!"

সন্ধারে অধ্যকার ঘনীভূত হইয়া তামদী রাত্রিতে পরিণত হইয়াছে। পরশ্ব পরশ্পরকে দেখিতে পাইতেছি না, প্রয়োজনও হইতেছে না। কাবণ নরেক্রের জলস্ত ভাবরাশি মর্মে প্রবিষ্ট হইয়া অস্তরে এমন এক দিব্য মাদকতা আনিয়া দিয়াছে—ঘাহাতে শরীর টলিতেছে এবং এতকালেব বাস্তব জগৎ যেন দ্বে স্বপ্ররাজ্যে অপকত হইয়াছে. আর অহেতুকী কুপার প্রেরণায় অনাদি অনস্ত ঈশবের সাস্তবৎ হইয়া উদয় হওয়া এবং জীবের সংস্কার-বন্ধন বিনষ্ট করিয়া ধর্মচক্র-প্রবর্তন করারপ সভ্য—যাহা জগতের অধিকাংশের মতে অবাস্তব কল্পনা-সন্ত্ত—তাহা তথন জীবস্ত সভা হইয়া সন্মুখে দাড়াইয়াছে!

<sup>\* &#</sup>x27;শ্ৰীশীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' হইতে

## স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

( স্বামী অদৈতানন্দজীকে লিখিত) শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রণং

শ্রীবৃন্দাবন ধাম ৭ই ভাস্ত্র, সন ১৩০০ সাল (২২০৮০ ১৮৯৩)

(शांशांन मामा,

আমরা অনেকদিন পরে তোমার আশীর্বাদপত্র পাইয়া অভিশয় আনন্দিত হইয়াছি।

আমরা যথন বোম্বে ছিলাম তখন নরেন্দ্রনাথের দহিত মিলিয়া নিরতিশয় প্রাত

গইয়াছিলাম। পরে তিনি স্বয়ং আমাদিগকে আবু পালড়ে বন্দোবস্ত করিয়া রাহিয়া

য়ান, আমরা দেখানে প্রায়় তিনমাদ থাকিয়া নাচে নামিয়া গঙ্গাধরের সহিত মিলিত

হই ও একসঙ্গে জয়পুরে আদি। তথায় পনের দিন ছিলাম। প্রায়় একমাদ হইল

এ ধামে আসিয়াছি, শীঘ্রই ত্রজের গ্রামে যাইবার বাসনা আছে। গঙ্গাধর খেতড়িতে

গিয়াছে। তাহার নিকট হইতে পত্রও পাইয়াছি, দে ভাল আছে। আলমোড়া হইতে

তারক দাদাও পত্র লিখিয়াছেন, তিনিও ভাল আছেন। আমাদের ৬কাশী যাইবার

থুব ইচ্ছা আছে, এখন বিশ্বনাথের দয়া হইলেই হয়। কলিকাতা বরাহনগরের চিটি

আসিয়াছে, গুরুদেবের কুপায় সংবাদ মঙ্গল। আমাদের প্রণাম জানিবে। আমরা

এক্ষণে পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছি।

বাগবাজারের হরিমোহনকে তুমি চেন বোধ হয়, আমাদের মঠে কখন কখন আদিত। বেশ কুটকুটে, পাতলা, ছোট, বছর ১৯১২০ আল্পাজ বয়স, এখন ২৫ ১৬ হইবে; সে বাটা হইতে রাগ করিয়া আজ দেড় মাস হইল পালাইয়াছে। তাহার কাকা আমাদের পত্র লিখিয়াছে। যদি সন্ধান পাও আমাদের অথবা নিমাইচরণ ঘোষ ৫৩নং বাবুপাড়া লেন বাগবাজার কলিকাতা ঠিকানায় অনুগ্রহ করিয়া খবর দিলে বিশেষ পরোপকার করা হইবে। হরিমোহনের ঠাকুবমা ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধা, তাহার শোকে মৃতকল্পা হইয়া রহিয়াছে। আমরা হরিদারেও কোন পরিচিতের নিকট এই জন্য এক পত্র লিখিতেছি। গঙ্গাধরকেও লিখিয়াছি ও পুনরায় লিখিব। তুমি কেমন আছ শ্

দাস শ্রীরাখাল ও হরি

## <u>ভীরামকৃষ্ণ</u>

(গান)

### শ্রীদিলীপকুমার রায়

ভোমাকে প্রণাম চির-অভিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার!
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে মা বিনা যে কিছু জানে নি আর।
হহাতে কেবল বিলালে অমল জগন্মাতার মহাপ্রসাদ,
ছলিয়া মায়ায় ভূলিয়া ধরায় ছিলাম আমরা যাহার স্বাদ।

গাহিলে মধ্রে: "যে শিশুর স্থরে কেঁদে ডাকে: 'মাগো কোণা তুমি,' 'আয় আয়' ব'লে টেনে নেয় কোলে মা তারে — কপোলে স্নেহে চুমি'। দে-প্রেমময়ীর প্রেমই বুকে বুকে ঝরে যুগে যুগে মধুরিমায়, দে-আলোময়ীর নয়নমণির আলো জলে রবি শশি তারায়

"মা তারেই পায় দেন ঠাই—চায় গহন হিয়ায় যে তাঁহারে, চরণে তাঁর যে শরণ না চায়—ঘুরে মরে হায় সে আঁধারে। মানবজীবন সফলসাধন হয় শুধু সুধাপরশে তাঁর। সে-সুধায় যার মিটে ক্ষুধা—তার থাকে কি অভাব ভূবনে আর ?

"জ্ঞানের পরব, বিভৃতি বিভব কত ছলে জনে জনে ভুলায়!— সোনার-হরিণ মৃগয়ায় করে উধাও রঙিন সুখ-আশায়! জানিতে সে চায় - বনবীথিকায় আছে কত শাখা, পাতা ও ফুল। শুধু যায় ভুলে—ফলই প্রাণদাতা, বিত্তাভিমান মিথাামূল।"

চাও নি কিছুই আপনার তরে, করে। নি চিন্তা — কী হবে কাল !
ঝরালে মোহন অমৃত-বচন পতিতপাবন রূপে দয়াল !
তাই যোগী মুনি কবি জ্ঞানী গুণী গায় নাম তব আঁখিজলে ঃ
বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ লুটালো তোমার পদতলে।

(কোরাস)

ধনজনমান-কামনার মোহে দেখে আমাদের অন্ধ স্লান ঝলকিয়া নিশা উজলিয়া দিশা উছলিয়া উষা এলে মহান্!

## শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শ

### यामी जापिनाथानन

ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে অবিরত অন্তরে—
বাহিরে দেবাহার-ছক্ত আবহমান কাল হইতে
চলিয়া আমিংহছে। কথনও দেবশক্তির
প্রাধান্ত, কথনও বা আহুরিক শক্তির প্রাধান্ত
পরিলক্ষিত হয়। যখনই আহুরিক শক্তি প্রধান্ত
লাভ করে, এনাশকিসম্পন্ন কোনও মহাপুক্ষ
বা ঈ্থরের অবভার মানবকল্যানে দেহধারণ
ক্রিয়া ধ্বাধান্তে অবভার স্থান দেন।
ইতিহাদ ইহাই সাক্ষ্য দেয়।

উনবিংশ শতান্ধীর প্রথমার্ধে একদিকে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যথন প্রাণচঞ্চল পাশ্চাত্য জ্বড্যভাতার মোহে নিজন্ব কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য জ্লাঞ্জি দিতে বসিয়াছিল এবং অপ্ৰদিকে অত্পভোগত্ফা ও নিতা নৃতন ভোগবাসনার আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবনে বিভ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত অগ্নি-উদ্গীরণে পাশ্চাভাবাদী উন্মুখ প্রায় থাকিয়া আগ্নেয়গিরির শিশ্বরে আর্চ আহাধ্বংদের পথ প্রশস্ত করিতেছিল, তথন মানবের কলাগাথে মানবপ্রেম ও ধর্ম-সমন্বয়ের অভয়বাণী প্রচার করিতে আবিভূতি হইম্বাছিলেন ভগবান প্রীরামরুঞ। তাঁহার আবির্ভাবে ভারত ও পাশ্চাতো ধর্ম-জগতে এক নব জাগরণ স্থাচিত হয়। পাশ্চাভ্য মনীবী বোম। বোলাঁ এই আবির্ভাবকে 'নবযুগের পথপ্রদর্শক' এবং নব जोरत्व 'मिगादी' ऋत्भ वाक कविशादहन ( the pilot and guide for the needs of the new age ) |

প্রায় সার্ধ এক শতাব্দী পূর্বে কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে চক্ষিণেশ্ব গ্রামে বাঁহার আবির্ভাব উনবিংশ শতাকীতে হিন্দুগ্রের নবজাগরণের মূল উৎস, যাঁহার উপদেশে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তঃকলহ-সমাধানের উপায় হুগ্য
হইয়াছে, যাঁহার প্রধর্মসহিফুতা ও স্বধর্মসমন্বয়ের বাণী নিজ আধ্যান্মিক উত্তরাধিকারিগণ
কর্তৃক পৃথিবার এক প্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত পশ্চন্ত
বাহিত হইয়া অগ্নিত নরনারীর প্রানে শান্তি
সিঞ্চন করিয়াছে, আজ হিংসা, বেষ, ভ্য, সন্দেহ
ও নব নব বিভাগিক মেল প্রাণ্ডার সাহত্যাব
সক্তায় সমন্ত মানবজাতির হৃদ্যে সাহত্য, বিধাস
ও প্রেম উন্দুদ্ধ করিয়া শান্তিরাপনে তাহার
জীবন ও শিক্ষাই একমাত্র অবলম্বন।

আজ তিনি স্থল দেহে ধরাধামে প্রকট না থাকিলেও তাঁহার অভিনব জীবনাদর্শ, অভ্তপূর্ব শিক্ষা ও অমূল্য উপদেশই মানবঙ্গাতির একমাত্র পথপ্রদর্শকরণে প্রেরণা দিতে সক্ষম। এই দিব্য জীবন ও বাণীর স্মরণ, মনন, প্রণিধান ও অফু-সরণই মানবকল্যাণের একমাত্র পথা।

শ্রীবামক্রফদের বলিতেন, নরাবী আমলের মোহর, যত মূলাবানই হউক, অন্ত মূলে মচল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান শ্রীরামক্রফ-নিদেশিত পথেই বর্তমান মানব মৃক্তিপথের সন্ধান পাইবে। যদিও শ্রীরামক্রফের আবির্ভাবের প্রান্ধালে প্রাচীন শাস্তাদিও অবতার পুক্ষদের বাণী যুগপ্রয়োজনসাধনে অচলপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি শ্রীরামক্রফ দেগুলির কোনটিকেই বর্জন করিতে না বলিয়া স্বায় ব্যবহাবিক জীবনের ও উপদেশের মাধ্যমে এই কথাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, সকল ধর্মেরই অন্তর্নিহিত সারমর্ম সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং সকল ধর্মই মানুষকে অভীপ্রিত

পথে অগ্রদর হইতে সাহায্য করিতে পারে।
স্থানকালপাত্র-ভেদে এবং অভিকৃতি অঞ্যায়ী
বিভিন্ন মান্থবৈর অগ্রগতির ধারা বিভিন্ন হইতে
বাধ্য। কাজেই প্রাচীন ধর্ম সবগুলিই থাকা
চাই; শুধু সেগুলিকে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গি
লইয়া যুগোপযোগীভাবে গ্রহণ করিতে
হইবে। শ্রীরামক্তকের সম্পূর্ণ নবীন দৃষ্টিভঙ্গি
মানবজাতির মৈত্রী, গ্রক্য ও শান্তির পথ স্থাম
করিতে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছে।

•ভগবান শ্রীরামক্ষের আবির্ভাবের সময় হইতে ভারতের দর্বত্র এক নবীন আধ্যাত্মিক প্লাবন আদিয়াছে এবং ভাহার ভরঙ্গ পার্শ্চাভ্যেও গিয়া পৌছিয়াছে। নবজীবনের সদ্দন এবং অতীত আধ্যান্ত্রিক গৌরবের জাগ্রত চেত্রা ভারতকে ভরপুর করিয়াছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অক্সান্ত স্থানে বছসংখ্যক কেন্দ্রের মাধ্যমে তাহার সার্জনীন, অত্পম, উদার বাণী অভসর্বধ অগতে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানাভ করিতেছে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে নিজন্ম ক্লষ্টি ও আহ্মচানিক আদর্শের স্বাভন্তা বজায় বাথিয়া ভাববিনিময়ের পথ বছলাংশে স্থাম কবিতেছে। ১৯৬০ খুষ্টাব্দে বস্টনে শ্রীবামকৃষ্ণ-ধন্মতিথি উপলক্ষে এক ভাষণে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক সরোকিন বলিয়াছিলেন, 'পাশ্চাভো শ্রীরামকুঞ্চের ভাবধারা ও বেদান্ত প্রচারের সফলতা বর্তমান মানবেতিহালে ছইটি মৌলিক প্রক্রিয়া সংঘটনের লক্ষ্ণ।' স্বামীকী ভবিস্তহাণী করিয়াছিলেন যে, ভগবান শ্রীরামকুফের আবির্ভাবে জগতে এক নবীন সভ্যতার প্রারম্ভ স্চিত হইরাছে; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কৃষ্টির যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহা সমিলিত হইবে। শ্রীবাসকৃষ্ণ-দেবের মাহাল্প্য ও বর্ডমান মানবজাতির জীবনে ' ডাঁহার আধিপত্যের হেতৃ অহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিই মনে ভাসিয়া উঠে।

বিগত চাবি সহস্র বংসর ব্যাপী ভারতীয় কৃষ্টি যে আধ্যান্ত্ৰিক সম্পদে সমৃদ্ধ, তাহার দ্বীবনে তাহাই পুন:প্রকাশ লাভ করিয়াছে। উনবিংশ শতাফীতে মাছৰ ইজিমগ্ৰাহ্যবিষয়-বহিভুতি দ্ব কিছুতে, আধ্যাত্মিক সত্যেও আহা হারাইতে থাকে এবং ঐশ্য, ক্ষমতা ও জাগত্তিক স্থথভোগকে জীবনের চরম লক্ষ্য জ্ঞানে তংপ্ৰতি অভাধিক আসক্ত হয়; সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া প্রমাণ করেন যে, ঈখর ও আত্মা সভা এবং আন্তরিকভার সহিত স্থনিয়ন্ত্ৰিত পদ্ধতিতে চেষ্টা কবিলে জীবনেই এ সতা উপ্লব্ধি করা সকলেরই পক্ষে সম্ভব। যোগ, সমাধি, জীবমুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার নিকট ভুধু কথার কথা ছিল না; কঠোর সাধনা ছারা তিনি উপলব্ধির বিভিন্ন স্তবে, সর্বোচ্চ স্তবেও আবোহণ করিয়াছিলেন এবং নিজের এই উপলব্ধি বাবা শাম্রোক্ত সভ্যগুলিকে এই ঘোর নাস্তিকতা, অবিশাস ও জড়বিজ্ঞানের যুগে দুঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

ভারতে ও পাকাত্যে চিন্তাধারার বর্তমাদ প্রবণতার একটি হইল, ধর্মনিরপেক মানবিক্তা; অর্থাৎ ক্ররসম্পর্ক-বর্দিত সংপথে জীবনযাপন। মানবধর্মীদের মতে সমাজের হিতসাধন এবং সক্ষতি- ও সহযোগিতা-বিধান করাই থথেই; ক্রার, আল্লা ও পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে বৃধা চিন্তা অবান্তর; কারণ এই সকল বিষয় হজের। ভগবান প্রীরামক্ষ নিম্ন জীবন বারা বৃধাইয়া দিরাছেন যে, এই আদর্শ ক্রটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। ভাঁহার জীবনের শিক্ষার প্রথমে ক্রর্যক্রের ও তৎপরে জগৎসংসারের স্থান। যীর্কীটের জার তিনিও বলিয়াছিলেন, 'প্রথমে ক্রর্যজ্যের সন্ধান কর, বাকী সব পরে আপনিই আসিবে।' ইবর্ষতন্ত্র বিভাসাগর জানে না যে, মাহবের অভ্যন্তরে বিভাসাগর জানে না যে, মাহবের অভ্যন্তরে

একটি রম্ম আছে; মানুষের অস্তরে ঈশ্বর বহিয়াছেন—ভিনিই এই রড়; षोवत স্বাত্রে তাঁহাকেই জানিতে হইবে। চিস্তায় ও আচরণে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি প্ররোগ করিয়া কি ভাবে জীবনের আমূল পরিবর্তন-সাধন সম্ভব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহা বলিয়া ও निषकीयत एशिहेबा शिवाहिन। मः मात-ভ্যাগ করিয়া অবণ্যবাদী না হইয়াও সাংসারিক কর্তব্যের মধ্যে থাকিয়াই ভগবানলাভ করা যায়: ইহার উপায়, ঈশবের পাদপদ্মে মন রাখিয়া কাজ করা, অন্তরে বৈরাগ্য ও প্রশান্তি বজায় রাথার চেষ্টা করা এবং যে ঐশী শক্তি আমাদের জীবন, কর্মকমতা ও সতা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তাহার উপর নির্ভরতা অভ্যাস করা। পৃথিবীর ইতিহাদে তিনিই প্রথম বিশ্বমানবিকতা প্রচার করেন। তাঁহার মানবিক্তা বর্তমান চিস্তা-জগতে এক নৃতন ধারার স্থচনা করিয়াছে, কারণ তাহা ঈশবদর্শন-রপ প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি-সঞ্জাত। একমাত্র সামাজিক কর্তব্য বা মানব-প্রীতি সাধন করিলেই আমাদের অস্তরের ফুধা নিবৃত্ত হয় না, আমাদের আধ্যাত্মিক সমস্তার সমাধান হয় না। তিনি ঈশবারাধনা নারায়ণজ্ঞানে জীবদেব। উভয়কেই সমান প্রাধান্ত দিয়াছেন: আমাদের নীতি হওয়া উচিত নিজের মৃক্তি এবং জগতের কল্যাণ সাধন-এই তাঁহার শিকা। "আবানো মোকার্থং জগদ্ধিতার চ।"

পূর্ণতালাভের জন্ম দীবনে আংক্মোপল্রি ও দীবদেবার মিলিত রূপায়ণের প্রয়োজন। হতরাং 'মাহুবের অন্তরে দেবতা বাস করেন এবং মাহুবই দেবতার পরিণত হয়'—জাঁহার এই শিক্ষা উচ্চতর আদর্শহানীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি-প্রস্থাতির সহায়ক, বেখানে মাহুবে-মাহুবে, সম্প্রদারে-সম্প্রদারে ও ধর্মে-ধর্মে ভেদের কোন

স্থান নাই। যে সকল বাধা মাহুবে-খাহুবে বিভেদ সৃষ্টি করে তাহা সবই, সর্ববিধ বর্জন ও **ভে**ष्टे हेटा बादा मृतीकुछ हहेरत। जिनि अमन এক আধাাত্মিক গণতন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়াছেন, যেখানে সর্ববিধ উগ্রতা, তিব্রুতা ও মতভেদ পরিহার করিয়া সকল ধর্মই উন্নতির পথে অগ্রদর হইতে দক্ষ। এই মতামুযায়ী মামুষ অসত্য হইতে সভ্যে পোঁছায় না, শুধু সত্য হইতে উচ্চতর দত্যে পৌছায়। নিয়ত্ম জড়োপাদনা হইতে উচ্চতম অবৈতবাদ পর্যন্ত প্রত্যেকটিই নিজম্ব প্রকৃতি ও ধারণাশক্তি অমুযায়ী মুর্গহাচ্চ্যে প্রবেশনাভের সহায়ক বিভিন্ন ধাপ- ইহা বৃঝিতে পারিলে ধর্মসন্ধীয় সব ধন্দ, সব ধর্মান্ধতা দুবীভূত বর্তমান কালে ইহার বিশেষ হইবে ৷ প্রয়োজন।

শীরামকৃষ্ণ কোনও নৃতন ধর্ম প্রবর্তন করেন
নাই। স্থদ্র অতীত হইতে শতালীর পর
শতালী ধরিয়া অভাবধি ভারতের বিভিন্ন অংশে
ঋষিকণ্ঠনি:কত যে জাতীয় স্বরলহরী ধ্বনিত
হইতেছে, তাহাই জোরালো করিয়া আমাদের
শ্রবণগম্য করিয়াছেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন
বেশ স্থলর ভাবে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন,
'অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনদর্শন' (Life in
the perspective of the Eternal)

শ্রীরামক্ষের একক জীবনে মানবজাতির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা পূর্ব বিকাশ লাভ করিয়াছিল; একেশবনাদ, রাহ্মণ্য ধর্ম, শাক্ত মত, বৈক্ষব মত অথবা অক্ত কোনও প্রকার আরাধনা বা অফুচানগুলির কোনও একটি বিশেষ অংশ নম। স্বীয় জীবনে কঠোর সাধনা বারা তিনি মানবজাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং পৃথিবীর সকল শাস্ত্রের সত্যতা আপন অরুভৃতি বারা প্রমাণিত করেন। এই কারণেই স্বামীক্ষী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা

করিবার সময় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে উচ্চভাব প্রচারই ইহাব উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করেন।

ধর্মজগতে তাঁহার **আর একটি অবদান,**পারমার্থিক বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব
বৈশিষ্টোর স্থাণীনতার স্বীকৃতি। ব্যক্তিবিশেষের
পক্ষে যে পথ স্বাপেকা উপণোগী, তাহা বাছিয়া
লইয়া আস্থরিক ভাবে তাহাতে লাগিয়া থাকাই
তাহার কর্তব্য। বিভিন্ন মতবাদ, অস্কুষ্ঠান ও
সাধনপদ্ধতি লইয়া বিবাদে কোনও সার্থকতা
নাই, কারণ উপযুক্ত উপদেষ্টার অধীনে
আস্থরিকতার দহিত দাধন করিলে প্রত্যেকটিই
স্বারোপ্রনির পথে প্রিচালিত ক্রিতে সক্ষম।

স্তবাং তাঁহার শিক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বিভিন্ন প্রকার মান্ত্যকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আলোকের উচ্চ শিথরে উন্নীত করিবার পন্থারূপে সকল ধর্মেরই সহাবস্থানের (co-existence) অধিকার রহিয়াছে। পৃথিবীতে এই হিতকারী শিক্ষা সর্বথা গৃহীত না হওয়ায় মানবজ্ঞাতিকে বহু ছংথকই ভোগ করিতে হইয়াছে। ঘতশীত্র ইহা সম্যুক গৃহীত হইবে তত্ত শীত্রই বিভিন্ন ধর্মে মৈত্রী ও ঐক্য স্থাপিত হইবে এবং ধর্মান্ধতা- ও একদেশিকতা-জনিত অনৈক্য দৃরীভূত হইবে।

প্রকৃতধর্মাচরণে জাগতিক বন্ধন হইতে মৃক্তিলাভের অদীম শক্তি নিহিত, তাঁহার জীবনই এ বিষয়ে সুম্পষ্ট প্রমাণ।

ভারতে শুর্ দ্যাঞ্দংস্কার বা আর্থিক পরিকল্পনা থারা দামাঞ্জিক ক্রটি বা কুশংস্কার দূর করা দন্তব নয়। রাজনৈতিক বক্তৃতা অথবা দময়ে দময়ে দাধ্তা, দেশপ্রীতি ও দ্যাজদেবার উপদেশ থারা জাতি ভাহার স্বাভাবিক ভূর্বতা পরিহার করিয়া দজীবতা ও বল দঞ্চ করিতে পারে না। ধর্মান্তবাগ, আ্লান্তাগাণ-প্রবণতা ও জনসেবার ভাব বাবাই সমাজসংস্কার ও নবনারীকে আদর্শ নাগরিকে পরিণত করা সম্ভব।
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমুপম জীবন ও স্থউচচ
প্রেরণাদায়ক উপদেশ ব্যষ্টির উপর প্রভাব
বিস্তার করিয়া এক স্থসভাও নীতিজ্ঞানসম্পর
পুনকক্ষীবিত সমাজ এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে
বলিষ্ঠ জাতি গঠনে সহায়তা করিবে। সেই
নবগঠিত জাতি ও সমাজ জগৎকে চমৎকৃত
করিবে সন্দেহ নাই।

পৃথিবীকে যদি ব্যাপক হিংদাদ্বের এবং
শিল্প ও বিজ্ঞানের উল্পাতিক অস্ত্রাদিন্দানিত
ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা করিতে হয় এবং
মানবলাভিকে যুদ্ধভীতি ইইতে মুক্ত করিতে
হয়, ভাহা হইলে মান্তবে একটি
ন্তন ধবনের সম্পর্ক গডিয়া তৃলিতে প্রয়াস
পাইতে হইবে। মান্তবকে শুধু রাজনৈতিক,
অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীব বলিয়া মনে না
করিয়া, ভাহার সন্তায় নিহিত গৃতত্ত সহক্ষে
সচেতন থাকিয়া ভাহাকে ভাহার প্রাপ্য শ্রদ্ধা
প্রদর্শন করিতে পারিলেই মানবজাতির ভবিশ্বৎ
মঙ্গলের স্চনা হইবে।

মানবজাতির প্রয়োজন বিচার ও প্রেমের
নির্দেশান্ন্যায়ী জীবনযাপন করিতে শিক্ষা
করা। বিশ্বমানবের একত্বের সর্বোচ্চ আদর্শ
উপলব্ধি করিবার পদ্বারূপেই জীবনকে গ্রহণ
করিতে শিক্ষা করা আবশুক, যাহাতে মানবজাতি স্বার্থ ও প্রতিদ্ধন্তির নিকট আল্পমর্পণ
না করে। শ্রীরামকুঞ্চ, শ্রীপ্রীমা ও স্বামী
বিবেকানন্দের প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শ
অক্ষরণ করিলেই মানবজীবনের এক নৃতন
তাৎপর্য প্রতিভাত হইবে এবং আমাদের
দৃষ্টিপথে প্রেম্মন্থ, দেবাপরায়ণ ও ঈশর-কেক্সক
জীবনালেখ্য উদ্বাটিত হইবে।

# শক্তির উৎস

### ডক্টর বিশ্বরঞ্জন নাগ

বিজ্ঞানে বিশেষ অর্থে 'কাজ্ব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কোন জিনিসকে বলের বিপরীতে স্থানাস্থরিত করা হ'লে বলা হয় কাজ করা হয়েছে। কাজের পরিমাণ হ'ল, যতটা দূরে স্থানাস্থরিত করা হ'ল সেই দূরত্ব ও বলের পরিমাণের গুণফল। যথন কোন ভারী আদিনিসকে উচ্তে তোলা হয় তথন মাধ্যাকর্ষণের বলের বিরুদ্ধে ভারটি স্থানাস্থরিত হয় বলেই কাজ করা হয়। যথন পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে রেখে কোন জিনিসকে সরান হয় তথন ঘর্ষণের বলের বিরুদ্ধে এই কাজ করা হয়। যথন কোন ঘড়িতে দম দেওয়া হয় তথন ভ্পীংএর পরমাণু-গুলির পরস্পারের আকর্ষণের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়।

শক্তি হ'ল কোন জিনিসের কাজ করার ক্ষমতা। সভ্যতার প্রথম মুগে মানুষের দৈহিক ক্ষমতাই ছিল শক্তির একমাত্র উৎস্। কালক্রমে পশুদের বশে আনার পরে ঘোডা, গরু ও উট- ' জাতীয় পশুব দৈহিক ক্ষমতা হ'ল শক্তির অঞ্ উৎদ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে শক্তির বিভিন্ন উৎস মাহুষের আন্নত্তে এসেছে – যেমন কম্বলা বা তেলের রাসায়নিক শক্তি, বায়র গতির শক্তি, উচ্চস্থানে দক্ষিত জলের শক্তি। বাষ্পীয় যন্ত্ৰ (Steam engine ), বাযু-নিৰ্ভৱ যন্ত্ৰ (Wind mill) ও বৈত্বাতিক যন্ত্ৰ (Electric generator) ব্যবহার করে ঐ শক্তির উৎস-গুলি থেকে শক্তিকে মাকুষ বিভিন্ন ব্যবহার করছে। এই বিভিন্ন ধরনের শক্তির উৎস নিম্নে বিশেষ ভাবে অফুসদ্ধান করলে দেখা যায় যে, আপাডদৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে আলাদা

জিনিদ থেকে শক্তি আহরণ করা হ'লেও শক্তির মূল উৎদ হ'ল ছুটি। একটি হ'ল বাসায়নিক শক্তি এবং দিভীয়টি হ'ল স্থের শক্তি। কয়লা বা তেল পুডিয়ে যথন বাষ্ণীয় বা তৈলচালিত ( Diesel ) যন্ত চালান হয় তখন কয়লা বা তেলের রাসায়নিক শক্তিই ব্যবহার করা হয়। আবাৰ যখন বায়ৰ গভিবেগেৰ সাহায়ে বায়-নির্ভর যন্ত্র চালানো হয় বা জলধারার সাহায়ে বিত্যাৎ উৎপন্ন করা হয় তথন স্থাবে শক্তি ব্যবহার করা হয়। স্থের শক্তিই পৃথিবীর বাযুমওলে ভাপ সৃষ্টি ক'বে বায়ুতে গতি সঞ্চারিত করে এবং সমূদের জলকণাকে বাষ্প করে-ধে বাষ্প তৃষাররূপে উচ্চন্থানে দঞ্চিত হয় এবং জল্ধারা হ'রে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। তাই রাণায়নিক শক্তি ও হুর্বের শক্তির মূল কথাকি ভাজানা গেলে শক্তির মূল উৎদের সন্ধান পাওয়া যায়।

অণু ও প্রমণ্ত্র গঠন থেকে রাদায়নিক
শক্তি কিভাবে স্ট হয়, তা বাাথ্য করা থেতে
পারে। কোন মৌলিক পদার্থের প্রমাণ্তে
থাকে একটি কেন্দ্রীন এবং এই কেন্দ্রীনের
চারপাশে ঘ্রে বেড়ায় কতকগুলি ইলেকট্রন।
কেন্দ্রীন ধনাত্মক ( Positive ) তড়িংযুক্ত এবং
ইলেকট্রন ঋণাত্মক ( Negative ) তড়িংযুক্ত এবং
ইলেকট্রন ঋণাত্মক ( Negative ) তড়িংযুক্ত
বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। স্বাভাবিক
ভাবে তাই মনে হয়, প্রমাণ্র মধ্যে
কেন্দ্রীনের সঙ্গে ইলেকট্রনগুলির মিলিত হ'রে
ঘাওয়া উচিত। কিন্তু দেখা ঘার কেন্দ্রীনের
সঙ্গে মিলিত না হ'রেও ইলেকট্রনগুলি বিশেব

বিশেষ দূরতে কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘ্রতে থাকে। কেন এই বিশেষ দুরত্বের কক্ষগুলিতে ইলেকট্রনগুলি স্বায়িভাবে থাকতে পারে তার **শহন্ধ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়—একে প্রকৃতির একটি** মিয়ম রূপেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ইলেক্ট্রনগুলি কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরতে থাকা অবস্থায় ইলেকট্রগুলিতে শক্তি সঞ্চিত থাকে। প্রথমত:, ইলেকট্রনগুলির গতিজনিত শক্তি-যে ধরনের শক্তি থাকে একটি ছুড়ে দেওয়া গোলকে বা বলে। ছিতীয়ত:, কেন্দ্রীনের বলক্ষেত্রে অবস্থানজনিত শক্তি--্যে ধরনের শক্তি থাকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উচতে রাখা কোন ভাবে। স্টির গোডাতেই যথন বিশের যাবতীয় মৌলিক পদার্থের প্রমাণু তৈরী হয় তখনই পরমাণুর ইলেকট্রনগুলিতে এই শক্তি সঞ্চিত হয়েছে। যৌগিক পদার্থের ইলেকট্টনগুলিতেও এমনি শক্তি থাকে। যেমন একটি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণু; অণুতে আছে হুটি অক্সিজেনের পরমাণু ও একটি কার্বনের প্রমাণু। সাধারণভাবে তাই ভাবা যেতে পারে, একটি কার্বন-ডাই-অক্লাইডের অণুর ইলেকট্র-গুলিতে স্থিত শক্তির মোট পরিমাণ হবে হটি অক্সিজেনের প্রমাণুর ও একটি কার্বনের ইলেকটন পরমাণুর ইলেকট্রনে দঞ্চিত শক্তির যোগফল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। কেননা যখন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণু গঠিত হয় তথন কার্বন ও অক্সিজেনের পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি ভগুমাত্র একটি কেন্দ্রীনের বলক্ষেত্রে থাকে না-থাকে তিনটি কেন্দ্রীনের মিলিত বলক্ষেত্র।

যথন কয়লা বা তেল পোড়ান হয় তথন যে
বাসায়নিক পরিবর্তন হয় তাতে পরসাগ্গুলি স্থান
পরিবর্তন করে নৃতন অগুর স্ঠেট করে। যেমন
ধরা যাক কার্বনের বা শুদ্ধ কয়লাব দহন। এই

দ্হনের সময়ে কার্বনকে অক্সিজেনের সংস্পর্শে বেথে উচ্চ তাপমাত্রায় আনা হয়। উচ্চ তাপমাত্রার কার্বন ও অক্সিজেনের পরমাণগুলি সহজেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে কার্বন-ডাই-অক্লাইডের অণু তৈরী করে এবং এই তৈরী হওয়ার ঘটনাটিই হ'ল কার্বনের দ্হন। দ্হনের পূর্বে একটি কার্বন ও ছুটি অঝিজেনের প্রমাণ্র ইলেকটনে যে শক্তি থাকে, দেখা যায় দহনে তৈরী কার্বন-ডাই-, অক্সাইডের অণুর ইলেকট্রনে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ তা থেকে কম। এই উদ্বত্ত শক্তিই দহনের সময়ে ভাপরূপে প্রকাশিত হয় এবং 'কাজ'-এ লাগে। এরকম যে সব রাসায়নিক পরিবর্জনে তাপ উৎপন্ন হয়—তার সবগুলিতেই প্রমাণুর ইলেক্ট্রনগুলি কেন্দ্রীনের নিকটে থাকার জন্ম ইলেকটনের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে দেই শক্তিই ব্যবহৃত হয়। তাই বলা যেতে পারে, রাসায়নিক শক্তির উৎস হ'ল কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রনের পরস্পরের বন্ধনঞ্জনিত শক্তি। যথন প্রমাণুগুলি প্রথমে তৈরী হয়েছিল তখন অন্ত কোন উৎস থেকে এই শক্তি এসেছিল। আবার সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত শক্তি আহরণ করে উদ্ভিদজগৎ নিভ্যা নৃতন অণু তৈরী করছে এবং এই শক্তি দাহাপদার্থে সঞ্চয় করছে। বাদায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্ষ্টিকালে পরমাণুর ইলেকট্রনে সঞ্চিত শক্তি বা সূর্য থেকে আহরণ করা শক্তিই মামুষ ব্যবহার করে।

ভাবা যেতে পারে যে, সুর্যের শক্তিও কোন বাসায়নিক পরিবর্তন থেকে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার সময় একটি নির্দিষ্ট ভরের জিনিস ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের শক্তি পাওয়া যেতে পারে; শক্তির এই পরিমাণ বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তনে বিভিন্ন। কিন্তু সুর্যের ভর নিয়ে হিদেব করলে দেখা যায় যে, মান্তবের জানা কোন রাদায়নিক পরিবর্জন থেকে হুর্যের পুরো শক্তি উৎপন্ন হ'তে পারে না। তাই বছদিন পর্যন্ত হুর্যের শক্তির উৎস মান্তবের নিকট ছিল অজ্ঞাত। বর্তমান শতাকীর প্রথম ভাগে পদার্থবিদ্ধায় নৃত্ন কয়েকটি ঘটনা আবিদ্ধত হয়, যানিয়ে বিশেষ পরীক্ষা করে এই সমস্থার সমাধান হয়েছে।

১৯০৫ খুষ্টাব্দে আইনফাইন সিদ্ধান্ত করেন যে, কোন বন্ধর গতিজনিত শক্তি বৃদ্ধি পেলে বস্তুটির ভরের পরিবর্তন হয়, এবং ভরও হচ্ছে শক্তিরই অক্সরপ। কাজেই গতিহীন অবস্থাতেও সব বস্তুতে প্রচুর শক্তি সক্ষিত আছে। এই শক্তি পরমাণ্র কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রনের বদ্ধনজনিত শক্তির চেয়ে বছণ্ডণ বেশী। ভরের প্রধান অংশ কেন্দ্রীনে থাকে; তাই ভাবা যেতে পাবে যে ভরজনিত শক্তি পরমাণ্র কেন্দ্রীনকে আশ্রয় করেই আছে। যদি কোন প্রক্রীনকে আশ্রয় করেই আছে। যদি কোন প্রক্রীনকে আশ্রয় করেই আছে। যদি কোন প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীনের ভরের পরিবর্তন করা যায় তাহলে তার ফলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হবে। কিন্ধু যত রক্ষের পরিবর্তনের কথা জানা ছিল, দেখা গেছে সে সবক্ষেত্রেই কেন্দ্রীন অপরিবর্তিত থাকে।

বিভিন্ন প্রমাণ্র কেন্দ্রীনের গঠন নিয়ে 
অফ্সদ্ধান করলে কিভাবে কেন্দ্রীনের ভরের 
পরিবর্তন হ'তে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
পরমাণ্র কেন্দ্রীন তৈরী হয় নিউট্রন-ও প্রোটন-কণার সমন্বয়ে। যেমন ধরা যাক হিলিয়াম 
পরমাণ্র কেন্দ্রীন। এই কেন্দ্রীনে আছে তৃটি 
নিউট্রন ও তৃটি প্রোটন। আশা করা যায়, 
হিলিয়াম পরমাণ্র কেন্দ্রীনের ভর হবে তৃটি 
নিউট্রন ও তৃটি প্রোটনের ভরের যোগফল। 
কিন্তুরান ও তৃটি প্রোটনের ভরের যোগফল। 
কিন্তুরান ও তৃটি প্রোটনের ভরের যোগফল। 
কিন্তুরান ত্র বান্তবক্তে দেখা যায়, হিলিয়াম পরমাণ্র 
কেন্দ্রীনের ভর এই যোগফলের চেয়ে কিছুটা

কম। এই ভবের তারতম্যের নাম দেওয়া হয়েছে 'ভবের বিচাতি' ( Mass defect )। ভরের বিচ্যুতি থাকায় প্রমাণিত হয় যে, যথন ছটি নিউট্র ও ছটি প্রোটন পরস্পরের নিকটে এসে হিলিয়াম কেন্দ্রীন তৈরী করে, তথন এদের ভরের কিছটা অংশ এই কার্যে ব্যয়িত হয়। কাজেই হিলিয়ামের কেন্দ্রীন থেকে যদি নিউট্রন ও প্রোটনগুলিকে আলাদা করতে হয়, ভাহ'লে ঐ বায়িত ভবের সমপরিমাণ ভর পুরোপুরি শক্তিতে রূপায়িত হ'লে যতথানি শক্তি হয়, বাইরে থেকে ততথানি শক্তি সেথানে দিতে হবে। এছগু, ভরের বিচাতি আছে বলে, বিভিন্ন প্রমাণুর কেন্দ্রীনগুলি স্থায়িত্ব লাভ করেছে এবং সহজে তাদের মধ্যে পরির্তন আনা যায় না । ভবের বিচ্যুতির সমপ্রিমাণ শক্তিকে বলা যেতে পারে কেন্দ্রীনের বন্ধনশক্তি। তাই যে কেন্দ্রীনের ভরের বিচ্যুতি যত বেশী, তার বন্ধনশক্তি এবং ফলে স্থায়িত্বও তওই বেশী সবচেয়ে কম প্রটোনযুক্ত কেন্দ্রীনের ভবের বিচ্যুতি সর্বাপেকা কম। কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা বাড়লে ভবের বিচ্যুতি বাড়তে থাকে: আবার আশিটির বেশী প্রোটনের সংখ্যা হ'লে ভবের বিচ্যাতি কমতে থাকে! এ-থেকে বোঝা যায়, যদি কম প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীনকে বেশী প্রোটনঘুক্ত কেক্সীনে পরিবর্তিত করা যায় বা আশিটির বেশী প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীনকে ক্ম প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীনে পরিবর্তিত করা যায়, ভাহ'লে শক্তি উৎপন্ন হবে: কেন না পরিবর্তনের পরের কেন্দ্রীনের ভর পরিবর্তনের পূর্বের কেন্দ্রীনের ভরের চেয়ে কম হবে। যে ভর এভাবে হাবিয়ে গেল, দেই ভব শক্তি হ'য়ে দেখা দেবে। কিন্তু কিভাবে এই পরিবর্তন করা ষেতে পারে তার কোন উপায় বছদিন পর্বস্ত বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না। কডকগুলি মৃতন

ঘটনা থেকে বলা যেতে পারে, আক্সিক-ভাবে এই পরিবর্তনের রহস্য ধরা পড়েছে।

রঞ্জনর শ্রি আবিদ্ধারের পরে ১৮৯৬ গুটাকে অধ্যাপক বেকারেল দেখতে পান, কতকগুলি পদার্থ থেকে রঞ্জনরশ্মির মৃতই ছবি তুলবার কাগজে ছাপ ফেলার ক্ষমতাসম্পন্ন রশ্মি আপনা হ'তেই বের হয় ৷ এই রশাির নাম দেওয়া হয় তেজজির বৃশ্মি (Radioactive ray) এবং পদার্থগুলিকে বলা হয় তেজজ্ঞিয়। তেজজ্ঞিয় পদার্থ নিয়ে পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে. তেজ-ছিন্ম রশ্মির মধ্যে থাকে কিছু গতিশীল ইলেকট্রন বা বীটা বশ্মি, কিছু আলো এবং রঞ্জনবশার চেয়েও শক্তিশালী বশ্যি বা গামা বশ্যি এবং কিছ গতিশীল কণা বা আলফা কণা। দেখা যায়, আলফা কণা হ'ল হিলিয়ামের কেন্দ্রীন। তেজন্ত্রিয় রশিতে আলফা কণার উপস্থিতি থেকে প্রমাণিত হয় যে. তেজজিয়ায় প্রমাণুর কেন্দ্রীন পরিবতিত হয়। রাগায়নিক বিল্লেখন ছারাও দেখা গেছে যে, তেজক্রিয় পরিবর্তনে পদার্থের রামায়নিক গুণও পরিবর্তিত হয় বা প্রমাণুগুলি নৃত্ন প্রমাণুতে প্রিবতিত হয়। এই পরিবর্তনে যে ভর বিলুপ্ত হয় সেই ভরের শক্তিই বীটা ও আলফা রশ্মির গতিজনিত শক্তি ও গামা রশ্মির শক্তি সরবরাহ করে। কিন্তু দাধারণভাবে কোন তেজভিয় পদার্থের খুব অর অংশেরই পরিবর্তন হয় বলে তেজজ্রিয়ার মাধ্যমে এক দক্ষে খুব বেশী শক্তি পাওয়া যায় ना। करम्रकि विराग भार्ति एक कियान প্রচর পরিমাণে প্রমাণুর পরিবর্তন হয়। এদের मर्था উল্লেখযোগ্য হ'ল ইউরেনিয়াম ২৩%। সাধারণ ইউবেনিয়ামের সঙ্গে এর রাসায়নিক-গুণের কোন পার্থকা নেই কিন্তু কেন্দ্রীনের গঠনে সামাক্ত বিভেদ আছে। এই ইউরে-নিয়ামের একটি বিশেষ পরিমাণের বেশী একই

শঙ্গে রাথা হ'লে তেজজিয়া অত্যন্ত ক্রত-গতিতে হ'ে গাকে। তাই ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার একটি বিশেষ মাধ্যম হ'ল ইউরেনিয়াম ২৩৫। পারমাণবিক চুলীতে যে শক্তি উৎপদ্ধ হয় বা পারমাণবিক বোমায় যে শক্তি প্রকাশিত হয় তা হ'ল ইউরেনিয়াম ২৩৫ বা সমধ্যী অস্তান্ত কেন্দ্রীনের শক্তি।

ভেজক্রিয়ায় খুব অল্পরিমাণ পদার্থ থেকে প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপশ্ন হয়। কিন্তু সূর্যে ইউরেনিয়াম বা সমধর্মী পদার্থের পরিমাণ সম্পর্কে যভটা হিদেব পাওয়া যায়, সে হিসেব পেকে তেজজিয়ার মাধামে স্থের শক্তির উৎপত্তির ব্যাখ্যা হয় না। আগেই দেখান যে, যেমন উচ্চদংখ্যার প্রোটনযুক্ত প্রমাণুর কেল্রীনের পরিবর্তনে শক্তি উৎপন্ন হয়, তেমনি খুব কম সংখ্যার প্রোটনযুক্ত প্রমাণুর কেন্দ্রীন উচ্চদংখ্যার প্রোটনগুক প্রমাণ্র কেন্দ্রীনে পরিবতিত হ'লে ভবের পরিবর্থন হ'য়ে শক্তি উৎপন্ন হ'তে পারে। কিন্তু এই পরিবর্ত**ন সহজে** ঘটানো সম্ভব নয়। যেমন কার্বনের দহনের জন্ম কয়লাকে উচ্চতাপমাত্রায় আনতে হয়, তেমনি হাইড্রোজেনকেও খুব উচ্চ তাপমাত্রায় আনলেই হাইডোজেনের কেন্দ্রীন থেকে হিলিয়ামের কেন্দ্রীন সৃষ্টি হ'তে পারে। এই তাপমাত্রা সাধারণভাবে তৈরী করা অসম্ভব। রকম পরীক্ষা এখনও চলছে কিন্তু পরীক্ষাগারে বিশাসযোগাভাবে এই পরিবর্তন এখনও করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এভাবে প্রচুর শক্তি যে উৎপন্ন হ'তে পাবে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে হাইড্রোজেন বোমায়। পারমাণবিক বোমার শক্তি ব্যবহার করে উচ্চ তাপমাত্রার স্বষ্টি করে হাইড়োজেন বোমায় হাইড়োজেনকে হিলিয়ামে পরিবর্তিত করা হয় এবং তার ফলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়। মোটামৃটিভাবে দেখা গেছে, সূর্যের

শক্তিও আদে এই ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে,
শক্তির উৎস হ'ল ছটি। একটি হ'ল ইলেকটন
ও কেন্দ্রীনের বন্ধনজনিত শক্তি—যে শক্তি
গাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পাওয়া যায়।
বিতীয়টি হ'ল কেন্দ্রীনের আভ্যন্তরীণ প্রোটন
ও নিউটনের বন্ধনশক্তি—যে শক্তি আদে ক্র্য থেকে বা উৎপন্ন হয় পারমাণবিক চ্ল্লীতে।
প্রকারাস্তরে রাদায়নিক ও পারমাণবিক শক্তি
—এই উভয় ক্ষেত্রেই ইলেকট্রন বা নিউট্রন ও
প্রাটনের পরম্পরের নিকটে অবস্থানজনিত
শক্তিই ব্যবহৃত হয়।

যদি কোন প্রক্রিয়ায় গতাগতাই কেন্দ্রীনের প্রোটন ও নিউট্রন বা ইলেকট্রনকে বিলুপ্ত করা যায় তাহ'লে আইনস্টাইনের স্ক্রান্থ্যারে এদের ভরের বিলোপ হ'য়ে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হবে। বিভিন্ন কণা নিয়ে পরীক্ষার ফলে সাম্প্রতিক কালে এভাবে শক্তির নৃতন উৎস আবিষ্কৃত

হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দেখা গেছে. বিশে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন ছাড়া আবো অনেক কণা থাকতে পারে। ঠিক ইলেকট্রনের ক্যায় একটি কণা আছে যার ভর এবং দব গুণই ইলেকট্রনের স্থায়, কিন্ধ ভড়িৎ বিপরীতধ্মী। এই কণাটির নাম হ'ল পজিটন। যদি কোন প্রক্রিয়ায় একটি পজিটন ও ইলেকট্রনে সংঘাত হয় তাহ'লে এরা পুরোপুরি বিন্ট হয় এবং এদের ভবের সমপ্রিমাণ শক্তি দেখা দেয়। কিন্তু এভাবে শক্তি উৎপন্ন করার কার্যকরী কোন উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। হয়ত ভবিষতে এমনি কোন প্রক্রিয়ার মাধামে ভরকে দোঞ্চাম্বজি শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হবে। মান্তধের দভাতায় দেদিন একটি বিশেষ ত্রন্দিন্তার অবসান হবে, কেন না সেদিন মান্তধের ভাতে আদবে শক্তির কাঁচামালের এমন এক খনি, যা চিরদিন থাকবে পূর্ণ। শক্তির বর্তমান উৎস্তুলি ফুরিয়ে গেলে কি হবে -- এ ভাবনা সেদিন মাকুষকে আর ব্যস্ত করতে পারবে না।

# পাঙ্গী পাহাড়

শ্রীমধুস্দন চট্টোপাধ্যায়

পাঙ্গী পাহাড় পুণ্য হল বক্তবাঙা অফণবাগে,
কুঞ্জ ছেয়ে কেয়ুব-কাকন গড়ল কুত্বম পদ্মবাগে।
অবাধ চড়াই-উৎবায়েতে অমর্ত্যলোক পড়ল ধরা,
হল্ম হদের ধোঁয়ার থেয়া পাল উড়ালো গদ্ধভবা।
বিশ্বরূপের দেবাশিবির স্থপ্রভবা বনস্পতি
দেওদারেরই সবৃদ্ধ পাতায় আঁকলো কী এ অমরজ্যোতি!
বিশাথা ও ইবাবতীর তটরেথায় ছন্দ জাগে,
মন্দিরেতে বাহ্মকী নাগ যেন মকবন্দ মাগে!
গহন চীড়ের বনের নীড়ে নন্দনলোক হল ধরা,
ঝোরার তানে পাথির গানে শৈলনিবাস ক্লান্তিহবা।
প্রজ্ঞাপতির পাথায় জলে সবন্ধি ক্লেতের সবৃদ্ধ পরশ,
প্রাণ জাগানো ওকের পাতায় রাত্তিশেষের দিব্য হরষ!
পাঙ্গী পাহাড় দঙ্গী পেল হীরক্থচা ব্রফ্চ্ডায়,
আহা একি বন্ধ-ববি হিমানরের অমা উড়ার!

# মৌলনা রূমীর অধ্যাত্মকাব্য

### **ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল**

### ভূমিকা<sup>২</sup>

সেই গৃচ রহস্থের উপলব্ধি ও তাহাতে
নিশ্চরস্থিতি লাভার্থে এই কাব্যগ্রন্থ (সত্য)
ধর্মেব প্রম উৎসম্বর্ধ। ইহা ভগবানের প্রম
বিজ্ঞান, স্থদর্শন পদ্ম ও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণম্বর্ধ। বেদীমূলের বর্তিকার লায় এই প্রদীপণ
উষার প্রভা হইতেও দেদীপামান। উই। তর্কক্ষন্ম ও প্রপ্রবণ সমন্তিত হদ্ম-ম্বনোভান—যাহার
একটি প্রপ্রবণ এই (ধর্ম-) পথের প্রক্রিদের
উপযোগী 'সল্মবীল্' নামে অভিহিত। ভগবৎ
ক্ষানী ও প্রেমিকদের নিকট এই গ্রন্থ একটি
প্রেমিকদের নিকট ইহা পরম উপাদের
ব্যক্তিগণের নিকট ইহা পরম উপাদের
ও আহার্য ও স্বাধীন ব্যক্তিদিগের নিকট

ইহা অতি মনোরম ও আনন্দায়ক। ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের জন্ম মিশবের নীল নদের (জলের) ন্থায় ইহা একটি পানীয় দ্রবা, কিন্তু অবিশ্বাসী ও ফর'উনের অহুসর্ণকারীদের পক্ষে বিষাদময়, যেমন দ্র্যাক্তিমান ভগ্রান "তিনি অনেককে বলিয়াছেন, প্ৰবঞ্চিত করিয়াছেন, আবার অনেকে ইহাদারা প্ররোচিত হইয়াছেন।" ইহা (ভগ্ন-) জদয়ের নিদান. ব্যথিতের সান্ত্রা ও কোরানের ব্যাখ্যাতা। ইহা মহৎ দান-সামগ্রীর প্রাস্তর ও (তুর্বল-) চরিত্রেব উৎকর্ষদাধক। ইহা দেই (শুদ্ধাত্মাদের) ওদ্ধ হস্তের পৃত লেখনী দ্বারা ( রক্ষিত ) যাঁহারা স্বদা "প্ৰিবালা বাতীত কেহই ইহা স্পৃশ করিতে পারে না" - এই নিষেধ-বাক্য বলিয়া

১ প্রসিদ্ধ ফারসী কবি মোলানা जनानुषीन क्रमी अकजन त्यर्थ स्की मार्ननिक। খুষীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি ইরানের অন্তর্গত বল্থ শহরে জন্তাহণ করেন। স্থার্থ-কাল তদানীস্তন রোমের কে:নিয়া শহরে অতি-বাহিত করিয়া অবশেষে তথায়ই প্রাণত্যাগ করেন। আর একজন প্রসিদ্ধ ফারসী স্থফী কবি ठाँशाव এই मञ्नदी (या अधाज-কাবা )-কে পরবর্তীকালে 'ফারসী কোরান' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুদলমানের নিকট ইহা একটি পবিত্র গ্রন্থ \cdots

২ মূল রচনা আরবী গছে লিখিত।

ত মন্দির বা মসন্ধিদে ক্ষুদ্র প্রদীপটি যেমন ভগবৎ-আলোর প্রতীক্ষরণ, তেমনি কবিবরের কাব্যপ্রস্থাটি যেন সেই উক্ষাল প্রভারই বিকিরণ-মাত্র।

৪ তুঃ কোরান ২৪; ৩৫।

শন্দ্রীল্' অর্থে কবি ব্রিয়াছেন "পথ বা তাঁহাকে জানিবার উপায়) জিজ্ঞানা কর"
 (তুঃ মস্নবী, ৬ খণ্ড, ৩৫ • ২)।

ভ কর'উন্ বা Pharaoh প্রাচীন মিশর-দেশের একজন রাজা। তাঁহার দৃদ্ধতিপূর্ণ অত্যাচারের জন্ম তিনি অবশেষে ভগবৎ-অফ্-গৃহীত মুদার হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হন।

৭ তৃঃ কোৱান ২; ২৬। এই প্ৰিঅ প্ৰান্থের তত্ত্বপূৰ্ণ কাহিনীসমূহের উদ্দেশ্যে এই উদ্ধি করা হইরাছে। কবিবর নিজেও এই কাব্যের ষষ্ঠ থণ্ডে ৬৫৫ এবং তাহার পরবর্তী পঙ্কি-সমূহে বলিয়াছেন, অনেকেই তাঁহার অধ্যাত্ম-কাব্যের তত্ত্বপূৰ্ণ কাহিনীগুলির গৃঢ় অর্থ অম্ধাবন করিতে না পারিয়া হয়ত প্রবঞ্চিত হইবেন।

৮ তু: কোরান ৫৬; १৮।

অসিয়াছেন। "সম্মৃথ ও পশ্চাৎ হইতে মিথ্যাচার কথনও ইহার নিকটবর্তী হইতে পারে না।" কারণ, ভগবানই ইহা রক্ষা করিয়া পরিদর্শন করিতেছেন। বস্তুতঃ "তিনিই পরম রক্ষক ও দ্যাশীলদের মধ্যে পরম দয়ালু।" পরম শক্তিশালী ভগবানের নির্দেশিত এই প্রস্তেব আবেরা অনেক স্থমহান আথ্যা রহিয়াছে। তবে আমরা এই অল্প (আথ্যা-) ঘারাই ইহাকে সীমাবদ্ধ করিতেছি। কারণ, অল্লই বহুর পরিমাপক; ক্ম জলকণাই জলস্রোতের গুণ-নির্দেশক; এবং একটি তণ্ডুলকণাই বিশাল শহ্য-ভাগ্যারের প্রতীক্ষপে প্রতীয়্মান হয়।

পরম দয়ালু ভগবানের রুপাপ্রাণী বল্থ্বাদী হুদেনের পৌত্র ও মৃহ্মদের পুত্র এই হীন পেবক ( জলালুদীন ) মৃহ্মদ তাঁহাকে নিবেদন উদ্দেশ্যে বলে, "আমার প্রভুর ইচ্ছায় আমি এই কাব্যকে ছলিও শ্লোকে পরিনধন করিতে সচেট হইয়াছি —যাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে আশ্বর্ধ কাহিনী, ফুপ্রাপ্য প্রবচন, স্থমহান আলোচনা, অমূলা ইঙ্গিত, তপস্বীদের গোচারণ ও ভক্তদের উভান—যাহার প্রত্যেকটি প্রকাশে দংক্ষিপ্ত, কিন্তু অর্থে পরিপূর্ণ। আর আমার পরম আশ্রয় ও নিউর দেই প্রভু—যিনি আমার দেহে আ্যারূপে অবস্থিত ও আমার বর্তমান ও ভবিশ্বৎ কালের পরম সম্পদ—সেই শেথ যিনি জ্ঞানীদের আদর্শ,

শতানিষ্ঠ ও বিশ্বাদীদের চালক, বিনশ্বর প্রাণীদের সহায়ক ও তাহাদের চিত্তবৃত্তি ও বিবেকের নির্ভর—যাঁহার উপর ভগবান তাঁহার স্বষ্টজীবের ভার অর্পণ করিয়াছেন—দেই নির্বাচিত মানত, যিনি অবভারের কর্ত্বা পালনকারী ও দেই গুঢ় রহস্তের জন্মই নির্বাচিত, দেবলোকের প্নাগারের দারোন্যাটনকারী, মত্যলোকের বিশ্বস্ত অধ্যক্ষ, গুণসমূহ বা বিভ্ৰাদির উৎস. সভ্য ও ধর্মের ক্ষুর্ধার অসি (ছুসামূল্-হক ও অল-দীন) — অল-হদনের পোত্র ও মৃহস্মদের পুত্র হসন--যিনি ইবনে-অথী তুর্ক ১১ নামে সমধিক পরিচিত,—দেই আধুনিক আবু हॅम्फीन, ३२ ममकानीन जूनमन, ३० -- महे পবिত দদংশ জাত উমিয়হ অধিবাদী পবিত্র আলা---তাঁহাদের সকলের উপর ভগবৎ-করুণা বর্ষিত হউক—দেই সাধক-প্রবরের বংশধর,—যাহার "দায়াকে আমি ছিলাম কুর্দ-অধিবাদী, আর প্রাত:কালে আরব-অধিবাদী"—উক্তির সেই মহামানব<sup>১৪</sup> চিরসমানিত। তাঁহার বংশধরগণ চিরশান্তি লাভ করুন। মহান সেই পুরগামী ও তাঁহার অভগামী!

তাঁহাব এমন একটি বংশ ঘাহাকে সূৰ্য তাহার কিরণ-ছটায় আচ্ছাদিত করিয়াছে— এবং দেই বংশগৌরবে তারকারশ্মি নির্বাণ-প্রায়। তাঁহাদের অঙ্গণ ভাগোর "ক্ষিব্লহ" ব-স্বরূপ,—

৯ তুঃ কোরান ৪১; ৪২।

১০ তুঃ কোরান ১২; ৬৪।

১২ বিস্তাম-অধিবাদী ইয়জীদ বা বায়জীদ একজন প্রসিদ্ধ কার্মী স্থফী সাধক। ৮৭৪

খুষ্টাব্দে ডিনি দেহত্যাগ করেন।

১৩ বাগদাদের অধিবাদী হফী দাধক জুনমুদ ১০৯ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সংবরণ করেন।

১৪ কুৰ্দ-অধিবাদী আবুল-ওফার দহিত এই সাধক-প্রবরকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। আবার কাহারো মতে তিনি শিরাজ আবু আৰুলাহ বাবুনী বা আবু হফ্স্ অল্-হদাদ।

১৫ 'किंद्लर' व्यर्थ लक्ष्यक्ष वा दिनीमृत।

যেথানে আধ্যাত্মিক বাজবংশীয়গণ সমানিত হইয়াছেন; ইহা আশার "কাবা"-স্কুপ, যেখানে রূপার অভিলাষিবৃন্দ চারিদিক বেষ্টন কবিয়া বহিয়াছে। এইরপ আকর্ষণ অবলীলা-ক্রমে চলিতে থাকুক, যতদিন তারকারাজি উদ্ভাদিত হয় এবং স্থ প্রাচ্যাকাশে দীপ্তিমান থাকে-এবং অবশেষে সং, পবিত্র, আত্মজ্ঞান ও দিব্যভাবাপন্ন স্মহান ব্যক্তিদের সমৃদ্ধির কারণ-রূপে বিবর্তন লাভ করুক—তাঁহারা যেমন অন্তদৃষ্টি-সম্পন্ন, তেমনি মৌন হইয়াও দর্বজ্ঞ, অদৃশ্য হইয়াও সর্বত্র বিভাষান ; এবং স্তাবরণের অন্তরালে সমাট ও দেশকালের নায়করপে বর্জমান—তাঁহারা যেমন সর্বগুণদম্পন্ন, তেমনি ভগবৎ-নিদর্শনের আলোক-বর্তিকা স্বরূপ। "হে সর্বজীবের প্রভু, তুমি চিরস্থায়ী হও!"—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা যাহা কথনই অগ্রাহ্ন হইবে না এবং যাহা দর্বকালে দর্বলোকে দমর্থন করিবে। —এই উভয়লোকের প্রভু ভগবানকে প্রণাম জানই; এবং দেই প্রভু তাঁহার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ-পুরুষ মৃহত্মদ<sup>5</sup> ও তাঁহার পবিত্র ও শুদ্ধাত্মা অহুগামীদের (সর্বদাই) আশীর্বাদ করিতেছেন।"

প্রস্থাবনা ভনবে, কী যে ব্যথা হাঁশী বলে, বিরহের ব্যথাই যে সে বলে । ১৮ ধব হ'তে মোরে ছিনে এনেছে যবে, মোর হবে কাদে ক্রী-পুরুষ সবে। দখ হিয়া চাইরে বিচ্ছেদ তরে. প্রেম-বাথা যে তবে কইতে পাইবে। বয়েছে যে ভার বঁধু থেকে সবে, সে-ই যে খুজে বঁধু মিলন তবে। যে সভায়ই গাইরে আমার বেদন, তঃথি-স্থী সবাই যে আমার পরাণ। নিজ-ভাবে সে, বঁধু যে মানয়ে; মর্মব্যথা যে কভু না পুছয়ে। কৈ ভফাৎ গোপন-কথা ও ক্রন্সনে ? চোথ ও কান যে আদ্ধ সে স্দর্শনে ! > > দেহ ও প্রাণে নেই কভু রে আবরণ; অন্তর্গ প্রির নেই তবু কিছু মনন। বেণু-স্থবে যে আগুন, নয় হাওয়া! নেই যেথা সে আগুন,

১৬ অর্থাৎ পয়গদর হজরৎ মৃহত্মদ। মৃহত্মদের শব্দগত অর্থ---যে প্রশংদার যোগ্য।

১৭ এথানেই কাব্যাবস্থ বা ফ্চনা। এই কাব্যাংশটিকে কোন ব্যাখ্যাকার "নঈ-নামহ" (বা বাঁশীর জীবন-কাহিনী) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বলা ঘাইতে পারে যে মামুষেরই আাত্মস্বরূপটি যেন বাঁশীরূপে নিজের তৃঃখব্যথা বর্ণনা করিতেছে।

১৮ মৃদ ছন্দাস্যায়ী কান্যাস্বাদ করিতে

সচেষ্ট হইয়াছি: তথায় আছে: ফা'ইলাতুন্

ফা'ইলাতুন্ ফা'ইল্ন্ অর্থাৎ দীর্ঘ, হ্রস্ব, দীর্ঘ,

দীর্ঘ উচ্চারণের পুনকক্ষি ও শেষ পর্বে একটি

দীর্ঘ-উচ্চারণের সংক্ষেপ। (অর্থাৎ —  $\sqrt{--/}$  —  $\sqrt{--/-}$  — তার কারদী মদনবীকবিতার ন্যায় এথানেও প্রত্যেক শ্লোকের উভয় চরণের অস্ত্যমিল বহিয়াছে।

প্রেম-নৃত্য আছে এ হুরা-অন্তরে ৷১০॥

প্রেম-বহ্নি আচে এ বেণু-অন্তরে,

হোক হাওয়া।°

১৯ কবির অন্তরের কথা কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু দেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ধারা বৃনিতে পারা যায় না।

২০ আগুন অর্থে ভগবৎ-প্রেম। যাহার প্রাণে দেই প্রেম-বঙ্গি নাই, দে কেবল বাসনা-অগ্নিতে জ্ঞালিয়া মরিবে। 'হাওয়া' ফারসীতে ব্যর্থক—বায়ু ও বাসনা। বিরহীদের বাঁশরী হয় আত্ম-জন;
পর্দা ভার পর্দা মোদের করে ছেদন। ২১
বাঁশরীর দে ঔষধি আর সে গরল,—
সে তৃষা আর নিগ্রাহ যে
দেখি বিরল। ১১

6414 143

বাশরীতে বক্ত-রাহার বিবরণ ;

প্রেম-গাথা মজ্জনের সে বিবরণ। 🛰

রক্ত-রাহার বিবরণ—অর্থাৎ প্রেম-পথে
একদিকে যেমন প্রেমের আকুলতা ও বিরহে
ত্থে-কষ্টে ভরা জীবন, তেমনি আবার বন্ধুর
মিলনের আনন্দোলাদে রক্তে-রঙ্গীন পথ।
গোপনাচারী বন্ধু বেছশ যে হয়;
গুপু-বিষয় কানাকানিতেই বয়। ১৪
ত্থে হার দিনগুলো রয় ভবা;
বহি সাথে দিনগুলো ভাগ করা।

যায় যদিরে দিন, বলি, চল্—নাই ভয়;
তুমিই কেবল থাক, হে গুণময় ! 

মীন নহে যে, দে জলে প্রাণাস্ত হয়;
কজি যার হারা, কজে দেরীই হয় । 

পক্ক যে তার হাল বুঝিবে কি বা থাম্;
তাই আর আলোচনা নয়, অস্-সলাম্। 

থোলরে বাঁধ, মুক্ত হও, আমার তনয়!
ফর্ণরোপ্য-শৃদ্ধল আর তোদের ত নয়।
চাল কুঁজায় জল যদি বা সাগরের,—
জল ধরিবে তা কত আর ?—
এক দিনের 

ত্বিল ক্তি মুক্তাম তা প্রব্

লুক-কুজো হয় কভু কাবে পূরণ ?

তথ্য হইলে শুক্তি মৃক্তায় তা পূরণ ।

বস্ত্র যার প্রেমে হয়েছে ছিন্ ও ভিন্;

লোভ-ও-আর দব পাপ হতে সে

বিচ্ছিন্। ১৯

- ২১ প্রেমের প্রতীক বাঁশরীর ইংরেব (বা পর্দার) আকর্ষণে আমাদের পর্দা বা মালিক্তের অন্ধকার দূর হইয়া যায়।
- ২২ সদসং-এর স্থানঞ্জন দশ্মিলনেই প্রেমের বা স্থানের প্রকাশ। তাই প্রেমের একদিকে যেমন উচ্ছণতা, তেমনি অক্তদিকে রহিয়াছে সংযমের দৃঢ় বন্ধন।
- ২৩ মঞ্নুঁ স্থা দাহিত্যের একজন আদর্শ প্রেমিক। লয়গা-মজ্জুনের প্রেম-কাব্য ফারদী-দাহিত্যে চির-প্রসিদ্ধ।
- ২৪ ভগবং-তত্ত্ব অতি বহস্তপূর্ণ এবং ইহার
  শিক্ষা এক দিকে যেমন গুরু-পরম্পরায় দেওয়া হয়,
  তেমনি আবার তাহা কেবল আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু
  বাক্তিকেই অতি সতর্কভাবে দান করিতে হইবে।
  এবং এই জ্ঞান কেবল বেহশ (বা অজ্ঞান)
  অর্থাৎ পার্থিব ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানের উধ্বে উঠিতে
  পারিলেই লাভ করিতে পারে।
  - ২০ প্রেম-তত্ত্বে শেষ কলা কী অক্লাহ

- বা ভগবৎ-সন্তায় নিজকে নিমজ্জিত করা। তথন কেবল তিনি ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না।
- ২৬ মীন বা মৎস্থাকে ভগবৎ-প্রেমিকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দেই ভগবৎ-প্রেম সময় না হইলে লাভ হয় না; আবার, যথাসময়ে ইহা সকলেই লাভ করিয়া ধন্য হইবে।
- ২৭ থাটি প্রেমিককে পক্ক বলা হইয়াছে। তার হাল বা (ভগবৎ-) অবস্থা থাম্ অর্থাৎ কাঁচা বা (ভগবৎ-পেমে) অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কি ব্ঝিবে ? তাই থাম-থেয়ালী ব্যক্তিদের নিকট এই সকল গৃঢ় তথ্য আলোচনা না করিয়া অস্-সকাম্বা বিদায় নেওয়াই ভাল।
- ২৮ আমাদের লোভ ও কৃষ্ণা যেন কুঁজোর জল, আর ভগবং-প্রেম সাগবের জল। বস্তুতঃ তাঁর প্রেমের পরিমাপ করা যায় না। তাই আমাদের ভায় কুজ জীব সেই তবের কতটুকুই বা ব্রিতে পারিবে!
- ১৯ বন্ধ যেন শরীর বা পার্থিব কামনা-বাদনা। এই •বদনের রূপক বাদনাদির উদ্বে উঠিতে পারিলেই মাহুব ভগবৎ-প্রেম লাভ করে।

হে মোদের প্রেমের পশারি, তুই হও;
হে কবিরাজ, নাশ তাপ ও কই সব। ৩০
সব অহস্কার ও যশের হে ঔষধি!
হে তুমি মোদের প্রেতো ও গেলেন-নিধি। ৩০
প্রেম-টানে দেহ ভূ-র যায় স্বর্-এ;
নাচ্যে পাহাড চত্তর সে রঙ্জে বে। ৩৭

নাচয়ে পাহাড় চতুর সে রঙে বে। °° ভূব-ও প্রাণ পায় প্রেম-টানে (হে) প্রেমিকা। মত্ত তুর্ ও **খর্র মূসা স্বা'ইকা**। °°

যার কবি-মানদ দনে না হয় মিলন :

হব যদি বা রয় শতেক — তা নয় কথন।

যায় রে ফাগুন, তবে যে ঝারল ফুল !

পিকরব শুনাইবে কী আর কোকিল ?

৬০ প্রেম চিন্নয়ীব; তাই ইহাতে তুই
থাকিতে দকলকে আহ্বান করা হইয়াছে।
ইহার মাধ্যমেই আমরা দকল পার্থিব তঃখ-তাপ
হইতে মৃক্ত হইতে পারি—তাই প্রেমই যেন
কবিবাজ।

তঃ গ্রীক প্লেভোন্ হইতে আরবীতে ইফ্লাভুন্ এবং গ্রীক গেলেনোস্ হইতে জালীন্স। মহান প্লেভো ( Plato ) এবং গেলেন ( Galen ) যথাক্রমে খুইপূর্ব ৪র্থ ও ২য় শতাব্দীতে আধ্যা-আ্বক প্রেমভব্ব ( Platonic love )-বিশ্লেষক ও চিকিৎসক হিসাবে স্থ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

তং এথানে কোরানের "শবে-মি'রাজ"-এর উল্লেখ করা হইয়াছে মনে হয়। সেই পবিত্র রাত্তে প্রগহর মৃহম্মদ ভগবৎ-প্রেমের আকর্ষণে তাঁহার প্রসিদ্ধ ব্রাক্ ( - অশ্ব ) চড়িম্মা স্বর্গ ( বা ম্বঃ) রাজ্যে গমন ক্রিয়াছিলেন।

পাহাড় অর্থে "ভূর্" পাহাড়—বেখানে প্রগম্বর মৃসা ভগবৎ-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। আবার, জড়-দেহকে পাহাড়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

৩০ বা "মত্ত ভুর-দেহ ও ম্শা-প্রাণ

মান্তক-ই যে গব,—ও আশেক কান্নারে ; জীয়তা মান্তক,—আর আশেক মৃতরে।<sup>৩৪</sup> ৩০ ॥

তার যবে না বয় এ-প্রেমে বাসনা;
মন্দ্রাগ্য বিহগ, নেই পাথনা। ত 
আগা ও পাছেব কেমনে থেয়াল করি ?
আমার বন্ধুর অসীম রূপকে স্মরি। ত 
প্রেম ত চায়, তারি কথা হোক রে প্রকাশ;
দীপ্ত না হইলে মুকুর,—কোথা বিকাশ ?
জান, হয় না কেন দর্পণ ভাষর ?
মুখঞী মালিক্তে যে রইল ভর। ত 
ভনবে বন্ধু এ কাহিনী দবে;
গ্যু সে সত্য বলিরে তবে। ৩৫॥

ফিকা"। কোরানে (৭; ১৩৯) বহিয়াছে "থব্ব মৃদা স্বা'ইকান্" অর্থাৎ (প্রগম্বর) মৃদা মূর্চিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

৩৪ মাঁশুক (বা ম'শুক্) অর্থ হাঁহাকে ভালবাদা যায়— দেই একক প্রিয়তম ! 'আশিক্ অর্থ প্রেমিক বা যে ভালবাদে। দেই প্রিয়তম বা একক পুক্ষই যেন কেবল চিবলীব ; আর অক্ত দব বস্তু, বিষয় বা প্রাণী ( এমন কি মান্ত্র পৃষ্ঠিত্ব ) যেন তাঁহার প্রকাশ-রূপ মাত্র। এই সকল তাঁহারই মৃত কায়া-রূপ ছায়া (বা মায়া ) মাত্র।

৩৫ সাধারণ জীবকে মন্দভাগ্য পাথির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সে যেন পিঞ্চরাবন্ধ পাথি, ডানা থাকিয়াও নাই।

৩৬ সেই অদীম ও অনস্তের প্রম-স্বরূপ দীমাবদ্ধ জীবের পক্ষে বর্ণনা করা কথনই সম্ভব নহে। তাঁহাকে জানিতে হইলে নিজেও সেই-ভাবে ভাবিত হইতে হইবে।

৩৭ জীবাত্মাকে ময়লামুক্ত আয়না বা
দর্পণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সেই
মুকুর যেন ভগবৎ-স্বরূপেরই দর্পণ। ইহা পবিত্র
হইলেই তাঁহার স্বরূপটি জীবের মানস-পটে
প্রতিফলিত ইয়।

## **জ্রীরামকৃষ্টের সাধনা**\*

### श्वाभी निर्दिमानम

### অজানা সাগর-বুকে পাড়ি

শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে সব সময় মায়ের সেবা নিয়ে ব্যস্ত থাকভেন, মায়ের মোহিনী হাল্য-মদিরা আক্ঠ পান করত তাঁর মন। মায়ের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার জন্ম তার প্রাণে তার ব্যাকুলতার আগুন জলে উঠল: মায়ের দর্শনগাভ ছাডা আর অন্ত কোন কিছুতে তা নিভবার পুরোহিতের মত নয়। সাধারণ পূজাপদ্ধতিব বিধিৰদ্ধ পথে প্ৰথপদে চলে পবিতৃপ্ত হতে পারছিলেন না তিনি; সাধাবণ প্জারীর মত মার কাছে ধন, মান ও পাথিব সফলতা কামনা করার ভেডরেও কোন বৃদ্বেধি আনতে পার্ছিলেন না। তার মন এখব ভুচ্চ কামনাব নাগালের বহু উধ্বে সব সময় উঠে থাকতো। ভগবানকে সামনাসামনি দেখার জক্ম তার প্রাণের আকুলভা বেড়েই চলল। মায়ার যে প্রদাটির আড়াল থাকায় জীবন্ত দেবীকে দেখতে পাওয়া যায় না, দে পদাটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরে করে ফেলার জন্ম হুর্বার আগ্রহ তখন কেশরীর মত অস্থির পদস্কারে তোলপাড় করে দিচ্ছে তার হৃদয়; পাষাণ-প্রতিমায় একটুথানি প্রাণের স্পাদন দেখার জন্ত তিনি তথন অধীর হয়ে উঠেছেন। মন তাঁব কিছুতেই মানতে চাইত না যে ধর্ম শুধু কল্পনা-বিলাস, জগন্মাতার অন্তিত্ব শুধু রূপকথার কাহিনী-মাহুষের মনগড়া স্বপ্নমাত্র। বালকের মত তিনি সরলভাবে বিশাস করতেন যে রামপ্রসাদ এবং অ্যাস্ত ভক্তেরা মায়ের দিব্যদর্শনলাভে সভাই ধ্যা হয়েছিলেন। কাঞ্চেই সে মহানক্ষয় দর্শন

লাভে তিনিই বা বঞ্চিত হবেন কেন ? এ চিম্ভা তাঁর হৃদয়ে শাণিত তীরের মত এসে বিদ্ধ হত। তিনি স্পষ্ট অফুভব করতেন যে প্রমানন্দময়ী মা কাছেই আছেন, অপচ তাঁকে দেখা যাছে না। বারে বারে আশার আলো জেলে মা আবার নিরাশার অন্ধকারে সব চেকে ফেল্ছেন।

সংসারের দব কিছুই তথন তার বিম্বাদ লাগছিল। মনে হত, অমৃতত্ত্ব ও আনন্দের চিরস্তন উৎসম্বই যদি খুলতে না পারা গেল, ভাহলে দিনের পর দিন এই ছবিষহ জীবনটাকে টেনে চলার কোন অর্থই হয় না। মায়ের করুণায় পূর্ বিশাদী হয়ে বালকের মত অসহায়ভাবে অবিবাম প্রার্থনায় তিনি মার কাছে অনুনয় জানাতেন অপার মহিমা নিয়ে দেখা দেবার জক্ত। মায়ের সামনে ঘণ্টার পুর ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন হয়ে বলে থাকতেন, আরু মাঝে মাঝে বাঁধনহারা আবেগে উচ্চুসিত হয়ে উঠতেন ভন্ধন ও স্তোত্রাদির মাধ্যমে হৃদয়বিদারী প্রার্থনায়। প্রতিদিন সন্ধ্যাসমাগমে বেদনাশ্রপাবিত নয়নে হতাশ হয়ে মাটিতে আছড়ে গড়াগড়ি দিয়ে ককণ-কণ্ঠে বিলাপ করতেন: আর একটা দিন চলে গেল, মা, তোর দেখা পেলাম না! তীত্র আবেগের ঝডে তাঁর মন তথন সংসার থেকে উড়ে এদে বেদনা-সাগরের বুকে ভেশে চলেছিল, নির্মম তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হয়ে। মায়ের দেখা না পাওয়ার বেদনায় তিনি এত কাতর হতেন যে বাছ জগতের অস্তিষ্ট ভুলে যেতেন; ভগবদর্শনের পথের বাধাগুলিকে প্রাণপণ প্রয়াদে সবিষ্ণে

<sup>\*</sup> লেখকের মূল গ্রন্থ "Sri Ramaktishna and Spiritual Renaissance" চইতে অনুদিত।

দিতে চাইতেন। কালীবাড়ীর একপ্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ একটি পতিত কররখানা ছিল, দিনের বেলাও ভয়ে কেউ সেদিকে যেতে চাইত না। সেথানে গিয়ে একটি আমলকী গাছের নীচে বসে সারারাত ভিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে কাটাতেন। যাবার আগে উলঙ্গ হয়ে, এমনকি উপবীত পর্যন্ত থলে রেখে যেতেন। মাতৃধ্যানে নিমগ্ন হবার আগে এভাবে লজ্জা- জাতি- ও ভয়-জনিত সর্ববিধ ত্রলভাকে তিনি পদদলিত করে যেতেন। তাঁর এই অভুত আচরণে কালীবাড়ীর লোকেরা কে কি ভাবছে, জ্লক্ষেপও কর্তেন না সেদিকে।

হিন্দের চিত্তনিয়ন্ত্রণ-বিজ্ঞান যোগমার্গের শঙ্গে কোন পরিচয় তার ছিল না; শুধু হৃদয়ের প্রচণ্ড ব্যাকুলতা সম্বল করে তিনি পথে নেমেছিলেন। নিজ অকপট ক্রন্য যে পথ দেখাচ্ছিল, সেই বিপদস্কুল পথ ধরেই নিভয়ে তিনি এগিয়ে চলেছিলেন। নিজের সর্বগ্রাসী ক্ষ্ধার দাবদাহ তাঁকে দৈহিক সহুশক্তির প্রায় শেষ দীমায় এনে ফেলেছিল। ভাবাবেশে তাঁর दूक ७ मूथ मान इस्र छेठेछ, अबस अक वर्र পড়ত গণ্ডবেয়ে; থেকে থেকে দেহে কম্পন ভাগত, করুণ দৃষ্টি ফুটে উঠত চোখের কোণে— মর্মস্কদ কন্দনে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। ঘারা দেখতেন জাদের বুক ফেটে যেত। বিরহের এই তীত্র জালা আর সইতে না পেরে একদিন ভিনি দৃঢ় সঙ্গল নিয়ে উন্নত্তের মত निष कीरानत अरमान घटाए हुए इनालन। ঠিক দেই মুহুর্তে যা তাঁকে রূপ। করলেন। খায়ার পদা সরে গিয়ে চোথের সামনে দিবা-मर्नातव १४ व्यवादिक रुन, नमाधित शदमानन দাগরে তিনি মগ্ন হলেন।

এই দর্শন সম্বন্ধে তিনি নিজমুথে বলেছেন,
"মার দেখা পেলাম না বলে তথন জদদ্ধে অসফ্

যত্রণা; জলশৃত্য করবার জন্ত লোকে যেমন সজোবে গামছা নেওরায়, মনে হল হৃদয়টাকে ধরে কে যেন সে রকম করছে! মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাব না ভেবে যম্ভণায় ছটফট করতে লাগলাম। অন্থির হয়ে ভাবলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্রক নেই। মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি সহসা তার ওপর পড়ল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করব ভেবে উন্মন্তের মত ছুটে সেটা ধরতে যাচ্ছি, এমন সময় .... ঘর, ছার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল-কোথাও যেন আর কিছুই নাই !- আর দেখছি কি. এক অসীম অনস্ত চেতন জ্যোতি:সমুদ্র— যেদিকে যতদুর দেখি চারিদিক হতে তার উজ্জ্ল উর্মিমালা ভর্জন গর্জন করে গ্রাম করবার জন্ত মহাবেগে অগ্রসর হচ্ছে। দেখতে দেখতে স্তেলি আমার ওপর আছডে পড়ল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলিয়ে দিলে! হাঁপিয়ে, থেয়ে, সংজ্ঞাশূর হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর বাইরে যে কি হয়েছে, কোন দিক দিয়ে সেদিন ও তার প্রদিন যে গেছে, তার কিছুই জানতে পারিনি! অন্তবে কিন্তু একটা অনুহুভূতপূর্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোভ প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করেছিলাম।" তুদিন পরে দিব্যানন্দময় সমাধি থেকে শ্ৰীরামকৃষ্ণ ব্যাথিত হলেন। সমাধিভঙ্গ-কালে প্রেম-মধুর-কণ্ঠে আবেগ-কম্পিড অধরে "মা" বলে ডেকে উঠেছিলেন তিনি। এভাবে তরুণ পূজারীর চিত্ততরণী আধ্যান্ত্রিক ব্যাকুলতার ঝডে তরকের তালে তালে নাচতে নাচতে অঞ্চানা সাগরের বুকের ওপর দিয়ে ছুটে, ঝড়ের গতি যথন সেদিকে নিয়ে গেছে তথন সেদিকে চলেও অবশেষে নিরাপদ ভটভূমে এসে ভিড়ল, দিব্যানন্দর্য আনন্দ্র্ধামের তীরে পৌছে দি

তাঁকে। ছদিন বিশ্রামের অবকাশও পেলেন তিনি সেখানে। কিন্তু স্বল্পকালের আনন্দ-উপভোগ শেষ হতেই আবার সে ব্যাকুল্তার ঝড় এল প্রবলতর বেগ নিয়ে, তটভূমি থেকে টেনে এনে আবার তাঁকে ভাদিয়ে দিল যাতনার তর্ম-বিক্ষর পারাবারে।

পুনরায় দেখা দিয়ে ধয়্য করার জন্ম মায়ের কাছে করুণ প্রার্থনায় দিনগুলি তাঁর আবার ভরে উঠল। প্রথম দর্শনের পর দর্শনেছা তীরতর হওয়ায় দিব্যানন্দের রাজ্যে পুনরায় পৌছুবার জন্ম তাঁর প্রচেষ্টা ভয়াবহ হয়ে উঠল। পাগলের মত হয়ে উঠলেন তিনি। মায়ের বিরহ্মন্ত্রণা সহু করতে না পেরে কখনো কখনো তিনি মাটিতে ঘদে মৃথ রক্তাক্ত করে তুলতেন। তাঁর করুণ ক্রন্দন গুনে চারিদিকে কৌভূহলী জনতার ভিড় জয়ে য়েত। কিন্তু দে অবস্থায় মন থেকে বিশ্বজ্ঞাৎ মৃছে য়েত বলে তাঁর বোধ হত, লোকগুলি য়েন স্বপ্নে দেখা বা ছবিতে আকা মাছ্রের মত অবান্তর। তাদের অক্তিম্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে চলতেন তিনি।

প্রথমদর্শনের অব্যবহিত ফলস্বরূপ তাঁর
অন্তরের দর্বপ্রাদী কুধার ও বিরহ্মন্ত্রণার
অন্তরের দর্বপ্রাদী কুধার ও বিরহ্মন্ত্রণার
অন্তরের আরও বেড়ে উঠলেও দে দর্শন তাঁকে
অক্তাতপদস্কারে ধীরে ধীরে নিমে চলেছিল
অধ্যাত্মচেতনার এক নতুন দেশে। বিরহ্মন্ত্রণা
যথন অসম্ভ হয়ে উঠত, তথন তাঁর বাহ্মজ্ঞান
লোপ পেত, তথন উচ্চ ভাবভূমিতে উঠে
জগন্নাতার অনিন্দ্যস্থন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করতেন
তিনি। এভাবে বারে বারে ভাবসমাধিত্ব হয়ে
তিনি চিন্নমী মাকে দাক্ষাৎ দেখতেন। দেখতেন
মা হাসছেন, কথা কইছেন, অশেষ প্রকারে
তাঁকে সান্তনা দিচ্ছেন। কথনো বা পুঞ্জ পুঞ্জ
থত্যোতের মত জ্যোতিঃ দেখতেন, কথনো বা

দেখতেন কুয়াশার মত জ্যোতিতে চারিদিক ছেয়েরয়েছে। আবার কখনো বা গলিত রূপার মত উজ্জ্বল জ্যোতি:তরঙ্গ দিক্-দিগস্ত পরিব্যাপ্ত করে ফেলত। চোখ বৃজ্বেও দেখতেন, আবার চোখ মেলেও এই সব দেখতে পেতেন।

তাঁর শুদ্ধ মন সাধারণ মনের সীমা ছাড়িয়ে আরো বহু, বহুদ্রে চলে গেল; আকুল আক।জ্জা নিয়ে এতদিন সে যা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, নিঃসংশয়ে তার নাগাল পেল সেথানে।

এখন ধ্যান করতে বদলেই মা তাঁকে দেখা দিতেন। শুধু দেখা দেওয়া নম্ন, তার সঙ্গে গল্প করতেন, দৈনন্দিন জাঁবনের বছ বিধয়ে উপদেশও দিতেন। এই সময় ধ্যানকালে তার বছ বিচিত্র অক্তভৃতি হত। অক্তভ্য করতেন, শরীরের গ্রন্থিজিলি কে যেন তালা বদ্ধ করে দিচ্ছে, যাতে ধ্যানকালে ঈয়নাত্র অঙ্গচালনাও সম্ভব না হয়, বন্ধ করার শব্দ তিনি শাস্ত শুনতে পেতেন। তারপর নিশ্চল ধ্যানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। যতক্ষণ না আবার বিপরীত দিক থেকে এরপ শব্দ শুনতে পেতেন এবং অম্ভব করতেন যে গ্রন্থিজিলি সব খুলে দেওয়া হল, ততক্ষণ পর্যন্ত আসন ছেডে ওঠা বা নিশ্চল শরীরে সামান্ত শব্দন জ্বাগান-ও তাঁর সাধ্যায়ত্ত থাকত না।

অচিরে দৃষ্টিপথের সব বাধাই নিঃশেষে অপহত হল; মায়ের দর্শনলাভের জন্ম ধ্যান করা বা ভাবস্থ হওয়ার কোন প্রয়োজনই আর রইল না। মন্দিরে আর প্রতিমা দেখতেন না তিনি; পাষাণ-কায়া চিরতরে বিদায় নিল তার কাছে, চিয়য় দেহ নিয়ে মা এসে দাড়ালেন দেখানে। খালি চোখেই সব সময় তিনি দেখতে পেতেন, মন্দিরে প্রসয়-হাস্তময়ী করুণায়তবর্ষিণী জীবস্ত জগজ্জননী দাড়িয়ে আছেন। নাকের কাছে হাত রেখে দেখেছেন, মা সভাই নিশাস ফেলছেন। রাত্রে দীপালোকে ভয়তয় করে

খুঁজেও মন্দিরতলে মায়ের জ্যোতির্ময়ী মৃতির কোন ছায়াপাত দেখতে পান নি । নিত্যদেবার কাজকর্ম শেষ কবে রাজে ঘরে শুভে গিয়ে মায়ের পায়ের মলের শক্ষ শুপ্ত ভনতে পেয়েছেন— মনে হয়েছে, মা যেন বালিকার মত ক্রতপদে দোতালায় উঠছেন। কম্পিতবক্ষে তখনই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বাইরের উঠানে দাঁড়িয়ে শপ্ত দেখেছেন, মা দোতালার আল্মের ওপর উঠে আল্লায়িতকেশে দাঁডিয়ে আছেন, গঙ্গাদর্শন করছেন।

এই সব দর্শনের ফলে মায়ের একেবাবে কোলের ওপর উঠে বসেছিলেন তিনি, শিশুর মত আগ্রহ নিয়ে তাঁকে আঁকডে ধরেছিলেন। মায়ের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা তাঁকে সব কিছু ভব্যতার দীমার বাইরে নিমে এদেছিল। বৈধী পুজাবিধি তাঁকে আর বেঁধে রাথতে পারল না। হদয়ে দিব্যপ্রেম উথলে উঠল; প্রথা, অমুষ্ঠান-পদ্ধতি, এমনকি সাধারণ ওচিত্য-বোধেরও কোন স্থান আর রইল না সেথানে। বাছজগতের বম্বর চেয়ে আরে৷ মাইভাবে, আরো নিবিড়ভাবে তিনি স্লেহময়ী জননীরণে চিন্ময়ী মাকালীকে দাক্ষাৎ দেখতে পেতেন। কাজেই আতুরে ছেলের সহজাত ভালবাসা নিয়ে ভিনি তো মাকে আদ্র করতে ছুটবেনই! কথনো দেখতেন, মন্ত্রপাঠ করে অন্নাদি নিবেদন করার আগেই মা থাওয়া আরম্ভ করে দিয়েছেন। কখনো হাতে কিছু অন্ন তুলে নিমে নিচ্ছেই সিংহাসনের কাছে গিয়ে মায়ের মুখে তুলে ধরতেন, আকারের হবে থেতে বলতেন তাঁকে। কখনো বা আগে নিজে কিছুটা খেয়ে বাকীটা মায়ের মৃথের কাছে তুলে অতি সহজ ভাবে বলতেন, "আচ্ছা মা, আমি থেয়েছি, এবার তুই খা।" ভাবাবেশে বুক মৃথ দব প্রায়ই লাল হরে উঠত; দে অবস্থায় কম্পিত পদে মায়ের

কাছে এগিয়ে এসে আদর করে মায়ের চিবুক ধরে গান ধরতেন, গল্প করতেন, পরিহাদ করতেন, কখনো বা নাচতেই স্থক করতেন। কথনো বা রাত্তে ভোগের পর মাকে শয়ান দিয়ে বলভেন, "আমাকে শুতে বলছিস ? আচ্ছা মা, ভচ্ছি"; বলেই, মায়ের শ্যাায় ভয়ে থাকতেন কিছুক্ষণ। প্রতিদিন প্রভাতে মায়ের মালা গাঁথার জন্ম যধন পুস্পাচয়ন করে বেড়াভেন, দেখে মনে হত যেন কারো সঙ্গে গল্প করতে কবতে চলেছেন তিনি-কথনো হাসছেন, কথনো বা আনন্দে অধীর হয়ে উঠছেন। রাত্রে কোন-দিন ঘুমাতেন না, ভাবস্থ হয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলে, না হয় গান গেয়ে, আর না হয় আমলকী গাছের তলায় বদে ধ্যান করে কাটিয়ে দিতেন। মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠত। মাঝে মাঝে আরও গভীর হয়ে উঠত, মায়ের সঙ্গে একাত্মবোধ এসে যেত। সে সময় তাঁর আচরণ হয়ে উঠত আরো গুরুতর, আবো ভয়াবহ; দেখে মনে হত, তিনি মন্দির অপবিত্র করে ফেলছেন। এ অবস্থায় ফুল-বিল্ল-দলে অঞ্চলি ভারে আগে নিজের বিভিন্ন আছে, এমন কি পায়ে পর্যন্ত ঠেকিয়ে পরে তা তুলে দিতেন মায়ের চরণে।

দশর-প্রেমে যারা উন্মাদ, তাঁরা শান্তবিধির পারে চলে যান; তাঁদের আচরণ বিধিবদ্ধ করা হংসাধ্য। সে প্রেমোয়ত্ত মনের গভীরতার পরিমাপ করবে কে? দিবাপ্রেমের যে রহস্তময় প্রবল প্রবাহ তাঁদের জীবন থেকে সব বিধি-নিষেধ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাঁদের কথায় ও আচরণে অনক্তসাধারণত ফুটিয়ে তোলে, সে প্রেম সম্বদ্ধে যথার্থ ধারণাই বা হবে কার? আার-এক জগতের লোক হয়ে যান তাঁরা। আমাদের সমাজের নিয়ম-শৃষ্থালা তাঁদের বেঁধে রাথতে পারে না; নিয়মের প্রয়োজন মিটিয়ে তাঁরা

নিয়মের গণ্ডি পার হয়ে চলে যান। এ-জাতীয় জীবন-প্রবাহ কথনো মাহুবের ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত হয়ে, মাহুবের গড়া বাঁধ দিয়ে ঘেরা জলপ্রণালীর প্রবাহের মত বয়ে চলতে পারে না। এ জীবন ভগবদ্-প্রেমাযুতে পূর্ব হয়ে অদীম দাগরের মত অন্তহীন মহিমায় দগৌরবে তরক্ষায়িত হয়ে চলে।

তবে সাধারণ মাহুষ ভুল বুঝবেই। শুদ্ধ স্ত্রদয়ের ভাব তারা ধরতেই পারে না। সে জন্ম জীবনের ধরাবাঁধা নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও দেখলেই, তার কারণ তাদের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও, তারা দেটাকে পাগলামি বলে স্থিব-সিদ্ধান্ত করে বদে। এদিকে নিজেদের ধর্মজ বলে তারা অভিমানও বাথে থুব: ভাবে. পুঙ্গারী যদি পুঙাবিধি লঙ্খন করল, যদি ক্যায়-অক্সায়-বোধরহিতই হল, তাহলে প্রতিমা মন্দির অপবিত্র হতে আব রইল কি। মান্দিক বিকার ছাড়া আর অন্ত কোন কারণেও যে মান্তবের আচবণ হ তে পারে. সেকথা কল্পনাতেও আদে না তাদের। এই সব ধর্মধ্বজীর দল, অধ্যাত্মবিভার এই দব পণ্ডিত-মূর্থের দল যদি তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে পারত, তাহলে জগতের সমস্ত সত্যন্ত্রীদের, আচার্যদের ও সাগু-সন্ন্যাসীদের নিজেদের বিবেচনা-মত ভৱীৰ্ছ শিক্ষা-ই দিয়ে দিত। একবার ঘটেছিলও তাই; ঈশ্ব-প্রেমারত এরণ এক ব্যক্তির আচরণের বিচারাধিকার গখন তারা জোর করে নিজেব হাতে টেনে নিয়েছিল, তথন তাঁকে ক্রশবিদ্ধ করতেও দ্বিধা বোধ করে নাই।

অবশ্য সমাজের সাধারণ পথায়ে একদল লোক দব সময় থাকেন, ঈশরপ্রেমে উন্মন্ত ব্যক্তির অসাধারণ আচরণের মধ্যে যাঁরা গগনচুষী আধ্যাত্মিকভার আভাস পান। এইসব দেবমানবদের প্রবল আকর্ষণে তাঁরা আক্টাই হন এবং এঁদের সেবা করার ও আশ্রের দেবার অধিকার পেলে নিজেদের ধন্ত জ্ঞান করেন। দেবদ্তের মত এনে বহিরাচারপ্রিয় ছিদ্রান্থেশীদের ক্রোধোন্মন্তভার হাত থেকে তাঁরা সমত্নে রক্ষা করে চলেন এই সব দেবমানবদের।

দক্ষিণেশবের এই তরুণ পূজাবীটির দেব-**সেবায় তথাকথিত স্বেচ্ছাচাব ঘটছে** দেখে কালী-বাড়ীর বিকৃতকচি কর্মচারীবাও ক্রোধোন্মন্ত হযে উঠেছিলেন। তাঁদের রোষবফি থেকে শ্রীরাম-কৃষ্ণকে বাঁচাবাৰ জন্য পূর্বোক্ত দেবদূতের মতই এনে হাজির হয়েছিলেন মন্দিরের স্বভাধিকারিণী রানীরাসমণি ও তার জ্ঞামাতা মথুরবারু। এ-তৃষ্ণন ভক্তের অন্তরে শ্রীরামক্ষের প্রতি স্বতংক্ষৃতি অদীম শ্রনা যদি না জেগে উঠত, তাহলে কি যে ঘটত, তা বলা কঠিন। কালীবাডীর কর্ম-চারীরা হয়ত দলবেঁধে আক্রমণই করে বসত তাঁকে। অন্তরের সহজাত জ্ঞান হতেই রানী বাদমণি ও মণুরবাবু শ্রীবামক্বফেব প্রেমোনাদনা ধরতে পেবেছিলেন, বুঝতে পেয়েছিলেন যে জগজ্জননীর প্রতি যথার্থ ও অন্তুসাধারণ ভক্তি-প্রেয়ের ফলেই তার পূজা অভূত রূপ নিয়েছে। বোধ হঃ আবো একটু বেশী বুঝেছিলেন জারা; বোধ হয় বুঝেছিলেন, মা কালীই শ্রীবামক্ষের অন্তরে থেকে তাকে দিয়ে এসব করাচ্ছেন, তার আচবণ বাহৃদৃষ্টিতে তুৰ্বোধা বলে মনে হলেও দৈবা ইচ্ছাই বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে দেখানে। ত্-একটা ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। বানী বাসমণি একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, কালীমন্দিরে বদে এীবামকুষ্ণের ভব্দন শুনছেন। ভনতে ভনতে মারের ধ্যান করার সময় হঠাৎ অক্তমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি; মায়ের চিস্তা ছেডে একটা মামলার চিম্ভায় তাঁর মন চলে গেল. মন্দিরে বসে সেই চিম্বাতেই তিনি ডুবে গেলেন।

মনোযোগের অভাব দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ রানীর কোমল অঞ্চে করাঘাত করে তিরস্কার করলেন— "এথানেও ঐ চিস্তা!" বানী চমকে উঠলেন, নিজের দোষ দেখতে পেয়ে শিক্ষকের কাছে তিবস্কৃতা বালিকার মত লচ্ছিতা হলেন। ক্রোধোন্মতা হলেন না, বা মন্দিরেব স্বত্তাধি-কারিণীর প্রতি তাঁর একজন সামান্ত কর্মচারীর আচরণকে অ-গ্রায় বলেও ভাবলেন না। ভাবলেন, তার শিক্ষার জন্ম মানিজেই এ শান্তি দিয়েছেন। তাঁর মানসিক উপযুক্ত এবং দেক্ষেকে প্রয়োজনীয় এ শাপন তিনি গ্রহণ করলেন দীনভাবে। পুজারীকে শান্তি দেওয়া তো দুরেব কথা, মন্দিরের কর্মচারীরা যাতে এ নিয়ে আলোচনা করে শ্রীরামক্ষের মনে সামাক্ত আঘাতও না দিতে পারে, তাঁর কাছে এ প্রদঙ্গ তুলতে পুর্যন্ত না পারে, তাড়াভাডি তাব ব্যবস্থা করলেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য শ্রীরামরুঞ্চ বুঝলেন, মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের নিত্যকর্ম সমাধা করা শবীরের দিক দিয়ে তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। মন তার ভাবস্থ হয়েই থাকত, ইন্দ্রিয়জগতের বহু উধ্বে উঠে সর্বদা আনন্দস্থা পান করত। সেজ্যু জাগতিক নিয়মের দাবীর

শৃত্ধলে দে আর আবন্ধ হয়ে থাকতে চাইল না।
তাছাড়া তাঁর সায়ুমগুলীও বড় প্রান্ত হয়ে পড়েছিল; পুরোহিতের কাজের বোঝা আর দে
বইতে পারছিল না, বিশ্রাম চাইছিল। মথ্রবাব্কে শেকথা জানালেন তিনি। মথ্রবাব্
সানন্দে তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন;
শ্রীরামগ্গফের পরিবর্তে কিছুদিন কাজ করাব জল্ল
তার ভাগিনেয় হৃদয়কে জন্মতি দিলেন। এভাবে
ধরাবাধা দায়িত্বের বোঝা নামিয়ে রেথে কিছুদিনের মত তিনি স্বস্থির নিশ্বাস ফেলার অবসর
পেলেন, এবং নির্বাধে ছুটে চললেন মনেব
আধ্যাগ্রিক প্রেরণার বশে।

এরই কাছাকাছি কোন সময়ে অধ্যাত্ম-সাধনার উপযোগী করে তোলার জন্ম হাদরের সহায়তায় তিনি আমলকী গাছের চারিদিকে জন্দল পরিষ্কার করিয়ে দেখানে আরো চারটি পরিত্র বৃক্ষ রোপণ করেন।

শ্রীরামক্তফদেবের পরবতী জীবনের অধিকাংশ শাধনা এই একত্রদন্নিবিট্ট ছায়াবছল গাছগুলির নীচে একটি বেলীর উপর দাধিত হয়। স্থানটি এখন পঞ্চবটা নামে পরিচিত। দক্ষিণেশর-মন্দির-দর্শনার্থী তীর্থধাত্রীরা এই স্থানটিকে পরম শ্রদ্ধার চোথে দেখে থাকেন। (ক্রমশঃ)

## প্রার্থনা

## শ্রীপারজিৎ মুখোপাধ্যায়

যুগে যুগে যত নবদেহে লীলা আছে,
আমারে হে প্রভু, রাখিও তোমার কাছে!
ধ্লি-ধ্দরিত তপ্ত মেদিনী পথে
আমিরে আত্র দ্র-দ্রাস্ত হতে;
তব চাহনির করুণাকিরণ-মানে
ফুটিবে পুপা কত যে শুক্ষ প্রাপে,
স্মেহ-স্মীতল গৃহ-প্রাক্ষণ মাঝে
কত না হদম কুড়াবে সকাল সাঁঝে!

ব্যাকুল হইয়া আমি রব পথ-পাশে
করুণাধারার প্লাবন দেখার আশে;
পথধূলি লয়ে রাথিব মাধায়
রহিব সবার পিছু—
লীলা দেখিবার অধিকার ছাড়া
চাহিব না আর কিছু!

# চিকাগো বক্তৃতার গুরুত্ব

### অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন

চিকাগো ধর্মমহাসভার ১৮০০ খুষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যে অবিশ্বরণীয় বক্তৃতা দিয়াছিলেন ভাহা ইভিহাসের একটি অভ্তপূর্ব ঘটনা। একটি মাত্র বক্তৃতায় জগতের চিন্তাধারায় এইকপ বিশ্বয়কর আলোড়ন স্বষ্টির দিভীয় আর কোন দৃষ্টান্ত নাই। বাগিতার ক্ষেত্রে তুলনাগীন এই বক্তৃতার ঐতিহাসিক গুক্ত আদাধারণ। আধুনিক জগতের চিন্তাশীলভার ক্ষেত্রে ইহা নবদিগন্তের উল্লোচন ক্রিয়াছে।

বিবেকানন য়ে ধর্মহাসভায় নিয়মাত্বণত প্রতিনিধি না হইয়াও যোগদান कतिबाहित्नन, त्महे धर्ममप्यन्तन পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম হিন্দুধর্ম আমন্ত্রিত হয় নাই। স্বামীজী স্বেচ্ছায় স্বয়ং হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্বের ভার যদি গ্রহণ না করিতেন, তবে সেই ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্মের বাণী কেহ শুনিতে পাইত না এবং হিন্দুধর্মের কথা না জানিলে ভারতবর্ষের জীবন-সাধনার মর্মবাণীর কথাও পৃথিবীর দেই স্ধী-সম্মেলনের অজ্ঞাত থাকিয়া ঘাইত। কারণ বৌদ্ধ, জৈন, আদ্ধ প্রভৃতি যে সকল ধর্ম প্রতিনিধি-প্রেরণের স্বযোগ লাভ করিয়াছিল তাহারা ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির আংশিক পরিচয় মাত্র বহন করে।

ধর্মহাসভায় স্বামীজী যে কয়টি ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাকে আশ্রম করিয়া ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বরূপ জগংসভায় অবিচলিত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। চিকাগো বক্তৃতাই হিন্দুধর্ম এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের পূর্ণ মহিমার পুনরাবিদ্ধার। পাশ্চাত্য সভ্যতার জগদব্যাপী বিস্তৃতির প্রথম পর্বে ভারতবর্ষ এবং

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আধুনিক সভা সমাজে প্রবল অবজ্ঞারচ্ভাবই প্রকাশ পাইয়াছিল। হিন্দুধর্ম প্রদঙ্গে তাই স্বামীলী বলিয়াছিলেন যে, ইহা विस्कीत "चनाम्भन" अ श्रद्धानीत "खास्त्रिकान"। দেই খুণা ও ভ্রান্তিব **স্বম্প**ষ্ট চিত্র ভারতে ইংবেজী শিক্ষাধ প্রবর্তনের দঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বন হটয়া উঠিয়াছিল। ইংবেজী শিক্ষার প্রধান ধারক ও বাহক ডিরোজিওর শিব্যসম্প্রদায়ের হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে মুণা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। উহাদেব Accademy নামক আলোচনা-সভার বর্ণনাপ্রদক্ষে ডিরোঞ্জিওর সমদাময়িক হরমোহন চটোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, "The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings." ( বামতত্ব नाहिष्डी ७ ७५कानीन वश्रमभाष- १: ১১०) ইহাদের সমকালীন রামমোহন ভারতবর্ধের ধর্ম-জীবনের ইতিহাদকে আত্মোপাস্ত অসভাতার নামান্তর বলিয়া অবশ্য প্রচার করেন নাই। পাশ্চাত্য Monotheism বা একেশ্ববাদ তত্ত্বের সাক্ষাৎ যে উপনিষদের ব্রহ্মবাদে মিলিবে, ইহাই চিল তাঁহার প্রতিপান্। কিন্তু উপনিষদের যুগ ব্যক্তীত অক্যান্ত যুগে হিন্দুধর্মের বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁহার কি পরিমাণ অশ্রদ্ধা ছিল, ভাহা তাহার একাধিক উক্তিতে স্থপবিক্ষট। হিন্দু-ধর্মের দাকারোপাদনার প্রতি অবিমিশ্র মুণাম ব্ৰহ্মতত্ত্ব ব্যতীত হিন্দুধৰ্মের অক্সান্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বামমোহন বলিয়াছিলেন... (Hindus) prefer custom and fashion to the authorities of their scriptures and therefore continue

under the form of religious devotion, to practise a system which destroys, to the utmost degree, the national texture of society and prescribes crimes of the most heinous nature, which even the most savage nations would blush to commit unless complled by the most urgent necessity. (Preface to Ishopanishad) উপনিষদের যুগের পববর্তী কালে হিন্দু-ধর্মের বিভিন্ন বিকাশ রামমোহনের দৃষ্টিতে একান্ড গৃহিত ছিল। ভাই Translation of An Abridgement of Vedanta গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন - "···inconvenient or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindoo idolatry destroys the texture of society."

যে অপুনিষ্টিক ব্ৰহ্মবাদ বাতীত প্ৰাচীন ভারতের ইতিহাসে রামমোহন প্রশংসার যোগ্য আর কিছুই খুঁলিয়া পান নাই, সেই ত্রহ্মবাদ দম্বন্ধেও রামমোহনের সর্বাঙ্গীন আন্তা ছিল না। এট জন্মই বেদান্ত-গ্রন্থের রচয়িতা রামমোহন Lord Amherst-এর নিকট লিখিত বলিয়াছিলেন, "Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence." · टिन्पूधर्भ मञ्चल चारमीय्रगत्व যথন এইরপ বিরপ মনোভাব, তথন তাহার প্রতি বিদেশীয়দিগের কি ধারণা ছিল ভাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীরামপুরের খৃষ্টীয় প্রচারক-গ্ৰের এবং Alexander Duff প্রম্থ খুষ্টান নেতাগণের হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণের মধ্যে বিদেশীর ঘণা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াভিল।

দেশে ও বিদেশে হিন্দুধর্মের প্রতি এই
দীর্ঘকালস্বায়ী ঘুণা ও বিষেবের প্রাবল্যের সম্মুথে
আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান আমেরিকার স্বামী
বিবেকানন্দ অকুষ্ঠিত চিত্তে হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব

ঘোষণা করিলেন। দে ঘোষণা কেবলমাত্র
আবেগদর্বস্ব ছিল না। তাহার পশ্চাতে
হিল্পুর্য ও ভারত-ইতিহাদের নিভুল বিশ্লেষণ
এবং হিল্পুর্যের দার্শনিক তাৎপর্যের মর্গোদ্যাটন
অলোকিক প্রতিভার আলোকে সমুজ্জন হইয়া
দেখা দিয়াছিল।

হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া থামীজী বলিয়াছিলেন—"I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance..... I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to Southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shatterd to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation."

এই ঐতিহাদিক ঘটনাবলীর অন্তরালে হিন্দধর্মের যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল তাহা নির্দেশ করিয়া স্বামাঙ্গী বলিয়াছিলেন, "To him (a Hindu) all the religions, from the lowest fattishism to the highest absolutism mean so many attempts of the human soul to grasp and realise the Infinity each determined by the conditions of its birth and association, and each of these marks a stage of progrees ; and every soul is a young eagle soaring higher and higher, gathering more and more strength, till it reaches the glorious Sun."

হিন্দুধৰ্ম যে কোন প্ৰলোক-সম্পৰ্কিত মতবাদে

বিখাসের নামান্তর নয়, হিন্দুধর্ম যে কতগুলি নির্দিষ্ট আচার-অন্তর্গানের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নয়, একথা পরিক্ষুট করিয়া স্বামীজী বলিলেন, "The Hindu religion does not consist in struggles and attempts to believe a certain doctrine or dogma, but in realising—not in believing, but in being and becoming."

হিন্দুধর্ম মামুষকে কেবল দেহধারী জীবমাত্র ালিয়া গণ্য করে না। তাই মান্ত্যের দেহগত গীবনের ত্রুটি, বিচ্যুতি ও ক্ষুদ্রতাকে সে সার মতাবলিয়া গ্রহণত করে না। আত্মার পরি-পূৰ্ণতার মধ্যেই হিন্দুধর্ম মান্তুষের জীবনের রহস্তের চরম নিষ্পত্তি খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাই হিন্দু-ব্র মাসুবের অপূর্ণতা ২ইতে মুক্তিলাভের যে প্র নির্দেশ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী ৰ্ণিলেন—"Therefore this infinite universal individuality this prison-individuality miserable little must go. Then alone can death cease when I am one with life, then alone can misery cease when I am one with happiness itself, then alone can all errors cease when I am one with knowledge itself."

এই বিশ্বজগতের স্বরূপ বিশ্লেখণে হিন্দুধর্ম যে গভীর প্রজাদীপ্ত স্বস্তৃত্তির পরিচয় দিয়াছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভেকীও যে তাহার অনুকৃত্ত, সে বিষয়ে স্কলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"Manifestation and not creation is the word of science today and the Hindu is only glad that what he has been cherishing in his bosom for ages is going to be taught in more forcible language and with further light from the latest conclusions of science."

বিদেশী প্রচারক ও রামমোহন প্রাম্থ স্বদেশী শমালোচক পৌশ্বলিকভার অভিযোগে হিন্দুধর্মের ষে নিশা বটনা করিয়াছিলেন, স্বামীজী তাহারও শার্থক প্রতিবাদ করিয়া সে অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছিলেন। পৌত্তলিক ভাবধারা হিন্দর নৈতিক অধঃপতনের কারণ বলিয়া রামমোহন বারংবার হিন্দুধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে কট ক্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন। নিমাধিকারীর পক্ষে ঈশ্ব-উপাদনায় মৃতিপূজার স্থান আছে, একথা কোন কোন সময়ে উল্লেখ করিলেও রামমোহনের মৃতি-পূজা দম্বন্ধে চুড়ান্ত বিচার ছিল যে, ইহা পুণ্যের পরিবর্তে কেবল পাপের উদ্ভবস্থল। তিনি ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ভাই বলিয়াছিলেন— "Fatal system of Idolatry induces the violation of every humane and social feeling-and moral debasement of тасе - '' সামীজীর অভিজ্ঞতা মৃতিপূজা সম্বন্ধ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সাক্ষ্যাদান করিয়াছিল। ঐতিচতন্ত্র, রামপ্রসাদ অথবা তুল্দীদাস ও মীরাবাঈ প্রভৃতির সাধনা বামযোহনকে বিস্থমাত শ্রদান্থিত করিতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীরামক্ষের পদতলে বসিয়া স্বামীজী যাহা জানিয়াছিলেন, অকুষ্ঠিত চিত্তে তিনি তাহাই উচ্চাবণ করিয়াছিলেন—"The tree is known by its fruits. When I have seen amongst them that are called idolaters, men, the like of whom in morality and spirituality and love I have never seen anywhere, I stop and ask myself, can sin beget holiness ?" দাকারোপাদনার মধ্য দিয়া অক্তাক্ত ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের মূল দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যটি নির্দেশ করিয়া স্বামীজী বলিলেন-"Unity in variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it. Every other religion lays down certain fixed dogmas, and tries to force society to adopt them. It places before society only one coat which must fit Jack and John and Henry, all alike. If it does not fit

John or Henry, he must go without a coat to cover his body. The Hindus have discovered that the absolute can only be realised, or thought of, stated through the relative; and the images, crosses and crescents are simply so many symbols—so many pegs to hang the spiritual ideas on."

দকল ধর্মের স্থায় হিন্দুধর্মের মধ্যেও যে কুদংস্কার প্রবেশ কবিয়াছে, ইহা স্বীকার কবিতে স্বামীন্দ্রী ছিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু ধর্মজীবনে দেই ক্রটিবিচ্যুতির ক্ষেত্রেও হিন্দুধর্মের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী তাহার বিশিষ্ট্রোকেই পক্টিত করিয়াছে। পরকে উৎপীড়নের দারা হিন্দু আপনাকে কলন্ধিত করে নাই। তাই স্বামীজীর কঠে এই প্রদীপ্ত বাণী ধ্বনিত—

"The Hindus have their faults, they sometimes have their exceptions; but mark this, they are always for punishing their own bodies, and never for cutting the throats of their neighbours. If the Hindu fanatic burns himself on the pyre, he never lights the tire of Inquisition."

মাশ্বের প্রকৃতিগত বিভিন্নতাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার যথার্থ অধ্যাত্ম-জীবনের বিকাশ ঘটিতে পারে, ইহাই হিন্দুধর্মের আবিষ্কৃত সত্য। সেইজন্ত অধ্যাত্ম-জীবনের কোন একটি পথকে হিন্দুধর্ম কোন ক্রমেই একমাত্র পথ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। সেই কথা ব্যক্ত করিয়া খামীজী বলিলেন—

"To the Hindu, then, the whole world of religions is only a travelling, a coming up of different men and women, through various conditions and

circumstances, to the same goal. Every religion is only evolving • God out of the material man, and the same God is the inspirer of them all."

এই জন্মই হিন্দুধর্ম সকল ধর্মসাধনার প্রতি শ্রদ্ধানীল, সকল ধর্মের প্রতি তাহার মনোভাব মৈত্রীভাবপূর্ণ। মানবজাতির অধ্যাত্ম-জীবনের বৈচিত্র্যকে পূর্ণ বিকশিত করিবার জন্ম সকল ধর্মের অফুনীলন যে প্রয়োজন, হিন্দুধর্মের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিক্ষৃট করিয়া স্বামীজী ধর্মমহাসভার তাহার সমাপ্তিস্চক ভাষণে এই কারণে এই মহৎ ও উদার বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

"The seed is put in the ground, and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth, or the air, or the water? No. It becomes a plant, it develops after the law of its own growth, assimilates the air, the earth and the water, converts them into plant-substance and grows into a plant. Similar in the case with religion. The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist. nor a Hindu or a Buddhist to become But each must assimilate a Chirstian. the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to his own law of growth."

সকল ধর্মের সমস্ত বিবাদের ইহাই যথাথ মীমাংসা। হিন্দুধর্মের ইহাই মূল কথা। চিকাগো বক্তৃতায় স্বামীজীর পুণ্যবাণী মানব-সমাজকে সর্বযুগের ধর্মবিরোধের সার্থক সমাধানের মন্ত্র দান করিয়া সর্বকালের ও স্ব দেশের মান্ত্রের মধ্যে সোলাত্রোর অক্ষয় সেতু রচনা করিয়াছে।

# শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি

#### স্বামী যতীশ্বরানন্দ

১৯০৬ দালে কলিকাতার এক. এ. পজ্বার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীন্ধীর ভাবের দহিত পরিচিত হই। ঠাকুরের কথামৃত ও স্বামীন্ধার রাজ্যোগ একই সময়ে আমার হস্তগত হয়। এই বই ও আরও সব বই পজ্য়া এক নৃতন ভাবরাজ্যে প্রবেশ করি। এই সময় শ্রীশ্রীমহারাঙ্কেব নিকট দীক্ষা লইবার ও ধর্মজীবন যাপন করিবার সঙ্কল্প করি। কিন্তু সহল্প কার্যে পরিণত করিছে সময় লাগে।

১৯০৭ माल এक. এ. পরীক্ষা দিয়া বাজদাহীতে বি. এ. পড়িতে ঘাই! দেখানে তুই বংদর থাকিয়া আবার কলিকাতায় আসি ১৯০৯ দালের গ্রীত্মের পব। শ্রীশ্রীমহারাজ এই সময় মা**দ্রাজ হই**তে ফিরিয়া উড়িয়াতে ছিলেন। ১৯১০ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে সর্বপ্রথম তাঁহাকে দর্শন করি। উৎসবের পর তিনি ৺পুরী চলিয়া যান। এই সময় আমি দীতাপতির সহিত বেলুডমঠে গিয়া **সাধুদের সহিত পরিচিত** শনি-রবিবার বেলুড় মঠেই কাটাইতে পৃ**জনী**য় বাবুরাম মহারাজ, আরম্ভ করি। মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি মহারাজগণ আমাকে তাঁহাদের আপনার করিয়া লন। ১৯১০ সালের শেষে স্বামীঙ্গীর উৎসবের পূর্বে শ্রীশ্রীমহারাজ যথন কলিকাতা আসেন তথন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে শ্রীশ্রীমহারাজের শহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীশ্রীমহারাজের দঙ্গে আমার এক অপূর্ব যোগ আছে বোধ ক্রিতাম। তাঁহার প্রতি ভক্তি-ভালবাসায় বিহবল হইয়া যাইতাম। অক মহাবাজদেব বেলায় এরপ হইত না।

কলিকাতায় ও বেল্ডে মহারাজের নিকট খুবই যাইতাম। তাঁহার দর্শন ও এক-আধটু দেবা করিবাব হযোগও পাইতাম। একদিন বিনোদ-বাবুদেব বাডাতে কি উৎসব; অনেক সাধুভক্ত আসিয়াছেন। আমি মহারাজকে বড় হাতপাখা লইয়া বাতাস কবিতেছি, মহারাজ হঠাৎ আমাকে বলিলেন—"দেখ, শরীর মন সংসারকে দিলে সংসার সব নই করিয়া দেয়। ভগবানকে দিলে তিনি সব—আস্বার, চেহারা, মন—ভাল অবস্থায় রাখিয়া দেন।" আমার সাধু হইবার ইচ্ছা খুবইছিল। মহারাজ আদর্শটা আরও উজ্জ্বল করিয়া ধরিলেন।

একদিন আমি ও আমার একটি বন্ধু
মহারাজের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ম বেলুড় মঠে
যাই। সেখানে গিয়া শুনি তিনি বাব্রাম
মহারাজের সঙ্গে বলরাম-মন্দিরে গিয়াছেন।
তথন আমরা বলরাম-মন্দিরে ঘাই। মহারাজ
আমার বন্ধুকে বলেন—"দেখি ভোর হাত।"
তাহাব হাত দেখিয়া বলিলেন—"ভোর কামের
দিক হইতে কিছু অন্তরায় আছে। তবে
শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হইলে তাহা কাটিয়া ঘাইবে।"
বাব্রাম মহারাজ আমাকে মেহ করিতেন। তিনি
মহারাজকে আমার হাতও দেখিতে বলেন।
মহারাজ আমার হাতও দেখিলেন না।
ইহাতে আমার মন খারাপ হইয়া গেল। আমি
মনে করিলাম আমার বন্ধুর সাধু হইবার সন্তাবনা
আছে, আমার হয়ত তাহাও নাই।

এই ঘটনার কয়েকদিন পথ বেনুড় মঠে ঢুকিতেছি, মাঠের মাঝখানে মহারাজের সেবক আমাকে দেখিয়া বলিল—''মহারাজ বলিডে- ছিলেন, তুমি সাধু হইবে।" আমার তথন প্রাণে বল আদিল। সময়ে আমার সাধু হওয়া হইল; কিন্তু বন্ধুটিকে গৃহস্বাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইল। সে এথন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কিন্তু খুব ঠাকুরের ভক্ত; প্রীশ্রীমায়ের শিশ্য।

একদিন মহারাজ সদলবলে তথানি নৌকা করিয়া দক্ষিণেখরে যান। আমিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। অপূর্বভাবে তিনি ভাবিত। বলিলেন—দক্ষিণেখরে কুকুর হইয়া থাকাও পরম সৌভাগা।

শ্রীশ্রমহারাজের নিকট যথন গিয়া বসিতাম তথন স্পষ্ট বোধ করিতাম—জাঁহার চারিদিকে যেন একটি charmed circle আছে। আমরা তাহার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। একদিন মহারাজ আমার নিকট এক ন্তন ভাবে প্রকাশিত হন। তিনি বেলুড মঠে পায়চারি করিতেছিলেন। আমি দেখিলাম এক অমানব দিবা পুরুষ।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে মহারাজ কুপা করিয়া আমাকে দীক্ষা দেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি ৺পুরী চলিয়া যান। আমি মহারাজকে লিখি—আমি সাধু হইতে চাই। মহারাজ অম্ল্য মহারাজকে দিয়া লেখান—মনে হদি জোর থাকে, চলিয়া আহকে না।

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে আমি

প্রীতে মহারাজের নিকট চলিয়া যাই ও সজে

যোগদান করি। মহারাজ এই সময় আমাকে

দিয়া অটলবাবুর বাড়ীতে ১ জগদাত্তী পূজা
করান। পূজনীর হরি মহারাজ প্রধান তর্মারীপূজাও করাইয়াছিলেন। ইহাতে সাধু হইবার

অবাবহিত পরেই আমার জাবনে এক গভীর
আধ্যাত্মিক ভাবের প্রেরণা আনিয়া দেন।

ইহার পর শ্রীশ্রীমহারাজ শর্বানন্দ মহারাজের

নকে আমাকে মাজাজে পাঠান। মাজাজে যাইবাব পূর্বে মহাবাজকে আমি উপদেশ দিবার জন্ম অমুরোধ কবি। তিনি গন্ধীর ভাবে থুব রুপার সহিত বলেন "Struggle! Struggle! Struggle!"—ইহাই জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া আছে। শ্রীশ্রীমহাবাজের কথা এখনও কানে বাজে।

পুরীতে থাকিবার সময়কার তু-একটি কথা মনে হয়। একদিন অটগবাবু শর্বানল স্বামীকে বলেন
—"তোমরা কি রকম গাধু? তোমাদের কোন
দিদ্ধাই নাই।" তাহা শুনিয়া মহারাজ বলেন
—"সিদ্ধাই পাওয়া সহজ। মনের পবিত্রতা লাভ
করা শক্ত। মনকে পবিত্র করাই আসল।"

একদিন মহারাজের শরীর থারাপ। কোমবে
ব্যথা হইরাছিল। দেদিন ৺পুরী-মন্দিরে বিশেষ
উৎসব। আমরা প্রায় সকলেই—মহারাজের
দেবকই মহারাজের সব দেখিবে মনে করিয়া—
মন্দিরে উৎসব দেখিয়াই অনেক সময় কাটাইয়া
দিই। সন্ধ্যার পর আমরা ফিরিলে মহারাজ
আমাদের স্বার্থপরতার জক্ত থুব বকেন।
অবশেষে বলেন—"আমি তোদের নিকট হইতে
কিছুই চাই না। এক তোদের মঙ্গল চাই।
আর তোদের মঙ্গলের জক্তই সব বলি।"

বকুনি থাইয়া বাত্রে আমি মহারাজের দেবা করিবার ভার লই। একদিন রাত্রে মহারাজ গরম বোধ করেন। আমাকে জানালার পাথি খুলিতে বলেন। আমি একে দেবাকার্যে নৃত্ন, তারপর আমার বৃদ্ধিরও অভাব। জানালা কিছুক্ষণ পর বন্ধ করিবার দরকার, তাহা মনে হয় নাই। পরদিন মহারাজের শরীর একটু ভার হয়। তাহা শুনিয়া আমি বিশেষ লজ্জিত ও ছঃথিত হই। মহারাজ আমাকে নিজে কোন রক্ষ বকুনি ত দেনই নাই তাহাড়া আরও অভ্যানকাকে বিলাছিলেন—"ছেলেমাহ্য, জানে

না।" ইহাতে অক্ত কেহই আমাকে কিছু বলে নাই। আমার এক শিক্ষা হইয়া গেল।

১৯১১ সালের শেষে মাক্রাজ যাই। সেখানে পাঁচ বংসর ছিলাম। ১৯১৬ সালে মাক্রাজেই আবার মহারাজকে দর্শন করি।

মান্দ্রাজ মঠের ম্যানেজারের কাজ করিতে আমাকে থ্ব থাটিতে হইত। ঘটার পর ঘটা ম্যানেজারের চেয়ারে আমাকে বিদয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"তোকে কি এখানে কেরানীগিরি করিবার জন্ম পাঠাইয়াছি?" আমাকে, থ্ব বকেন। শ্বানন্দ মহারাজকেও থ্ব বকেন। বলেন—"ছেলেটাকে পড়ান্ডনা প্রভৃতি করিবার স্থযোগ না দিয়া তাহাকে দিয়া কেরানীগিরি করাইতেছে।"

বিশ্ব মহারাজ্ঞ্য তথন মহারাজ্ঞ্যে দেবক।
তিনি আমাকে মহারাজ্ঞ্যে জন্ম ভাল তিল-তেল
প্রভৃতি আনিতে বলেন। আমি সন্ধান জানিতাম
ও সর্বোৎকৃষ্ট যাহা পাইতাম তাহা আনিতাম।
একদিন ইহা উপলক্ষ্য করিয়া বলেন—"তোকে
কি আমি কোধায় ভাল তিল-তেল পাওয়া যায়
না যায় তাহার সন্ধান জানিবার জন্ম এখানে
পাঠাইয়াছি?" দব বকুনি শ্রীশ্রীমহারাজ্ঞের
কপার ও ভালবাসার নিদর্শন জানিয়া, প্রাণে
প্রাণে তিনি আমার আপনার ও আমি তাঁহার
আপনার জন, ইহা মনে করিয়া আনন্দিতই
হইতাম।

এই সময় মহারাজ আমাকে বিশেষ পড়ান্তনা ও সাধন-ভজন করিতে ও নিত্য বিষ্ণু-সহস্র-নাম পাঠ করিতে বলেন। তাঁহার রুপায় মন খ্ব ভাল অবস্থায় থাকিত ও হাদয়ে মহারাজের সহিত যোগ ও এক অপূর্ব আনন্দ বোধ করিতাম।

মহারাজ রূপা করিয়া তাঁহার দলের সঙ্গে আমাকে ৺কল্ঞাকুমারী লইয়া যান। ইহার

পূর্বে আমি বিধিপূর্বক সমগ্র ৺চণ্ডীপাঠ কথনও
করি নাই। দেবীর মারামারি-কাটাকাটি ভাল
লাগিত না। স্তোঞ্জলি মাত্র পড়িতাম। ইহা
শুনিয়া খুব বকেন, আর প্রতি পক্ষে একদিন
বিধিপূর্বক ৺চণ্ডীপাঠ করিতে বলেন। তিন
বংসর বিষ্ণু-সহস্র-নাম ও ৺চণ্ডীপাঠ করিতে
বলিয়াছিলেন। আমি তিন বংসরের বেশী পাঠ
করিয়াছিলাম।

ব্রহ্মচারী অবস্থায় অহস্বারাদি হইবে মনে করিয়া আমি প্রবন্ধাদি লিখিতাম না ও বক্কুতাদিও দিতাম না। বাহিরের লোকের সক্ষে ধর্ম-প্রসঙ্গাদিও বিশেষ করিতাম না। বিবাস্থ্রের হরিপাদ আশ্রমে একদিন আমাকে জ্যোর করিয়া বলেন—"আমাদের নিকট হইতে যে সব শুনিতেছিস ও শিথিতেছিস তাহাই বলবি।"

মান্ত্রাঞ্জে একদিন বলেন— "পড়াগুনা করিবার এমন অভ্যাস করবি যাহাতে কোনদিন পড়াগুনা না করিলে থারাপ বোধ হয়। মন উচ্চাবস্থায় না থাকিলে অস্ততঃ পড়াগুনা লইয়া থাকিবে। ভাহার নীচে যাইবে না।"

আবেক দিন বলেন—"প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া article লেখ্ত!" আমি বলি—"কি লিথিব? কোন ভাব আদে না।" তথন বলেন—"বেশ ভাল করিয়া চিস্তা করিতে শেখ্। তথন দেখবি এত ভাব আসিবে যে তাহার চোট সামলানো দায়।" এবপর গুরু-কুপায় আমার কোন ভাবের অভাব হয় নাই।

ব্যাঙ্গালোরে মহারাজের নিকট থাকিবার সময় একদিন সকালে কয়েকটি physical exercise দেখান ও নিত্য করিতে বলেন। আমি কিছু indoor exercise বরাবরই করিতাম। মহারাজের প্রদর্শিত exercise-গুলি ভাহার সঙ্গে যোগ করিয়া লই। মহারাজ একাধিকবার আমাকে বলিমাছিলেন - Physical, intellectual, moral and spiritual সব রকম progress এক সঙ্গে চালানো দুরকার।

মান্ত্রাজ আদিবার পর মহারাজ নিজেই আমাকে অনেকবার suggestion দেন—
আমাকে সন্থাদ দিবেন। সন্থাদের পূর্বে
অক্সান্ত সাধ্রা আমাকে তাঁহার নিকট গিয়া
সন্থানের জন্ম প্রার্থনা করিতে বলেন। আমি
মূর্থের মত গিয়া তাঁহাকে বলি—"মহারাজ,
আপনি যদি আমাকে উপযুক্ত মনে কবেন তবে
আমাকে রূপা কবিয়া সন্থাদ দিন।" তাহাতে
মহারাজ স্লেহের সঙ্গে বলেন— "সন্থাদের উপযুক্ত
একথা কেছই বলিতে পারে না। তবে আমি
তোকে সন্থাদ দিব।"

দয়্যাদের দিন শ্রী-শ্রীমহারাজ এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবে vibrate করিতেছেন অন্তত্তব করিলাম। হোম প্রভৃতি হইবার পর যথন তাঁহাকে প্রণাম করিলাম তথন তিনি মাধায় হাত দিয়া আমার ভিতর এক বিরাট সত্তার বোধ আনিয়া দেন। তিনি, আমি, জগং যেন এক অনন্ত সত্তার মিশিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীপ্তকর যে কি হুরপ তাহার আভাস দিলেন। তখন "অথগ্রমপ্তলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দশিতং যেন তলৈম শ্রীপ্তকরে নমঃ॥"—
ইহার সত্যতা থুবই অন্তত্ত্ব করিলাম।

ঐদিন সন্ধ্যার পর আমরা অনেকেই মহারাজের নিকট গিয়া বসিয়াছি। শ্বানল মহারাজও দেখানে ছিলেন। মহারাজের মন খুব উচ্চ হ্রেরে বাঁধা। আমি মনে করিয়াছিলাম খুব সাধন-ভন্তনের কথা বলিবেন, তাহা না বলিয়া বিশেষতঃ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোরা দাধন কি করবি! ঠাকুর-সামীজীর ভাব দ্বারে দ্বারে প্রচার কর।

তাঁহাদের কাজ কর। ছাবে ছাবে গিয়ে ভগবানের নাম শোনা। ইহাই মহা সাধন।"
শর্বানন্দ মহারাজের নাম ধরিয়া বলিলেন—
শর্বানন্দ, শ্রীরামান্ত্জাচার্ধের ভাব আজকাল আমার বড় ভাল লাগে—সকলকে ভগবানের বাণী শুনানো।"

ঐদিন শ্রীমহারাজ আমার ভিতর এক
নৃতন প্রেরণা আনিয়া দেন। আমার মনটাকে
এক নৃতন ধারায় চালাইয়া দিলেন। সেই ভাব
এখনও চলিতেছে। মাস্তাজে এই নৃতন
প্রেরণার ফলে পড়ান্ডনা-ধানি-পাঠাদিতে
বেশী জোর দেই। ক্লাস, বক্তৃতাদিও করিতে
আরম্ভ করি। বিশেষভাবে প্রবদ্ধাদি লেখা
পরেহয়।

মান্দ্রাজের নৃত্ন মঠ-বাড়ী নিৰ্মাণ্ড শ্রীশ্রীমহারাজের এক এশী শক্তির বিকাশ। পুরাতন মান্তাজ মঠ-বাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মঠ ভাডাটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত করিতে হয়। পুজনীয় শর্বানন্দ মহারাজ ও আমরা নৃতন মঠ-বাড়ী কি করিয়া প্রস্তুত হইতে পারে তাহা ভ।বিয়াই পাই নাই। জমি পূর্বেই ক্রয় কর। ছিল। প্রীশ্রীমহাবাজ আদিয়া বলিলেন—তিনি মঠ-বাডীর ভিত্তি স্থাপন করিবেন। শর্বানন্দ স্বামীকে টাকা সংগ্ৰহ ও এমন কি কিছু ধারও করিতে বলিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে অর্থাদি আসিয়া গেল, অন্যান্ত যোগাযোগও হইল। আট মাদের মধ্যে দামনের 'হল' ছাড়া আর দব বাড়ী তৈয়ার হইয়া গেল। শীশীমহারাজ ব্যাঙ্গালোর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ও আমাদের সন্ন্যাদের কিছুদিন পর নৃতন মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ঐ দিন- মঠ-প্রতিষ্ঠার দিন — স্থামি শ্রীপ্রীঠাকুরকে আরতি করিতেছি। শ্রীপ্রীমহারাজ আমার পিছনে একটু দূরে দাঁড়াইয়া। আরতি করিতে করিতে বোধ করিলাম—যেন এক বিরাট সত্তায় সব পূর্ণ। দব ছবিতে ও শীলীমহারাজের ভিতর ও দকলের ভিতরেই সেই বিরাটের আরতি করিলাম। এথনও আরতি করিলাম। এথনও আরতি করিলাম। এথনও আরতি করিতে গেলে এই ভাব আদিয়া যায়।ইহা শীশীমহারাজের বিশেষ রুপা। ঐ দিন সন্ধ্যার পর আমরা ভাড়াটিয়া বাডীর ছাদে মহারাজেব নিকট গিয়া বিসয়াছি। মহারাজ তথন বলিলেন—"আমি ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া বাজাছিলাম—এরা ছেলেমাল্লয়, কি করিয়া বাজী করিবে? আপনি রুপা করিয়া সব বাবস্থা করিয়া দিন। —তাই শীশীঠাকুবের রুপায় বাড়ী হইয়া গেল।"

মাজ্রাজে নান। কাজে ব্যাপ্ত থাকিতাম।
পডাতনা-ধ্যানাদির বিশেষ সময় পাইতাম না।
আমার জীবনে একটা পরিবর্তন হওয়া উচিত,
তাহা মহারাজ মাজ্রাজে আসিয়াই বুঝেন।
তাঁহার ইচ্ছা ছিল—আমি মাজ্রাজ ছাড়িয়া
ব্যাঙ্গালোরে যাই। আমার সেথানে ঘাইবার
মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মহারাজ
জানিতেন আমার পজে কি ভাল। একদিন
বলিলেন—"বোকা, নিজের interest বুঝিদ
না! মাজ্রাজে আর তোর থাকিয়া কাজ নাই।
তুই ব্যাঞ্গালোরে যা।"

পূর্বে তুলদী মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট
ন্যামকে চাহিগছিলেন। মহারাজও একরূপ
রাজী ছিলেন গুনিয়াছি। যাহা হউক,
মহারাজের ইচ্ছায় আমি ১৯১৭-এর গ্রীজে
ব্যাঙ্গালোর যাই। দেখানে এক বংসরের উপর
ছিলাম।

মহারাজ ১৯১৭ সালের শ্রীন্মের প্রারস্তে পুরী চলিয়া যান। আমিও ইহার কিছুদিন পর ব্যাঙ্গালোরে যাই। সেথানে খুব সাধন-ভজন-পড়ান্তনা করিভাম। ব্যাঙ্গালোর আপ্রমে ববিবাবের ক্লাসও আমি লইতাম। ১৯১৮ 
সালের গ্রীন্মের শেষভাগে আমার Enteric 
Fever হয়। শরীরে খুব জালা বোধ করিতাম। 
হাসপাতালের ward-এ আছি। এই সময় খুব 
Influenza হইতেছিল। একদিন স্কালে 
একটি বৃদ্ধকে আমার bed-এর পাশের bed-এ 
আনিয়া বাথিল। বৃদ্ধের Double Pneumonia 
হইয়াছিল। খুব সাজ্যাতিক অবস্থা। সন্ধ্যা 
নাগাদ বৃদ্ধের সব শেষ হইয়া গেল।

আমি বিশেষ যন্ত্রণা বোধ কবিতেছি।
তথন আমার মন খুব পরিদ্যার। কোনরূপ
মৃত্যুভয় নাই। আমার মনে হইতেছিল
যন্ত্রণা আরও ব্নেশী হইলে ভাহা সহা করা
মৃশকিল। তাহা অপেক্ষা আমার মূত্যুই
ভাল। যেই এই কথা আমার মনে উঠিয়াছে
তথন জীপ্রীমহারাজকে দেখিলাম।

তিনি বলিলেন—"মববি কি রে! তোকে প্রীপ্রীঠাররেব কাজ করিতে ইইবে।" এই বলিয়া তিনি অদুখা হইয়া গেলেন। আমার মন এক অভিনব ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল। চোথ দিয়া থ্ব জল পড়িতে লাগিল। মৃত্যু-ভয় ত ছিলই না। থ্ব একটা শান্তি ও শবণাগতির ভাব আসিয়া গেল। অম্থও ভালর দিকে turn লইল।

ব্যাঙ্গালোরে এক বৎসরের উপর থাকিয়া ও এক বৎসর মান্ত্রাজ প্রদেশের একাধিক স্থানে সাধন-ভজনাদি করিয়া ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষে শ্রীপ্রীমহারাজের নিকট ভুবনেশ্বরে যাই। দেখানে তাঁহার পৃত সঙ্গে কয়েকদিন থাকিবার হযোগ পাই। ভুবনেশ্বর মঠ নির্মাণ তথন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই সময় একদিন সন্ধ্যাকালে পুরীর অটল মৈত্র মহাশয় তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সহিত স্থাসিয়া উপস্থিত। বৃদ্ধ থ্ব বিষ

শোকে যেন মগ্ন। শ্রীশ্রীমহারাজ বরদানন্দ স্বামীকে গান গাহিতে বলিলেন। বরদানন্দ স্বামী

—"অভয়ার অভয়পদ কর মন সার"—এই গানটি
গাহিলেন। গান শুনিয়া—তাহার অপেক্ষা
বেশী শ্রীশ্রীমহারাজের দর্শনে ও কথাবার্তায়—
বৃদ্ধের মৃথ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।
আমরা সকলেই এই পরিবর্তন দেখিয়া খুব
আনন্দিত হইলাম।

ভূবনেশ্বে কয়েকদিন থাকিবার পর মহারাজ আমাকে অহান্ত গোকুলানল স্বামীর সঙ্গে কলিকাতার পাঠাইরা দেন। আমি কলিকাতা হইতে গিয়া কয়েক মাস বেল্ড মঠে বাস করি। এই সময়, ১৯২০ সালের স্বামীজীর উৎসবের পূর্বে মহারাজ বেল্ডে আসেন। সকলে আমরা তাঁহার ঘরে গিয়া বসিভাম। ধ্যান ও স্তোত্রাদি পাঠ হইত।

শ্রীশ্রীমহারাজকে আমার শেষ দৰ্শন ৺কাশীতে-১৯২১ সালের প্রারম্ভে, স্বামীঞ্জীর উৎসবের পূর্বে। আমি তথন পূজনীয় হবি মহারাজের নিকট ছিলাম। মহারাজ ৺কাশীতে অবৈতাপ্রমে ও সেবাপ্রমে এক নৃতন আধ্যাত্মিক ভাবের শ্রোভ আনিয়া দেন। এই সময় তিনি আমাকেও খুব আধ্যাত্মিক প্রেরণা দেন। একদিন আমাকে তিনি সাধন-ভজনের বিষয় জিজ্ঞাস। করেন। আমি বলিলাম-"আমার ভিতরটা যেন থুলিতেছে না। তাই মনে শাস্তি পাইতেছি না। আমরা এমন থারাণ সংস্কাব লইয়া জনিয়াছি যে সেগুলি আধ্যান্মিকতার অন্তরায় হইয়া মহারাজ বলিলেন-"এ বক্ষ ভাবিস না। गशानिभात्र छल करा भूतक्त्रव কর। ভিতরটা আপনিই খুলিয়া যাইবে।"

স্থার একদিন মনে স্থশাস্তি বোধ করিয়া তাঁহার নিকট গিয়াছি। ডিনি স্থামাকে আসিতে দেখিয়া আমার নিকট উঠিয়া আসিলেন। অল্প সময়ে অনেক উপদেশ দিলেন। বলিলেন—"আমি যা চাই তা করতে চাস না বলিয়াই তোর মনে অশান্তি হয়।" মাণায় হাত দিয়া আশীবাদ কবিয়া হদয় শান্তিপূর্ণ কবিয়া দিলেন।

শ্রীপ্রীমহারাজের ইচ্ছা, আমি মায়াবতী গিয়া 'প্রবৃদ্ধ ভারতের' ভার লই। আমাকে তিনি নিজে কিছুই বলেন নাই। পূজনীয় স্থবীর মহারাজ, নির্মল মহারাজ একাধিক বার আমাকে মায়াবতী ঘাইবার সম্বন্ধে বলেন। আমি বিশেষভাবে নারাজ।

একদিন পূজনীয় হরি মহারাজের নিকট
আছি ও তাঁহার দেবার কাজে ব্যাপৃত
আছি। সকালে হঠাৎ বোধ করিলাম—
আমার ভিতরে কি যেন একটা ভাঙ্গিয়া
পড়িতেছে ও প্রাণের ভিতর হইতে কালা
পাইতেছে। চোথ দিয়া খ্র জলও পড়িতে
লাগিল। চোথের জল মৃছি, আবার পড়িতে
থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতর
একটা খ্র শর্ণাণতির ভাব আসিয়া ঘাইতেছে
দেখিলাম। বুঝিলাম প্রীশ্রীমহারাজের ইহা
একটি লীলা। তিনি ক্লা করিয়া আমার
মনের গোঁও আরও সব অন্তরায় ভাঙ্গিয়া দ্র
করিয়া দিতেছেন। সন্ধ্যা নাগাদ আমার
মনটা পরিকার হইয়া গেল।

ইহার পর একদিন সকালে ঐ শ্রীমহারান্ধকে
প্রণাম করিতে গিয়াছি। তথন তিনি
আমাকে বলিলেন—"দেখ, ওদের সকলের
ইচ্ছা তুই মায়াবতী যাস ও প্রবৃদ্ধ ভারতের
ভার নিস।" ইতিপূর্বেই তিনি আমার গোঁ
ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমি কোন রকম ছিধা
না করিয়া বলিলাম—"মহারান্ধ আপনি যদি
আদেশ করেন নিশ্চয়ই যাইব।" মহারান্ধ এই

উত্তর শুনিয়া খুব প্রদন্ন হইলেন ও আশীর্বাদ করিলেন। এরপর আমার মায়াবতী যাওয়া স্থির হইল। একদিন সকালে মহারাজকে প্রণাম করিয়া স্থার মহারাজ, নির্মল মহারাজ প্রভৃতি অন্তান্ত সাধুদের সঙ্গে তাঁহার নিকট বিদ। মহারাজ আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাস। করেন—"দাধন-ভন্জন কিরূপ চলিতেছে ?" আমি উত্তরে বলি—"অনেক কাজ করিতে হয়। বিশেষ সময় পাই না।" মহারাজ বলিলেন-"কাজের জক্ত সময় পাওয়া যায় না, এইরূপ মনে করা ভুল। মনের চঞ্চলতার জন্ম ঐরূপ মনে হয়।" এরপর মহারাজের কথার বস্তা খুলিয়া গেল। তিনি থুব ভাবের সহিত বলিলেন-"work and worship একসঙ্গে করিয়া মনকে তৈয়ার করিতে হয়।" এইসব কথা 'Spiritual Teachings'-43 'Work and Worship' Chapter-এ আছে। ইহা আমাকেই বিশেষ ক বিয়া বলা।

এই দিন নিমল মহারাজের সঙ্গে ও সব সাধু ভাতাদের সঙ্গে আমার এক বিশেষ প্রীতির ভাব স্থাপন করিয়া দেন। বলেন—"নির্মলও যেমন আমার আপনার তুইও তেমনি আমার আপনার, এমনি সকলেই।" যথন ভাবি দকলেই তো মহারাজের আপনার, তথন দকলকে আমারও আপনার বলিয়া বোধ হয়। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার নিজের শিয়া ও শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষ সকলকেই আপনার মনে করিতেন ও বলিতেন, সকলেই ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করিতে আসিয়াছে। একদিন বিশেষতঃ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"কর্ম ঠাকুর-ষামীন্সীর-এই ভাব নিয়ে করলে কোনও বন্ধন তো হইবেই না, অধিকল্প তার through from spiritual, moral, intellectual এবং physical সব বৰুষ উন্নতি হবে। তাঁহাদের পায়ে আংগ্রসমর্পণ করে। শরীর মন সব তাঁদের পায়ে দিয়ে দে। তাঁদের গোলাম হয়ে যা।"

শ্রী শ্রী মহারাজের এই ও আরও দব উপদেশ জীবনের দম্বল হইয়া আছে।

শ্রীশীমহারাজের সঙ্গে আমার একদিন থুব প্রাণ ভরিয়া কথাবার্তা বলিবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার উপর আমার অভিমান হইয়াছিল। মাস্ত্রাজে ১৯১৬ সালে গিয়াই আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি ফিরিবার সময় আমাকে বাংলাদেশে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। আমাকে তাঁহার সঙ্গে না লইয়া গিয়া বালালোরে পাঠান। তারপর ১৯১৯ সালের শেষে ভুবনেশ্বরে তাঁহার নিকট আসিলে আমাকে সেখানে বেশীদিন না রাথিয়া বাংলাদেশে পাঠাইয়া দেন। এইসব কারণে আমার অভিমান হওয়ায় মনে অশান্তি বোধ করিতেছিলাম।

আমি কথাবার্তা বলিবার স্থযোগ খুঁজিতেছিলাম। একদিন এই স্থযোগ পাই।
শ্রীশ্রীমহারাজের ১৯২১ সালের জন্মতিথিতে
তকালীপূজা হয়। প্রতিমা ভাসানোর জন্ম
সন্ধ্যার পূর্বে সকলেই গন্ধাতীরে গেলে আমি
তাঁহার নিকট ঘাইব স্থির করি। পূর্বে তাঁহাকে
কিছুই বলি নাই।

আমি ঐদিন সন্ধ্যাব পর ঠাঁহার ঘরে গিয়া উপস্থিত। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী ঠাঁহার নিকট বসিয়া। পেতাপুরীও আছেন। আমাকে দেখিয়াই মহারাজ ছেলেমাস্থাবেও ভাবে পেতাপুরীকে বলিয়া উঠিলেন—"দেখ্লি আমি কেমন যোগী ?"

গুনিলাম এক টু পুর্বেই তিনি পেতাপুরীকে জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন—"দেখত, স্থ্রেশ আসিয়াছে কি না।" তিনি পুর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন আমি আসিব।

এইদিন অনেক কথাবার্তা হয়। ভুবনেশরে আমাকে মাত্র কয়েকদিন রাথিয়া বেলুড়ে পাঠাইয়া দেন। মহারাজ বলেন—আমার বাংলা দেশে যাইবার ইচ্ছা ছিল ও একটু ঘোরাঘুরি করিবারও ইচ্ছা ছিল, তাহা তিনি জানিতেন। আরও জানিতেন—এভাব অল দিনেই কাটিয়া যাইবে। এই ভাব শীত্র শাত্র যাহাতে কাটিয়া যায়—দেইজন্ম আমাকে বাংলাদেশে অত তাড়াতাতি করিয়া পাঠাইয়া দেন। মহারাজ কত গভীর ভাব হইতে সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া আমি বিশেষ লক্ষিত হই। তিনি মনের সব থেদ দূর করিয়া আমার মনটাকে পরিজার করিয়া দেন। ইহার ফলে শ্রীশ্রীমহারাজ তাহাদের সঙ্গে

আমার এক নৃতন মনের যোগ আনিয়া দেন।

ইহার কয়েকদিন পর তিনি বেল্ডে চলিয়া
যান। ৺কাশীতে আমার তাঁহাকে শেষ দর্শন
করা। শুশ্রীমহারাজ তাঁহার অমানব মৃতি
আমার অন্তবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া গেলেন।
শুশ্রীমহারাজ আমাকে মান্ত্রাজে ও ৺কাশীতে
যে আধ্যাত্মিকতার আভাস এবং ধর্ম ও কর্ম
জীবনের গতির ধারা দেখাইয়া দেন তাহার জের
আজও চলিতেছে। তিনি কুপা করিয়া স্ক্রভাবে
আরও নৃতন আলোক ও নৃতন প্রেরণা
আনিয়া দিতেছেন। যতই দিন যাইতেছে
ততই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার মর্ম ব্নিতেছি।
সচিচানন্দই গুরুরূপে আসেন।

"ভগবান আছেন, ধর্ম আছে—এসব কথার কথা বা morality রক্ষার জন্ম নয়। সভাই তিনি আছেন, তিনি প্রভাকের বিষয়, উপলব্ধির বিষয়। তাঁর চেয়ে সভা আর কিছুনেই।"

"গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে মাকুষ যদি খেটে চলে যায়, তবে তার সব দ্বন্দ ঘুচে যায়। তবে কি আর এদিক সেদিক দৌড়ুতে হয়? ভগবানই তার সব অভাব মিটিয়ে দেন, তাকে হাত ধরে ঠিক রাস্তায় নিয়ে যান।"

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বত্মান পরিস্থিতি

#### অধ্যাপক শ্রীসুজয়গোপাল রায় পোদ্ধার

আজ থেকে দীর্য ১৩০ বছর আগে ভগবান বরং এসেছিলেন আমাদের মাঝে আমাদের মত মামুবের দাজে তাঁর এক মহতী ইচ্ছা বাস্তব-রূপায়িত করতে; দে ইচ্ছা যে কি, তা ভগবান নিজেই বলে গেছেন শ্রীকৃষ্ণ-অবভাৱে ভক্ত অর্জুন দমীপে—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশার চ ত্রুতাম্। ধর্মশংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে বুগে॥

লীলাময়ের লীলাকালে দে লীলা বুঝবার মত পবিত্র জাধার হয়তো তথন খুব বেশী ছিল না—
লীলাসংবরণের পরই যেন মান্ত্র হঠাং বিশেষ ভাবে সচেতন হয়ে উঠলো জীরামকৃষ্ণ সম্ভাজন তালুর জীরামকৃষ্ণের পূজা আজ মান্ত্রের ঘরে বরে বরে মন্ত্রিত হচ্ছে নানা ভাবে, নানা রূপে, নানা নয়ে, নানা ছলে। ঠালুরের ১০১তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আমার এই অনাভন্নর প্রয়াস্থ এই প্রারই একটি রূপ।

মাতৃষ যথনই কোন বিষয় নিমে চিস্তা করে তথন সে মনের স্বাভাবিক ধর্মান্থ্যায়ী মাতৃষ্বের নিয়ম অন্ধ্যরণ করে থাকে; ইংরেজীতে যাকে বলে law of association—সেই নিয়মান্থ-শারেই মান্থ্য চিস্তান্থোতে ভেনে চলে। এই অন্থ্যকের নিয়ম-প্রভাবেই জ্বীরামকৃষ্ণ পরমহংসদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে শংক্লিপ্ট ধারণাগুলো আমাদের মনে আদে, তার মধ্যে একটা গুকুত্বপূর্ণ ধারণা হলো 'ধর্ম'। জ্বীরামকৃষ্ণ-জীবনে ধর্মের স্বরূপ কি, বর্তমান জীবন-প্রভূমিকায় এই ধ্যের কোন মূল্য আছে কিনা—কালোপ্যোগী ভেবে বর্তমান নিবন্ধে দে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

প্রদক্ষকমে বলা প্রয়োজন যে ঠাকুর জীৱাম-কৃষ্ণ সহজে যে কোন যুক্তিপূর্ণ আলোচনা স্বামী বিবেকানদের আলোচনা-সাপেক। একথার সমর্থনে স্বামীজা ও জীলীমায়ের মুখ-নি:স্ত বাণীই তুলে ধরছি। স্বামীঞ্চী বলছেন —''যে সকল ভাব আমি প্রচার করিতেছি. সকলই তাহার চিন্তারাশির প্রতিধ্বনিমাত।" শ্রীমাও একই কথা অন্তভাবে বলছেন— "নরেন হলে। ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তার কাজ করাবেন **किट्**य এদৰ লেখাচ্ছেন, বলাচ্ছেন।" শ্রীলীবামক্ষের অক্তম লীলা-সহচর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজও বামঞ্চ মিশনের জনৈক সম্বাদীর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'দেখ ঠাকুর হচ্ছেন বেদ, আর স্বামীক্ষী তার ভাষা।' বেদাধ্যমনের সময় যেমন তার ভাষ্ম, টীকা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, ঠিক ভেমনি ঠাকুরকে বুঝতে হলে বা জানতে হলে স্বামী বিবেকাননকে জানা প্রয়োজন।

স্তরাং শ্রীবামকৃষ্ণ-জীবনবেদ অস্থ্যানে ব্রতী হয়ে বর্তমান নিবন্ধের যে তিনটি পর্যায়ের উলেখ করেছি, তার প্রত্যেকটি দয়লে আলোচনা স্বামীজী-প্রদর্শিত পথেই করবে!। এ যেন অনেকটা গঙ্গাঞ্জনে গঙ্গাপ্জার মতো। বস্ততঃ এ সব বিষয়ে আমাদের নতুন কিই বা বলার থাকতে পারে? স্বামীজী স্বয়ং ঠাকুর সয়লেই বলেছেন—"শ্রীবামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কোন নৃতন তত্ত্ব প্রচার করিতে আদেন নাই—প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে, অর্থাৎ, "He was the embodiment

of all past religious thoughts of India. His life alone made me understand what the shastras really meant, the whole plan and scope of the old shastras." তিনি আৰও বলেছেন—"He had lived in one life the cycle of the national religious existence in India."

প্রথম পর্যায়ের আলোচনা হলো এীরাম-কৃষ্ণ-জীবনে প্রতিফলিত 'ধর্ম'কে কেন্দ্র করে। ধর্ম কি? এ প্রশ্নের উত্তর নিথে অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। ধর্মের ইভিহাস হচ্ছে তার সাক্ষা। বিভিন্ন কালের মাতৃষ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের এমন বিচিত্র বর্ণনা দিয়েছেন যার ফলে অনেক ধর্মজ্ঞান্তকে প্রায়শই নানারকম বিভান্তিকর পরিন্থিতির দমুখীন হতে হয়। ধর্মের এই ইতিহাদ-দম্পকীয় আলোচনায় নিযুক্ত না হয়ে আমাদের সাধারণ বুদ্ধি থেকে ধর্মের কোন ঘথার্থ ব্যাখ্যা করতে পারা যায় কিনা সে চেপ্তাই করবো এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করবো যে প্রীরামক্ষ-দ্বীবনে প্রতিবিধিত ধর্মের সঙ্গে আমাদের সাধারণ বুদ্ধিপ্রস্ত ধর্মবোধের কোন মিল আছে কিনা।

যথন আমরা বলি আগুনের ধর্ম হচ্ছে তার দাহিকাশক্তি (এ বলা বিজ্ঞানসমত) তথন আসলে যা বুঝি সেটা হচ্ছে দাহিকাশক্তির জক্তই আগুন, আগুন অহা কিছু নয়; যার মধ্যে দাহিকাশক্তি নেই, তাকে কোন ভাবেই আগুন নামে অভিহিত করা চলে না। ঠিক এই যুক্তিই জগতের অক্যান্ত বন্ধনিচয়ের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। এক ক্থায় কোন কিছুর ধর্ম হচ্ছে তার মূল বৈশিষ্ট্য যার সামান্ততম অভাবের জক্তা সেই 'কোন কিছু'

নিজের সতা হারিয়ে ফেলে ধর্মভাষ্ট হয়। এই ব্যাখ্যা যদি আমবা মাহুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি (যে ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীসভা করতে বাধ্য ), ভাহলে মান্তবের ধর্ম বলতে বুঝবো তার মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ 'মন্তব্যত্ত' যার জন্তে মাতৃষ মান্তব। যার মধ্যে 'মন্তগ্রন্ত' এই বিশিষ্টভার অভাব আছে, তাকে মান্ত্ৰ বলা চলে না! উদাহরণম্বরূপ ধরা যাক একটা কল্সের কথা: 'কলদ'কে আমরা মাতুষ বলি না, কারণ এর মধ্যে মন্ত্রত্তর নেই বলে আমরা জানি। মহয়েতর প্রাণী যেমন একটি পাথী—একেও আমরা মান্তব বলি না একই কারণে, অপচ আমাদের মত প্রত্যেককেই আমরা মামুষ বলে থাকি। কিন্ত কেন ৷ সহজ উত্তর হচ্ছে আমরা স্বাই ছক্তি-সমত ভাবে দাবী করি যে আমাদের মধ্যে 'মজ্যত্ব' নামক বিশিষ্টভাটি বৰ্তমান। যদি কোন ব্যক্তির জীবন বিশ্লেষণ করে একথা প্রমাণিত হয় যে তার মধ্যে 'মহয়ুত্ব' নামক গুণের অভাব আছে, ভাহলে হাজার মৌলিক দাবী সন্তেও দেই ব্যক্তিকে 'মান্ত্র' বলা চসবে না- এ ক্ষেত্রে দেই বাক্তিকে মহুয়েতর প্রাণীর বা জডের সমগোতীয় অর্থাৎ 'অ-মান্ত্র' এই অলংকাবেই ভূষিত করতে হবে, অন্ততঃ যুক্তির দিক থেকে তো তাই বলতে হয়। কিন্তু সবাই যে আমরা স্বাইকে 'মাকুষ' বলি ৷ মনের এই স্বাভাবিক উক্তি কি তবে মিথ্যা? নিশ্চয়ই না। আমরা সভালাভের পথে যতই এগিয়ে চলি, 'মহয়ত্ব' দম্বন্ধ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ততই পালটে যায়। তাই বিভিন্ন স্তব্বের মাপকাঠিতে 'মাহ্র্য'-এর সংজ্ঞাও পাল্টে যায়। <del>পেজন্য উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে</del> মাহুবের দেহ পাকলেই মাহ্র হয় না, মন্টিও 'মাহুর'-এর মত চাই। গভীর শ্রহাও অধ্যবসায় নিয়ে খুঁজলে আমরা দেখতে পাবে৷ যে আমাদের সকলের

মধ্যেই দৰ্বোচ্চ দৃষ্টিভঙ্গী বাকে 'মহুয়াৰ' বলে ষীকার করে, তা লুকায়িত আছে। জগতের ममन्य धर्मगाट्य यमि जामारमत विवास बारक ভাহলে এদিক থেকে আমরা বলতে বাধ্য যে जामदा नकत्तर माञ्च, कादन পृथिवीद नमस् ধর্মহ মাজুবের মনুষ্ত্রের স্বীকৃতি ও তার জ্বয়গান করে গেছে। এই মন্ত্রাত্ব দম্বন্ধে দচেতন হওয়াব প্রচেষ্টার্ই অক্ত নাম 'ধর্মজীবন': ভারতের প্রাচীন মুনিঋষিরা এর যথার্থ তাৎপর্য নিরূপণ করে বলেছেন—মান্তবের মন্তল্তভ্রপ ধর্ম হচ্ছে প্রম ওচরম সত্য যার অক্ত নাম আলোবা আলো এই সতা হচ্ছে এমন এক নিয়ম যার বার৷ সমগ্র বিশ্বকাণ্ডের ব্যাখ্যা করা চলে—যাব বাইবে ধিতীয় কিছু নেই। এখন তাহলে একট। প্রগ্ন হতে পারে যে সমগ্র জগতের পেছনে যদি একটিমাত্র সভ্য থাকে তা*হলে মান্ত*ষ ব্যতি**রেকে অগুণব** যেমন মহয়েতর প্রাণী এবং জড়দ্বাও কি দেই সভোর **বারা** ব্যাখ্যাত হয় ? আর ভাই যদি হয় তাহলে মাল্ডকে যেজল মাল্ড বলছি, ইতর প্রাণী ও জড দ্রব্যকেও ঠিক দেই कातराष्ट्रे मारूर दनरा वाधा नहे कि ? वर्षा ९ জগতের স্বকিছুই এক--এরকম সিদ্ধান্তই তো শেষ পর্যন্ত আমাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে? উত্তর—হাা। ভারতীয় ঋষিরা এরকম সদর্থক জবাব অনেক আগেই দিয়ে গেছেন,— তারা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, মাত্রশক্তম পর্যন্ত সন্তার দিক থেকে সবই এক; আমরা যথন সভাসতাই এই জ্ঞানের অধিকারী হবে৷ তথন নিশ্চিতই মাহুষের সঙ্গে জগতের অন্ত কোন অংশের এভটুকু পার্থকা ধাকবে না। ভেদজানের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে তথন। ব্ৰহ্মবিদের কাছে একজন মাহৰ হা. একখণ্ড ভূণ্ড মূলতঃ তাই।

তবে আমরা যথন বিভেদের প্রাচীর ত্লে জাগতিক বন্ধনিচয়কে ভিন্ন ভিন্ন করে দেখি তথন সেটা হচ্ছে অবন্ধনিদ্ বা অজ্ঞানীর কাজ। আমরা অজ্ঞান বা অবিভা বা মায়ার মোহজালে পড়ে অভিভূত হয়ে আছি বলেই সভাকে উপলব্ধি করতে পারতি না— আমরা যেন সর্বদাই রজ্জুতে সর্পর্ম, তাজিতে রজভ্তন্ম করেই চলেছি। কোন এক মঙ্গলন্মুছুর্তে বদি কোন প্রভাভী হ্বরে আমাদের নিজা টুটে, ভাহলে সভ্য তথন আপন অংলায় আপনি প্রকাশ পাবে।

খুবই আশা ও আনন্দের কথা যে সভাাবেষী মান্ধমন তার স্বাভাবিক গভিতে এগিয়ে চ'লে আজ বিংশশতান্দীর শুকুতে অহৈতবিতার পথেই পা বাডিয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানের মতে জগতের মূল উপাদান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যতটুক্ জানা সম্ভব হয়েছে, সে অন্তসারে বলা হয় 'শক্তিই জগতের মূল সতা; এই শক্তিই ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রমুথ পদার্থকণার রূপ নিয়েছে। জ্বগৎ তার বিচিত্র ৰূপসন্তার নিম্নে যে ভাবে ধরা দিয়েছে আমাদের পঞ্চেরের কাছে, দেটা তার আদল রূপ নয়—চেয়ার, টেবিল, কাগজ, কলম প্রভৃতি জাগতিক বস্ত আসলে কতকগুলি বিত্যুৎতরক্ষের উদ্দাম নৃত্য-রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।' সতাদাধক বিজ্ঞানীর এই উক্তি কি অধৈত বেদাস্তের মায়াবাদের ক্ষীণ প্রতি-ধ্বনি নয় ? এমন এক দিন নিশ্চয়ই আসেবে যেদিন এই বিজ্ঞানীরাও বলবেন যে সচেতন বিহাৎতরক্ষও মূল সভা নয়—সভা হচ্ছে প্রমচেতনা; অন্ধতঃ আম্বা আশা করছি যে সত্যপ্ৰযাত্ৰী বিজ্ঞানীৰ এই অভিযান সাৰ্থক হবে পরমপিতার পবিত্র আলিঙ্গনে।

यागाएम्ब मरक थानी वा जएएव भार्यका

খণের দিক থেকে নর, মাত্রা বা পরিমাণের দিক থেকে। অর্থাৎ সত্যের প্রকাশ মানুষের মাঝে যে পরিমাণে ঘটেছে মহয়েতর প্রাণী বা ছাডের মধ্যে, দেই পরিমাণের প্রকাশ ঘটেনি। ইতরপ্রাণী এবং জডেব মধ্যেও আবার এই প্রকাশের মাত্রাগত তারতম্য আছে। মাতৃষ যেমন সভ্যোপলবির ফলে জগতের সর্ব্র একের প্রকাশ দেখতে পায়, ইতরপ্রাণীর বা জড়ের বেলায়ও ঠিক একই অভিক্রতা হবে, অবশ্য যদি তর্কের থাতিরে আমরা ধরে নিই যে, এদের পক্ষেও দভ্যোপ-লকি সম্ভব। যদি তাই হয় তাহলে মাজুৰ ইতরপ্রাণী ও জড়ে মধ্যে কোনরকম পার্থক্য থাকতে পারে না। ধর্মদীবন যাপন করার অর্থই হচ্ছে, যেমন আগে বলেছি, সভ্যোপলব্বির চেষ্টা করা। সাধারণভাবে মাহুষের ক্ষেত্রেই সভ্যোপল্কির প্রশ্ন ওঠে, কারণ ইতরপ্রাণী ও জড়দ্রর আাল্মচেতন ( দংকীর্ অর্থ ) নয় বলে, মাত্র এখন পর্যন্ত মনে করে: তাই ধর্মজীবনের কথা আমরা মান্তবের প্রদক্ষেই আলোচনা করে থাকি।

এই দৃষ্টিভদী থেকেই স্বামানী ধর্মের দংক্ষা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'মাছ্রের অন্তনিহিত দেবত্বে প্রকাশই হলো ধর্ম'—
Religion is the manifestation of the divinity already in man, দাধারণতঃ ধর্ম বলতে আমাদের সংস্কার ভরা মন একমাত্র প্রসা-অর্চনা, সন্ধাা-আহ্নিক, জ্প্-ধ্যান, যাগ-যজ্ঞ প্রভাতিকেই মনে করে। এগুলো ধর্মের বহিরক্ষ, এগুলি ধর্মলাভের সহায়ক। পৃথিবীতে সব মাত্র্য সমান প্রবণতা নিয়ে জ্লায়নি; সব মাত্র্য সমান প্রবণতা নিয়ে জ্লায়নি; সব মাত্র্য তাই সমান স্তরেও বর্তমান নয়। স্তরাং প্রবণতা, কচি বা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জ্লাধ্র্যকীবন ষাপনের ক্ষেত্রেও সম্বতা বা ঐক্য

পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের বুদ্ধি বংশ সামরা যে plane of existence-এ সাহি, দেখানে থেকে নিরাকার ধারণা **ক**রে দেভাবে ধর্মদাধনা প্রায় অসম্ভব; তাই খুবই বুক্তিদমত ভাবে ঐ পরম সভ্যকে (আগ্রা বা ক্রম বা ঈশর) সাকার ভেবে অর্থাৎ নিজের বৃদ্ধি অহ্যায়ী দেবদেবীর মূর্তি তার ওপর আরোপ নানাবকম পূজা-পদ্ধতির আমাদের ধর্মশাধনে বঙী হতে শাধনার ফলে যদি আমরা নিদেদের দেই তুর্ল B higher plane of exitence-এ নিয়ে যেতে পারি তাহলে দে স্তরে পূর্বস্তর— ধর্ম-সাধনার ন্ত র नुशु স্ত্রাং স্ত্রে সাকার ও নিরাকার—তুরক্ম সাধনই সাধনা--উভয়ের সমন্ত্র নিরাকারে। শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়েও স্থামীদী বলে-ছেন, মাহুষের অন্তনিহিত পুর্ণতার প্রকাশই হবো শিকা-Education is the manifestation of the perfection already in man-একটু ভেবে দেখলে পাই বুঝা যাবে যে এই পূর্ণতা এবং পূর্বোলিখিত 'দেবতের' মধ্যে, আদলে কোন পাৰ্থকা নেই; ঘতটুকু পাৰ্থকা আছে দেটা শুধু শব্বের বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যে—শব্দিত শক্তি উভয়ক্ষেত্ৰেই এক। স্বামীলীর মতে তাই আদল ধর্ম ও আদল শিক্ষা একান্ত অভিনা যিনি যথাৰ্থ ধাৰ্মিক তিনিই যথাৰ্থ শিক্ষিত, আর যিনি যথাৰ্থ শিক্ষিত তিনিই যথার্থ ধার্মিক: সঙ্গে সঙ্গে যথাৰ্থ ধাৰ্মিক ও যথাৰ্থ শিক্ষিত আবাৰ যথাৰ্থ দার্শনিকও-কারণ ভারতীয় দর্শনের কাজ বুদ্ধি ছারা সামগ্রিকভাবে জগৎ ও জীবনের একটা চরম ব্যাখ্যা ও মুল্যায়ন করাই নয়, সত্যের উপলব্ধি করা। ভারতীয় চিস্তাধারায় धर्म, लिका ও দর্শন সম- অর্থব্যঞ্জক।

এখন দেখা ধাক 🖹 🖹 রামকৃষ্ণ পর্মহংস দেবের জীবনে এই ধর্মের প্রতিফলন কিরূপ হমেছে। এরামক্ষের জনাবৃত্তান্ত আলোচনা করলে জানা যায় যে তাঁর জন্মের পেছনে এক अलोकिक निष्य काष्ट्र करतहा, -- इंडिशन প্রধ্বেক্ষণে বল্পতঃ ইহা পরিলক্ষিত হয় যে ভগবান যথন যুগপ্রয়োজনে অবভারকপে আবিভূতি হন তথন দেই আবিভাব দিবা ঘটনায় বেষ্টিত থাকে। ঠাকুর শ্রীরামকুফের ধর্মাছরাগ শৈশব থেকেই দীপ্ত। বালক श्माध्यत्र दमनदम्यीत स्थाळ, भूतानकाहिमी, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্ধ, কীর্তন ভদ্দ প্রভৃতির প্রতি স্বাভাবিক সম্বরাগ, ভাৰতন্মতা, মৃহ্মুক: সমাধি, শিবধান, ভাবাবেশে নৃত্য, সাধুদক-এদৰ ঘটনা তাঁব ধর্মজাবনেরই ইঙ্গিত দেয়। দক্ষিণেশবে ভবভাবিণীর মন্দিরে পুঙ্গারী নিঘুক্ত হওয়ার সময় থেকেই তাঁর স্তাকারের সাধনা শুরু হয়। দক্ষিণেশ্বর হলো শ্রীরামক্ষেত্র সাধনপীঠ। বিতাল্যের সাধাবণ শিক্ষা যে আসেল শিক্ষা নয়, দ্বার্থহীন ভাষায় একথা ঘেদিন প্রকাশ করলেন অগ্রন্থ বামকুখারের কাছে, দেই দিনই যেন তিনি ইঙ্গিত করলেন তাঁরে উত্তরজীবনের প্রতি। তিনি বলেছিলেন—"চালকলা-বাঁধা বিভা আমি শিথিতে চাই না, আমি এমন বিভা শিথিতে চাই যাহাতে জ্ঞানের উদ্য হইয়া মাতৃষ বাস্তবিক কুতার্থ হয়।" এই অকপট উক্তি কি ধর্মণস্বের মূল তাৎপর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না? তারণর দক্ষিণেখবে চললো ঠাকুবের কঠিন তপ্তা। হিন্দুধর্মের যত রক্ম শাখা-প্রশাখা আছে যেমন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি, অহিন্দুধর্ম যেমন খুষ্টান, ইদলাম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মপথে এবং সাকার ও নিরাকার এই উভয় মার্গে বিচরণ করে প্রীরামকুষ্ণ উপলব্ধি করলেন

যে সভ্য এক ও অভিন্ন। হিন্দের ভগবান. मुमनभानाम्य जाला अवः चुडानाम्य ग्रंड-म्यहे এক, ওধু নামের পার্থকা। 'একং সদ্বিপ্রা বছধা বদন্তি।' সত্য হচ্ছে স্চিদানন্দ্ৰদ্ধণ: ভগবানের বিভিন্ন নাম ও জগতের বৈচিত্র্য স্বই হচ্ছে নামরপের থেলা---স্চিদানন্দ্রাগবে त्कन-वृष्त्वृष खत्रकत नीता। दकन, वृष्त्वृष ख তরক্ষ যেমন বাহ্যিক প্রকাশের দিক থেকে ভিন্ন হলেও আসলে সমুদ্রই, ঠিক তেমনি জগতের স্ব কিছুই এই দভোর আশ্রমী। মানুষ তার বিভিন্ন কচি অন্তথায়ী সভ্যান্তেষণেৰ জন্ম বিভিন্ন যাত্ৰাপথ বেছে নেয়-মূল গন্তবাস্থল কিছ একই। একথা বলতে গিয়ে ঠাকুর একটা হুন্দর উপমা ব্যবহার করেছেন-"ছাতের ওপুর উঠতে হ'লে মই, বাঁশ, সিঁডি ইত্যাদি নানা উপায়ে বেমন ওঠা যায়, তেমনি এক ঈশবের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায়।" যে ঠাকুর 'মা' 'মা' বলে পাগল, তিনিই আবার অলৈতদাধনাকালে ধানে আবিভূতা কালী মায়ের মৃতিকে জ্ঞান-তরবারি দিয়ে বিনা বিধায় কেটেও ফেলেছেন। এমনি ভাবে বিভিন্ন ধর্মদাধনার ফল ঠাকুর একটি ছোট্ট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ কথার প্রকাশ করেন—'যত মত তত পথ।' লক্ষ্য এক —মতের পার্থকোর জন্ম পথেরও বিভিন্নতা। ঠাকুর জ্রীবামক্ষের লীলাবছল জীবনে ধর্মের ঘ্যার্থ রূপ খুব স্পষ্ট ও ফুন্দর ভাবে প্রতিফলিত हरशहरू ।

তথাকথিত যুক্তিবাদী মন প্রীরামক্ষের জীবন-অন্থানের কলে ধর্মের স্বরূপ স্থদ্ধে ঠিক একটা ছিব বিশ্বাদে যেন উপনাত হতে পারে না; কারন ঐ মনের কাছে প্রীশ্মক্ষের সাধন-পথ বহস্তে ঢাকা। যুক্তিন্থী মন রহস্তবাদ কা জভীক্রিয় প্রভাক্ষাদে সম্ভট থাকতে পারে না,

দে চাম একটা বৃদ্ধিভিত্তিক ব্যাখ্যা। এই वााथा हिटलन युक्तिवाही चाभी विटवकानमा। স্বামীদ্ধী প্রাচা ও প্রতীচ্যে বিভিন্ন বক্তৃতামালার মাধামে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও শিক্ষার হেমন প্রচার করেছেন তা ঠাকুরের এবং প্রাচীন মূনি-ঋষির উপলব্ধ সভাই ; শুধু কতগুলো assertion বা ঘোষণার মধা দিয়ে নয়, exposition বা ব্যাখাার মাধ্যমে তিনি ইহা করেছেন। এই যুগপ্রয়োজন-সাধনকালে স্বামীকী পূর্ণস্থী ঋষিদের মন্ত আনার পরিকার ভাবে দেখিয়ে গেছেন যে সভা ভথাক্ষিত বুদ্ধি বা reason-এর नागात्तव वाहेव। 'छका श्री छिक्नांनार'। छक ষারা সভা সম্পূর্ণভাবে প্রভিষ্ঠিত হতে পারে না , দর্শন বা প্রতাকামভূতিই সত্যোপলন্ধির একমাত্র উপায়। ব্ৰহ্ম সংক্ষেনিজ অধৈতদাধনার গুরু ভোতাপুরীর কথা ঠাকুর বলছেন—"যেমন অনন্ত দাগ্র — উদ্দেশিটা, ডাইনে বামে, জলে ছল। কারণ সলিল। জল স্থির। কার্য হলে

ভরক। সৃষ্টি শ্বিভি প্রনয়—কার্য।" বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায় দেই ব্রহ্ম। যেমন: কর্পুর জাঙ্গালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে ব্ৰহ্ম বাক্য-মনের অভীত। বিবেকানন্দও সেই কথাই বলেছেন। নিবিকল্ল সমাধি বা ব্রহান্তভৃতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'অবাঙ্মনদোগোচরম্— বোঝে প্রাণ বোঝে যার।' বৃদ্ধি দারা তো আমরা বৃদ্ধি যে সভা এক এবং অন্বিভীয়; কিন্তু আমাদের কাছে এ বোধ তো অপ্রতিষ্ঠিত, যডক্ষণ এ বোধের কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ আ্যাদের জাবনে মেলে না। সভাকারের উপলব্ধি যথন হবে তথনই এই অবৈভজ্ঞান পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো বলা চলে: এই অবৈভজ্ঞানের আলোকে তথন জীবন নতুন খাতে বইতে গুরু করবে ৷ তথ্ন 'বন্ধ হতে কীট প্রমাণু দর্বভূতে দেই প্রেমময়' --এই জ্ঞানে জ্ঞানী নিজের সঙ্গে ধূলিকণারও কোন ভেদ খুঁজে পাবে না।

"তাঁকে চিন্তা করে, অথণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ; — আবার মন লয় না হলেও লীলাতে মন রেথেও আনন্দ।"

- এত্রীরামকক

### সমালোচনা

বিবেকানন্দের ইডিহাস-চেডনাঃ

প্রীঅম্ল্যভূষণ সেন। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট
লিমিটেড, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬।
পুঠা ১৪২; মূল্য চার টাকা।

স্বামা বিবেকানন্দের বিশ্বতোমুখী চিস্তাধারায় ইতিহাদ-চেতনা একটি প্রধান হর। আবাল্য তিনি ইতিহাদের অন্তরাগী ছাত্র। দেশে এবং ্দশান্তরে ভারতব্য ও পৃথিবীব ইতিহাসকে নানাভাবে তিনি উপলব্ধি করেছেন। ভথ গ্রন্থাঠের মধ্য দিয়ে নয়, স্বামীজী তাঁর ন্দীর্ঘ পরিবাজক-জীবনে সমগ্র ভারতবর্ষে দানতম কৃষকের কৃটির থেকে অভিজাত-শ্রেষ্ঠ রাজন্মগুলীর প্রাদাদ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ৰাৱা ভাৰতেতিহাদেৰ মৰ্মবাণী **গ্ৰহণের যে** প্রত্যক প্রয়াস করেছিলেন, তার খাধুনিক অধ্যাপক বা গবেষকদের মধ্যে একান্ত হুলভ। তাঁর বিশ্বপরিক্রমা মানবেতিহাদের দামগ্রিক পটভূমিতে ভারতেতিহাদের যথাযথ মুল্যায়নের যে স্থযোগ এনে দিয়েছিল, তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ "বঙ্মান ভারত" গ্রন্থটি ইতিহাস-দূৰ্ণনের গ্ৰন্থ। স্বামীজীর গুকুভাই এবং বাংলাসাহিত্যের অক্তম শ্রেষ্ঠ দেবক স্বামী শাবদানন্দন্ধী 'বর্তমান ভারতে'র ভূমিকায় শিথেছিলেন--শভারতদমাগত যাৰতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশি-সম্ভুত থল দশসহস্রবর্ধ-ব্যাপী কাল ধরিয়া উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও পরিবতিত করিয়া দেশে অ্থতঃথের পরিমাণ কিন্ধপে হ্রাস, কথন বা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, কার্যপ্রশালীর মধ্যেও এই আপাত- অসম্বন্ধ ভারতীয় জাতিসমূহ কোন স্থেত্রই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সম-ভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, দেই গুরুত্র দার্শনিক বিষয়ই 'বর্তমান ভারতে'র আলোচ্য বিষয়।"

ইতিহাসের অনন্ত কালপ্রবাহের তীরে দাড়িয়ে স্বামীজা একদিন উপলব্ধি করেছিলেন—
"সমগ্র মানবজাতির মাধ্যাত্মিক রূপান্তর—
ইংাই ভারতীয় জাবন-দাধনার মূল্মন্ত, ভারতের চিরস্তন সঙ্গাতের মূল হ্বর, ভারতীয় সন্তার মেকদগুষরপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের স্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণা। তাতার, তুকী, মোগল, ইংরেজ কাহারও শাসনকালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কথনও বিচ্যুত হ্ব নাই।" (স্বামীজীর পরিকল্পিত ও আংশিক-লিখিত 'India's message to the world' নামক অসমাপ্ত গ্রন্থ থেকে)।

ভারতবর্ষের স্বদ্র অতীত থেকে সম্পাম্মিক বর্তমানের উথান ও পতনের ইতিহাদ প্যালোচনা করেই স্বামীন্ধী বলেছিলেন: "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" যথার্থ ঐতিহাদিক যেমন আপাতবিচ্ছিন্ন ঘটনারাশির অন্তর্গলে একটি মূলস্ত্র আবিষ্কার করেন, স্বামীন্ধীও তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাদকে জাতির নিম্নন্থ প্রতিভা অধ্যাত্ম-উপলব্ধির চিরন্তন ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় ভারতের বরেণ্য মনীধী ঐতিহাদিক ডঃ রমেশচন্দ্র মন্ত্র্যান্ধ সেক্রণ। মনে করিয়ে দিয়েছেন—"হিশ্বদের জাত্বাটি হল ধর্ম, ভাই পুন: পুন: বহিরাগত শক্তর আঘাতে বিপর্যন্ত হলেও হিদুজাতি—বিনম্র হিদুজাতি—প্রাচীন সভ্যতাগুলির মত পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে নুগু হয়ে যায় নি। আর এই কারণেই ভারতের ইতিহাস—গঠন- ও পঠন-প্রণালার দিক থেকে—অক্তান্ত দেশের ইতিহাস থেকে সভয়। এই জন্মই ভারতের প্রসিদ্ধ প্রাসদ্ধ রাজধানী হাস্তনাপুব, পাটলিপুত্র, কান্তকুজ প্রভৃতি ভারতের ইতিহাসে যত প্রাধান্ত লাভ করেছে তার চেয়েও বড় হান দিতে হবে কাশী, মিথিলা, কাঞ্চী, নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি সভ্যতার কেন্দ্রে।"

শামীদীর ইতিহাস-চেতনায় ভারতীয়
সভ্যতার এই মূল প্রটির অহুসদ্ধানের প্রতি
বিশেষ দৃষ্টি রেথেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্ধালয়ের
ইতিহাস-বিভাগের অধ্যাপক ঐঅম্ল্যভূষণ
দেন "বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা" গ্রন্থটি
পরিকল্পনা করেছেন। সম্ভবতঃ বাংলাসাহিত্যে
এইটিই তার প্রথম গ্রন্থপ্রয়াস। সেদিক থেকে
স্বাত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ গ্রন্থের স্বচ্ছ
ও সহত্ত ভাবভঙ্গী। রবীক্রণভ্যবীতির লাবণ্য এবং বিবেকনেন্দের স্বভ্রু বলিষ্ঠ মননভঙ্গীয়
একর সমাহারে আভন্ত স্বথপাঠ্য এই ইতিহাস-চেতনার প্রহৃটি নিঃসংশন্ধে বাংলাসাহিত্যে প্রম
মূল্যবান সংযোজন।

তিনটি পর্বে অধ্যাপক দেন গ্রন্থটিকে ভাগ করেছেন—প্রথম পর্ব: ভারত-ইতিহাদের মূলতত্ব; দিতীয় পর্ব [এ পর্বে চারটি অধ্যায়] ভারতের ইতিহাদ ও ধর্ম; দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত—মধ্যযুগ; অপ্তাদশ শতাকী; মারাঠা; শিথ। তৃতীয় পর্ব: উনবিংশ শতাকী—ভারতের জাগরণ। এই সঙ্গে পরি-শিষ্টে ঘৃটি মননদীপ্ত প্রবন্ধ সংযোজিত—
"মহালয়" এবং "বিবেকানক্ষ ও ভারতের মৃক্তি"।

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে ইতিহাস-সচেতন শাহিত্যিকদের মধ্যে বহিমচন্দ্রই অগ্রগণা, যদিচ বহিমের ইতিহাস-চেতনা অনেক পরিমাণে বঙ্গ-কেন্দ্রিক। সে তুলনাম রবীন্দ্রনাথ বিখ-ইতিহাসের পরিপ্রেক্টিডে ভারতবংকে আরো প্রশুভতর দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু ববীন্দ্রনাথের ইতিহাস मयरक मृनावान क्षत्रकावनी क्षकारमंत्र आरगरे স্বামীজী উনবিংশ ও বিংশ শতাশীর মুগ-শন্ধিকণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার রা**থী**-ব**ম**নের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সভ্যতার নি**জ**ন্থ মহিমা সথজে আমাদের যেমন করেছেন, তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে নব্যুগের বৈজ্ঞানিক মনোভাবও হদয়ে সঞ্চার করতে চেয়েছেন। রবীজনাথের ভারতচিন্তা যে অনেক পরিমাণে বিবেকানন্দের ভারতচেতনার ঘারা প্রভাবিত, একথা বলাই 4 POT 1

অধ্যাপক দেন বিবেকানন্দের ইতিহাদচেতনা-আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই
রবীন্দ্রনাথেব ভারত-ইতিহাদ-বিশ্লেষণকেও
অনেক পরিমাণে তার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত
করেছেন। বিশেষভাবে বিতীয় পর্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ইতিহাদচিন্তার উপাদান
সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত। ভারত-ইতিহাদের
মর্মামুসদ্ধানে এই হুই মনীষীর চিন্তাধারার
তুলনামূলক আলোচনা অবশ্র এ গ্রন্থে অপেক্ষিত
নয়, তবে ভবিশ্বৎ ঐতিহাদিকদের আলোচনার
যোগা বিষয়।

'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র আধুনিক যুগের ভারত-বর্ষ। আপাতদৃষ্টিতে এর অর্থ দাঁড়ায় ধর্ম-, উদাসীন রাষ্ট্র। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এ উদাসীনতা একাস্ত অসম্ভব। পুরানো যুগের চার্বাকপন্থা, বিগতপ্রায় সাম্যবাদ অথবা আধুনিক গণভাষ্কিক মানবভাবাদ এরা সকলেই ধর্মের বিক্ষে জেহাদ ঘোষণা করলেও বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগের ঘারা খামীজী সনাতনধর্মের চিরস্কন প্রগতিশীলতা প্রতিপন্ন করে ভারতবর্ষকে একইসঙ্গে প্রাচীনতম ও আধুনিকতম জাতির মাতৃভূমিরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। তাই স্বাধীনতার পরে আপাতদ্যীতে পাশ্চাত্য প্রভাব এদেশে হঠাৎ বাড়াবাড়ি তক করলেও ভারতাল্লার নিজন্ব স্বাধান—ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রই আমাদের মূল আদর্শ। ধর্ম অর্থে জীবনজিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার উত্তরও এই ধর্মেই নিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মসমন্বরের সাধনা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার সরচেয়ে বড়ো উত্তর। বস্ততঃ ভারতবর্ধ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

দেইজন্মই স্বামীজী বৈদান্তিক মেধা ও ইদলামের সৌল্লাজ্যের সমন্বয়ে এক নৃতন ভারতবর্ধের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রাজনৈতিক হঠকারিতার ফলে সে ভারতবর্ধের অথওরূপ আজ আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু নি:দংশয়ে বলা চলে 'নান্তঃ পদ্ধাঃ বিহুতে২য়নায়'— শ্রীবামক্ষণ-সাধনাই ভারত-ইতিহাদের দে মহা-মিলনের পথ-নির্দেশক।

বিবেকানন্দ-পদান্ধ অন্নসরণে শ্রন্ধের অধ্যাপক
দেন বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, মুদলমান যুগ
ভ ইংরেজ যুগ পরিক্রমা করে স্বামীজীর
ধ্যাননেত্রে উদ্ভাগিত ভারতাত্মাকে উপলবির
দার্থক প্রয়াদ করেছেন। ভারতের ইতিহাদ
বৈদিক বা হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেভভাবে
জড়িত। ভারতবাদীমাত্রেই এক অর্থে 'হিন্দু'।
হিন্দুত্ব কেবল ধর্মনির্ভর নয়, সংস্কৃতির দামগ্রিক
পরিচয়। তাই হিন্দু দয়্যাদী বিবেকানন্দ কেবল
হিন্দু ভারতের কথাই ভাবেন নি, ইতিহাদের
অমোঘস্রোতে সর্বজাতি ও ধর্মের মিল্নতীর্থ এই
ভারতবর্ষই তাঁর স্বারাধ্যা জননী। ইতিহাদের

এই সমগ্রতাকে বিশ্বত হয়ে কেউ ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে পারে না। তাই উনিশ শতকে বান্ধদমাজের সংস্কারপ্রচেষ্টা মৃষ্টিমেয় শিকিত-সমাজে আবদ্ধ বয়ে গেছে, ভারতের গণসন্তা এই বহিবন্ধ সংস্থারকে অন্বীকার করেই এগিয়ে চলেছে। সংস্থাবের যে প্রয়োজন নেই তা নয়, আদলে প্রয়োজন দর্বব্যাপী শিক্ষার হারা অহরের আমূল পরিবর্তন। জাতীয় সতার মধ্যবিদ্ থেকে নবীন প্রেরণার আবির্ভাবের সেই মহা-প্রয়োজনেই উনবিংশ শতানীর নবজাগরণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটল রামক্ষ্ণ-বিবেকানন্দের মিলিড অভাদয়ে। "উনবিংশ শতাকী ভারতের নব-জাগরণ "এবং"মহালগ্ন" প্রবন্ধত্টিতে বিবেকানন্দের ঐতিহাদিক মূল্য ও সমদাম্য়িক যুগদমস্থা मश्रक्ष विदवकानदन्तत्र मृष्टि छत्रीत्र निशूप विद्धावरणत्र ঘারা লেখক আধুনিক কালের প্রান্ত অবধি পাঠকের চিন্তাধারাকে অগ্রসর করে এনেছেন।

প্রথম পর্বে ও বিভীয় পরের প্রথম প্রবন্ধে তিনি সামীজীর দৃষ্টিতে ভারত-ইতিহাদের মূলস্ত্র-সন্ধানী। দিতীয় পর্বে নিপুণ তথ্যসমাবেশে ভারত ইতিহাদের মধাযুগে দক্ষিণ ভারতের হিন্দুগংস্কৃতির কেন্দ্রপরিবর্তন, হিন্দুমূলনান সংস্কৃতিসমন্বয়প্রয়াদ, মুদলমান শাদনের অবসানে মারাঠা-ও শিথ-অভ্যাদমের বিফলতা-এ নব কিছুব অস্তবালে ইতিহাদের ঋজুকুটিল গতিপথে ভারতের অধ্যাত্মচেত্রার বিচিত্র বিবর্তন শক্ষ্য করেছেন। তৃতীয় পর্বের উনবিংশ শতাবীর নবজাগরণের সঙ্গে আমরা বিংশ শতাকীর মামুধেরা প্রতাক জড়িত। আলোচনার কেত্র আর একটু বিস্তৃত হয়ে মদেশী-আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব সম্বন্ধে বিশদ ভাবনার অবকাশ এ গ্রন্থে হয়তো ছিল। সামগ্রিকভাবে এ গ্রন্থ বিবেকানন্দের ইভিহাস-চেতনা প্রসঙ্গে আলোচনার সার্থক হুচনা।

প্রকাশকের যে পরিচ্ছন্ন কচি ও মহৎ
আদর্শের প্রতি শ্রন্ধা এই গ্রন্থমূলনে অভিব্যক্ত,
তা আন্থরিক সাধুবাদের যোগ্য। প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন করা চলে, এ গ্রন্থের একটি ইংরেজা সংস্করণ কি
আন্ত প্রকাশিতব্য নয়?

—প্রগবরঞ্জন ঘোষ

সারেদা মাহের কথা— স্বামী সোমানন। প্রকাশক—গ্রন্থকার, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রিশড়া ( হুগলী )। পৃষ্ঠা ১০০, মূল্য ১৭৫।

শ্রীপ্রীমায়ের লোকোত্তর জীবনের ঘটনাবলী বিভিন্ন শিরোনামে আলোচ্য পুস্তকে প্রকাশিত। গন্ন বলার ভঙ্গীতে লিখিত ভাষায় আনেক স্থলে কল্পনাকে আশ্রয় করা হইয়াছে, তবে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের পবিত্র ভাবধারা বজায় রাথিবার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। বইটি ছোটদের খুব ভাল লাগিবে।

আলোকের উৎস সন্ধানে—সঞ্জয়।
প্রকাশক: শ্রীসঞ্জয়কুমার দাস। মূদ্রাকর:
শ্রীসতারঞ্জন রায়গুপু, শ্রীপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
জলপাইগুড়ি। পৃষ্ঠা ৩২; মূল্য এক টাকা।

২০টি কবিতা লইয়া এই কাব্যগ্রন্থ। কবিতা-গুলি ভাবসমৃদ্ধ। প্রকাশভঙ্গী বচ্ছ। একটি নিদর্শন:—

কত পথ, কত গৃহ সংসার, প্রান্তর নির্জন, আর
মুথরিত নগর নগরী
ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিশ্রান্ত;
অবশেষে থেয়াতীরে সায়াহ্নবেলায়
মনে হয়, পাষ্ট শুধু-রুত্তপথে যাওয়া ও আসার
যাপিয়াছে সারা দিনমান;
প্রজ্ঞামর্গে জ্ঞানতীর্থ সকল ঘ্রি,
শ্রান্ত রিক্ জ্ঞানর্দ্ধ শ্বিত চরণে
ফিরে আসে শিশু-নির্জানে ॥
কাব্য-রুসিকদের নিক্ট গ্রন্থটি আদরণীয়
হইবে বলিয়া মনে হয়।

(১) রামধন্ম, (২) পুজার ফুল, (৩)
নোনার কুঞ্জ, (৪) মর্মবীগা, (৫) পারের
খেরা, (৬) মাতৃশন্ধ ও কৃষ্ণ-মুরলী—
শ্রীশিবিক্মার দত্ত প্রণীত, প্রাপ্তিশ্বান: রায় রাদার্গ বুক সেলার্গ এও পাবলিসার্গ, ১৭২এ, শ্রামাপ্রসাদ ম্থাজি রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা: ৮২, ২৮, ২৪, ২০, ৭৬, ৫২। মূল্য । ২, '৭৫, '৫৫, '৭৫, ১'৭৫, ১

কবিতা ও দক্ষীত প্রাণের জিনিস; অস্তরের ভাব বতঃক্তৃতভাবে নিঃকত হইয়া লেখনীম্থে ছন্দোবদ্ধরূপে ইহার প্রকাশ। আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থলিতে কবিত্ব-শক্তির পরিচম পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে কবিতাগুলি রচিত। ভক্তিমূলক গানগুলিতে ভাবের আন্তরিকত: আছে। করেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতাঃ নৃক্ত ভাবত, আমার ভাবত, বীরদীক্ষা, স্থায়বক্স।

স্মারক **গ্রন্থ**—সর্বালী বিকাশ সভ্য, 'একাস্তাশ্রম', কল্ল, হিমালয়; শাথাকেক্ত: দন্তাশ্রম, ১৫ কমলেশ, কাঁকরিয়া, আমেদাবাদ ১৭। পৃষ্ঠা ৩৩০।

সর্বাঙ্গী বিকাশ সভ্যের ধর্মভান বিস্তাবপ্রচেটা অভিনন্দনযোগ্য। ১৯৬১ খূটান্দের
অক্টোবর মাদে এই সভ্যের উত্তোগে যে ধর্মসম্মেনন অস্থাটিত হইয়াছিল, আলোচ্য স্মারক
গ্রন্থানিতে ভাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সম্মেনন ইংরেজী, হিন্দী ও গুজরাতী ভাষায়
ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল। হিন্দীতে শ্রীয়ামকৃষ্ণের
উপদেশাবলী ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনকথা
গ্রন্থাটিকে বিশেষ মর্যাদায় ভ্ষিত করিয়াছে।
বঙ্গদেশের বাহিবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের
বলিষ্ঠ ভাবধারা ও মুগাদর্শ জনগণের মধ্যে
সঞ্জারিত করিতে এই গ্রাছ সহায়তা করিবে
সম্মেহ নাই।

## শ্রীরামক্বফ মঠ ও মিশ্ন সংবাদ

শ্রীমং স্বামী বারেশ্বরানন্দক্ষী মহারাজ সর্বসন্মতিক্রেমে শ্রীবামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ (প্রেসিডেন্ট) নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ ও স্বামী ওল্লারানন্দজী মহারাজ সহাধাক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেন্ট) এবং স্বামী গন্তীরানন্দজী মহারাজ মঠ ও মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৬ই ফেব্রুআরি, বুধবার সকালে বেলুড় মঠে ট্রান্টিগণের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

#### কার্যবিবরণী

মান্তাজ (ময়লাপুর) শ্রীরামরুক্ত মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্যবিদ্যলী (এপ্রিল, ১৯৬৪ – মার্চ, ১৯৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে এলোপ্যাথিক বিভাগে ১,৪৪,২৩৫ ও হোমিওপ্যাথিক বিভাগে ২,১৩১ মোট ১,৪৬,৩৬৬ জন রোগী চিকিৎসিত হইমাছে। চক্ষ্বিভাগে ১৪,৪৯৮, কর্ণ-নাসিকা ও গল-রোগের চিকিৎসা-বিভাগে ৯,৮৪০, দস্ত-বিভাগে ৭,১৩৩ জনের চিকিৎসা করা হয় এবং এক্স-রে বিভাগে ৫৭১ জন রোগীর এক্স-রে করা হয়। লাবেরেটবিতে পরীক্ষিত নম্নার সংখ্যা ৮৯৮। ১৯,৫৮২ জন রোগীকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় এবং সাধারণ ভাবে অস্ক্রচিকিৎসা করা হয়

আলোচা বর্ষে শহরের বিভিন্ন স্থানে
২,৬২৫টি কগ্ শ শিশুকে ঔবধমিশ্রিত দৃদ্ধ দারা
চিকিৎসা করা হইয়াছে। এতদ্বাতীত পৃষ্টির
অভাবগ্রস্ত ২,৬২৫টি শিশুকে নিয়মিত দৃদ্ধ
দেওয়া হয়।

পাটনা বাষক্ষ মিশন আশ্রমের কার্ব-বিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৪ – মার্চ, ১৯৬৫ ) পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষের কার্যধারা নিমরণ: নানাস্থানে ও আশ্রমে মোট ১৪০টি ক্লাদ অভ্যন্তিত হইয়াছিল। ক্লাদে বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমন্তাগবত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা অবলম্বনে আলোচনা করা হয়। উচ্চ প্রাথমিক বিভাল্যে ২১৮টি ছাত্র শিক্ষালাভ করে।

আশ্রমের ছাত্রাবাদে ১৪ ছন বিভাগী ছিল, তন্মধা ,২ ছন বিনা থরচে ও ৩ ছন আংশিক ধরচে থাকিবার স্থাোগ লাভ করে। প্রস্থাগারের পৃস্তক-সংখা ৭,৩৩৮ : আলোচা বর্বে ১৮৩ থানি পৃস্তক সংঘোজিত হয়। পাঠাগারে ৮টি দৈনিক ও ৫৪টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। আলোচা বর্ণে গ্রন্থাগার হইতে পঠনার্থে প্রদক্ত পৃস্তক-সংখ্যা ৮,৫৩৯ এবং পাঠাগারে পাঠক-সংখ্যা ১৪,৭৫৩। হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ঘণাক্রমে ৫৫,১৫৩ (নৃতন ৫,৯৪৬) জন ও ৪০,০০০ (নৃতন ৫,৮২৪) জন ৫রাগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

বিশাখাপান্তনম্ বামক্ফ মিশন আশ্রমের ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টান্তের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত কার্যধারাঃ আপ্রমে নিয়মিত পূজা পাঠ ও আধ্যাত্মিক আনোচনা অগৃষ্ঠিত হয় এবং সাম্যিক উৎসবস্তলি সুষ্ঠু ভাবে উদ্যাপন করা হয়। গ্রন্থাগারে ২,০৪০ থানি স্থানিবাচিত পুস্ক আছে; পাঠাগারে ২০টি মানিক ও ৬টি দৈনিক পত্রিকা লওয়া হয়। শিশুদের জন্ম একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার করা হইয়াছে, তাহাতে ছবির বই ই বেশী রাখা হইয়াছে। প্রাথমিক বিতালয়ে ৩৫০টি শিশুদালাভ করে এবং এজন শিক্ষক শিক্ষাদানকার্যে নিযুক্ত আছেন। স্বামীজীর জন্মণতবাহিকা উপনক্ষে 'বিবেকানন্দ হল' নির্মিত হইয়াছে।

বৃশ্বন রামক্ষ মিশন সেবাশ্রের কার্যবিবরণী (এপ্রিন, ১৯৬৪ - মার্চ, ১৯৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচা বর্ধে মন্তবিভাগে চক্ষ্রোগীদহ ২,১০৭ জন বোগী ভতি হয় এবং ১,৬৪৭ জন আবোগা লাভ করে। চক্ষ্অস্তোপচারদহ মোট ৮২৪টি অস্তোপচার করা হয়। হাসপাতালের ১০৩টি শ্যার মধ্যে গড়ে প্রভাহ ৫২টি শ্যা রোগীদের হারা অধিকৃত ভিল।

আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ২,১৭,৩০২ জন রোগী (পুরাজন ১,৭৩,১৭৬) চিকিৎদিত হয় এবং চক্ষুরোগীদহ মোট ১৯৮ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। গড়ে দৈনিক চিকিৎদিতের দংখ্যা ৫৯৫।

আলোচ্য বংশ হোমিওণ্যাথিক বিভাগে
চিকিৎসিত ন্তন ও প্রাতন রোগার সংখ্যা
যথাক্রমে ৮,০০০ ও ১৫,৭১৭। এক্স-রে বিভাগে
৬২০টি এক্স-রে করা হয় এবং ল্যাবরেটরিতে
৫,৮৮৪টি নম্না পরীক্ষা করা হয়। ফিজিওথেরাপি
বিভাগে ২১৮ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

হরিজনদের জন্ত তুইটি কুণ খনন করানো হইয়াছে এবং ১০ং জন কবিন্ত ছাত্রকে ৩৪২ থানি পাঠাপুস্তক কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কনখল দেবাশ্রম হরিছারের নিকটে ফুলর স্বাস্থাকর পরিবেশে অবস্থিত। ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন দেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তত্ম। ১৯-১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এই আশ্রমের ৬৪তম বর্ষের (এপ্রিল, '৬৪—মার্চ, '৬৫) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আনোচ্য বর্ষে ৪৭টি শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে ১,৩৭০ জন বোগী ভতি হয় এবং ১,২২৭ জন আবোগালাভ করে।

বহিবিভাগে চিকিৎসিতের সংখা ১১,২১৮ (নৃতন ২৬,৫৯২); অস্ত্রচিকিৎসা ১,৪৪৯, দম্ভচিকিৎসা ১৬২, চকুকর্গাদি চিকিৎসা ২,০১৬, ইলেক্ট্রেথেরাপি চিকিৎসা ৪৬০। ল্যাব্রেটবিতে ৫,২৭৫টি নমুনা পরীক্ষিত হয়।

গ্রন্থাগারে ৫,২৮৬টি পুস্তক আছে; পাঠাগারে ৩৮টি সাময়িক ও ৬টি দৈনিক পত্তিকা লওয়া হয়।

#### উৎসব-সংবাদ

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গ্র ১৩ই জাতুমারি বৃহষ্পতিবার কঠোপনিষদ্পাঠ ও স্বামীজীর জীবনী আলোচনা, পুজাত্রষ্ঠান প্রভৃতির ভক্তদেবা মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের ১০৪তম জন্মতিথি উদ্যাপিত হয়। ১৫ই ভারিথ শনিবার বিকাল ৫টায় অমুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতির আসন অলক্ষত কবেন ওড়িয়ার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় মহাস্থি। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্থামী ঋদ্ধানন্দ ওডিয়াভাষায় वार्षिक कार्यविवतनी शार्ठ करतन। ७ एमाए বক্তৃতা করেন ভূবনেশর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী স্থপনিক। ইংরেজীতে ভাষণ দেন শ্রীপত্যবাদী মিশ্র। সভাপতির মনোক্র ভাষণের পর ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ঐকিশোরীমোহন বিবেদী উপস্থিত

াকসকে স্বাসিত সংস্কৃতভাষার ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন।

শিলাচর শ্রীরামরুক্ত মিশন দেবাপ্রমে গত ১৩ই জাতুমারি বুহম্পতিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকগণ কর্তৃক এক বিশেষ অভ্নষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিভাগি-ভবনের শিক্ষক প্রোফেদার শী বামেশ্বর বন্ধচাবীর পরিচালনায় চাত্রগণ সঙ্গীত. প্রবন্ধপাঠ, কবিতা-আবৃত্তি, লীনাগীতি ও বক্ততার মাধামে স্বামীজীর প্রতি শ্রন্থার্য অর্পন করে। পরে অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী ত্রসানন্দ তাঁহার ভাষণে বলেন, নিজেরা 'মাচ্য' হওয়ার চেষ্টা করিলেই সব চাইতে ভাল জনদেবা হইবে।

১৬ই জাম আবি সামী দীব জনতিথি শাবণে সুলদম্বের ইন্স্পেক্টর প্রীপ্রভাতচন্দ্র দাস মহাশরের
দভাপতিত্ব এক বিরাট জনসভার অফুষ্ঠান হয়।
অধ্যাপক প্রীদেবরত দত্ত, প্রিন্দিপাল প্রীপ্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী, অধ্যাপক প্রীকালীপ্রসাদ
দিহে এবং ডাক্তার প্রীবীবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
এবং দভাপতি প্রপ্রভাতচন্দ্র দাস স্বামীজীর
আধ্যাত্মিকতা, বেদান্তপ্রচার, স্বদেশপ্রেম ও
দিবজ্ঞানে জীবদেবা' বিষয়ে অতি স্কর
ও স্বদ্যপ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন।

#### আমেরিকায় বেদাস্ত উত্তর ক্যালিফর্নিয়া

ভান্ক্যা লিকে। বেদা ভ দোসাইটি:
অধ্যক স্বামী অশোকানন্দ; সহকারী স্বামী
শান্তবর্গানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নৃতন
মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশংনে বকুতা
প্রদিত্ত হয়, প্রাতন মন্দিরে নারদীয় ভক্তিস্ত্র
অবলম্বন ক্লাস অফুটিত হইমাছিল।

অক্টোবর, '৬৫ ঃ মাতৃভাবে ঈশবোপাসনা ; শতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব : 'ডোমরা ন্ধীবরের জীবস্ত মন্দির'; মন:সংযম ও ধ্যান;
আনজের যাত্রী; ইন্দ্রিয় ও মনের উন্নয়ন;
আন্তরের ভগবংশক্তি; আধ্যাত্মিক বিকাশসাধন; যুক্তি ও ধ্যাস্তভৃতি; ঈশ্বরান্তিত্ব
উপলব্বির সাধনা।

নভেষর, '৬৫: ধ্যানপ্রায়ণ জাবনের তবে,
'প্রভু আমার, দর্বত্ত আমার'; আধ্যাত্মিক
জ্ঞানলাভের আনন্দ, পোপের প্রচাব—'অ-থ্টান
ধর্মসমূহের দহিত গীর্জার দহন্ধ'; ঈর্বকে কি
দর্শন করা যায় ? ছায়া ও কায়া; ওক চ শিয়া।
স্থাক্রানেণ্টো কেন্দ্র অধ্যক্ষ স্থামী
অংশাকানন্দ, সহকারা স্থামী শ্রন্ধানন্দ।

অক্টোবর. '৬৫: শাশত ও মশাখত, ধানের স্থার, প্রান্তিক দর্শন, নিজ আত্মার প্রতি সভানিষ্ঠ হও: যোগের দারা জীবনের উদ্ভাদন। নভেম্বর, '৬৫: বেদাস্থের আহ্মান; একাকী কিছ নি:দঙ্গ নয়; আধ্যাত্মিক জীবনে ভাবালুতা; যে আলোক অন্তর উদ্ভাদিত করে; মাহ্য — অনন্ত পথের যাত্রী; বর্তমান ভারতের মহীয়দী দাধিকা; জীবন্ত ঈশ্বের উনাদনা; ঈশ্বরপুত্র যীশুগুই।

এতধ্যতীত কঠোপনিধদেব ক্লাদ অহণ্টিত হয়।

#### জন্ম ও কাশ্মীর সীমান্তে সেবাকার্য

জ্বপু ও কাশ্মীর দীমান্তে রামক্রফ মিশন যে সেবাকার্য চালাইতেছে তাহাতে এ পর্যস্ত ৯০১ থানি কম্বল, ১,০৫০টি বালতি, ১,৭৪০টি বয়স্কদের পোশাক (সার্ট, পাাণ্ট, পোয়েটার, ফতুয়া, গেঞ্জি, জার্দি ইত্যাদি) এবং ২,৪৭০টি ছোটদের পোশাক বিতরণ করা হইয়াছে। এই বিলিফ-কার্যে মোট ব্যরের পরিমাণ প্রায় ৪২,০০০ টাকা।

#### প্রচারকার্য

গত ২৬,১,৬২ হইতে ২০,৬,৬৫ পর্যন্ত স্থামী

দমুকানক মহারাজ নিয়লিথিত বজ্তাগুলি দিয়াছেন:

বিষয় 314 পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দের বানী রামকৃষ্ণ অংশ্রম, বোধাই · • শিবপুর, হাওড়া খামী বিবেকানন্দ ও ভারতের মুবদত্রবার ••• বিজয়ওযালা ভারতীয় নারীর খাদণ সনাত্ৰ ধৰ্ম তরুণ ভারতের প্রতি স্বামাজীর বাণী সনাত্ৰ ধৰ্মে শ্ৰীবামকুক্ষের দান \cdots দিঁথি, কলিকাভা वर्क्तभारम स्मार्टिक स्थापन वर्षा भारताच्या । • • भाकेशकाम, " बार्म वित्वकानम् ( वार्षिक छेश्मव ) । द्वापाई वाश्यम ( ) শ্রীরাম্কফ ও সনাতন ধর্ম • • বারাকপুর ০ হোটর <u> এরিমক্ষ ও হিন্দুর্ম</u> শ্ৰীরামকৃষ্ণ ও বর্জমান যুগ ••• ইছ:পুৰ কঠোপনিষং ··· বা'লগ**ঞ** জগতে শীরামকুফের বাণী ⊶ কাটিগার আশ্রম ••• রায়গঞ <u>শীর মেকুঞ্</u> স্থায় বিবেকানল যে ধর্মের আমরা উত্তরাধিকাবী · · হরিবামপুর ··· মিন¦র্ভা থিয়েটার ভারটের ১ব জাগবণ ··· বাঘাৰতীৰ কলোৰা যুগাৰতাৰ শাৰ্মিকৃঞ ··· আঁটপুর নিক্ষাম ধর্ম ঐারামক্ষের সার্ভৌম ধর্ম --- গভংবতা ⊶ সিকি স্বামী বিবেকানন্দ ত্ৰীবৃদ্ধ ও তাহার বাণী · দেদিনীপুৰ <u>जीवृक्ष ७ कामो विरवकानम</u> শ্বামা বিবেকানন্দ ও শ্বামকৃষ্ গ্রী শ্রী মা विवनास्ति · · বোখাই বর্তমানে যা প্রয়োজন

#### পরলোকে ই. সি. ব্রাউন

তৃংথের বিষয়, রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে দংগ্রিষ্ট, স্বামী ত্রিগুণাতীতানক্ষীর মন্ত্রশিক্ত মি: ত্রাউন গত ৩১. ১২. ৬৫ তারিথ কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন দেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের শেষভাগ তিনি বেলুড় মঠের অতিথি-ভবনে কাটাইতেছিলেন। ছিলুমতে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে।

মি: ব্রাউন আমেরিকান ছিলেন। দানফ্রানিসিদকোতে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের
প্রথম দর্শন লাভ করেন; দে-সময় কর্মবাপদেশে
তিনি কোন সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপন সংস্থার
সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই দিন ফ্লাদের পর
তিনি স্বামীশ্রীর দহিত কর্মদন্ত ক্রিয়াছেলেন।
পরে সানফ্রানিসিদকো হিন্দুমন্দিরে বাদ
ক্রিয়া(আশ্রম হইতেই অফিদে ঘাইতেন) তিনি
স্বামী ব্রিগুণাভীতানন্দের সাহচর্য ও তাহার

স্বামী ত্রিগুণাভীতানদের সাহচর্য ও তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ত্রিগুণাভীতা-নন্দন্দী তাঁহার নাম দিয়াছিলেন "সজ্জন"। শেষ জীবনে মি: ব্রাটন এই নামেই নিজেকে পরিচিত করিতে ভালবাসিতেন, বিশেষত: মঠের সাধু ব্লচারীদের নিকট।

স্বামী ত্রিগুণাভীতানন্দের দেহত্যাগের কিছু
কাল পর মিঃ ব্রাটন বিবাহ করিয়া হুইটি কল্য
ও একটি পুর লাভ করেন। স্ত্রীবিয়োগের পর
তিনি পুনরায় সানজ্যানিসিদকো আশ্রমে বাস
করিতে শুক্ত করেন। পরে চাকরিও ছাড়িয়া
দিয়া আশ্রমের কাজে পুর্ণভাবে আত্মনিযোগ
করেন। দীর্ঘকাল তিনি সানজ্যানিসিদকো
আশ্রমে থাকাকালে ভারত হুইতে সেখানে
প্রেরিত স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী মাধ্বানন্দ,
স্বামী দ্য়ানন্দ ও স্বামী অশোকানন্দের সঙ্গলাল
করিবার স্ব্যোগ তিনি পান। ইহাদের সক্রের
প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রমা ছিল; "My
teachers" বলিয়া ইহাদের উল্লেখ করিতেন।

গত মহাবৃদ্ধে তাঁহার পুত্র মারা যাওয়ার তিনি ভারতে আদেন। ছ-ভিন বার যাতায়তের পর ভারতেই থাকিয়া যান। বাঙ্গালোরে তিন-চার বছর ছিলেন। হোটেলে থাকিয়া আশ্রমে যাভায়াত করিতেন। শেষ সময় বেলুড় মঠে ছিলেন। দেখান ছইডেই চিকিৎসার জন্ম তাঁহাকে দেবাপ্রতিষ্ঠানে পাঠান হুইয়াছিল।

শেষ ১৫।২০ বৎসর তিনি মঠের সাধ্ব্রহ্মচারীদের মতই জীবন কাটাইয়াছেন।
বাহ্য সন্নাস গ্রহণের খুব ইচ্ছাও ছিল তাহার।
বাহিবের কোন মঠ হইতে সন্নাস পাওয়া ঘাইতে
পারে, একথা তাঁহাকে জানাইলে বলিয়াছিলেন,
শ্রেয়েজন নাই, স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপিত
বেল্ডমঠরূপ main current হইতে বিচ্ছিল্ল

হইতে আমি চাইনা।"

মিঃ ব্রাউন নিরামিধাশী ছিলেন। বাগান করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার স্বভাব ছিল গোছালো। কৌতুকপ্রিয় ছিলেন থুব—অনেক মজার গল্প বলিতেন। শেষ পর্যন্ত স্বাবলধী ছিলেন, সহজে কাহারো নিকট কোনওকপ সাহায্য লইতে চাহিতেন না।

তাঁহার আত্ম চিরশাস্তি লাভ করুক।
ওঁ শাস্তিঃ! শাস্তিঃ!! শাস্তিঃ!!

## বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেস

গত ৩বা জান্তুআরি হইতে ১ই জান্তুআরি (১৯৬৬) পর্যস্ক চণ্ডীগড়ে ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের ৫৩তম অধিবেশন অন্তর্গত হইয়াছে। অধিবেশনের মূল সভাপতি অধ্যাপক বি. এন. প্রসাদ উল্লোধন-অন্তর্গানে সভাপতির ভারণে বলেন: উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্ম ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশযাত্রার যে অত্যধিক আগ্রহ, তাহার প্রতিরোধকল্পে উন্নততর গবেষণাদির জন্ম এদেশেই অতি উচ্চ পর্যান্তের কয়েকটি শিক্ষায়তন থোলা অতি আবশ্রক। প্রয়োজনাম্থায়ী শিক্ষাদানের জন্ম সেথানে বিদেশ ইইতে প্রথাত বৈজ্ঞানিকদের আনিলেই হইবে। যে সব উচ্চতর শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা এদেশেই বহিয়াছে, তাহার জন্ম কোনও ছাত্রকে বিদেশে যাইতে দেওয়াই উচ্চত নয়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনার জন্ম ১৩টি প্রসিদ্ধ শাখায় অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন বিভাগে সভাপতিত্ব করেন:

অধ্যাপক ত্র্গানন্দ সিংহ—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা, অধ্যাপক এম. এম. মুখোপাধ্যায়—রসায়ন, অধ্যাপক জি. পি. শর্মা—পাণিবিভা, অধ্যাপক ভরিউ. এম. ওয়াডিয়া—পদার্থবিভা, অধ্যাপক আর. এম. মিশ্র—গণিত, ডক্টর এম. পি. রায়-চৌধুরী—কৃষিবিভা, অধ্যাপক অনস্তকুমার দেনগুপ্ত—ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিভা, ডক্টর পি. সি. দেনগুপ্ত—চিকিৎসা, মিঃ জি. এম. রায় —নৃতত্ত্ব ও প্রস্থৃতত্ত্ব, ডক্টর বি. কে. আনন্দ—শারীরবৃত্ত, অধ্যাপক এন. এম. ভাট—পরিসংখ্যান, অধ্যাপক টি. এম. মহাবলে—উদ্ভিদ্ধিভা, মিঃ এম. পি. নাউটিয়াল—ভূবিভা ও ভূগোল।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্রেতগামী ট্রেন সারভিস জাপানের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কিওডোর সংবাদে প্রকাশ, জাপানের ক্সাশনাল রেলওয়ে করপোরেশন টোকিও এবং ওসাকার মধ্যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্রতগামী ট্রেন সারভিস চাল্ করিয়াছে। ছইথানি স্থপার এক্সপ্রেস এই ছইটি শহরের মধ্যে ৫১৫ কিলোমিটার (৩২২ মাইল) পথ ভিন ঘন্টা দশ মিনিটে অভিক্রম করে। ট্রেনছইটির গভিবেগ ঘন্টায় গড়ে ১৬২৮ কিলোমিটার ছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে উহারা ঘন্টার ২১০ কিলোমিটার বেগেও চলিয়া- ছিল। ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা জ্রুতগামী ট্রেন ঘণ্টায় ৮২০ মাইল বেগে চলে।

#### উৎসব-সংবাদ

ঢাকুরিয়া: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত নই
জাকুমারি শ্রীমং স্বামী সারদানন্দ মহারাজের
জন্মশতবাধিকী উদ্যাপিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর
ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজাদি, শান্তপাঠ,
ভঙ্গন প্রভৃতি কার্যস্চী অহসরণ এবং সমাগত
ভক্তবৃন্দকে ফল-মিষ্টি প্রসাদ হাতে হাতে বিতরণ
করা হয়। বৈকালে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী
বিশ্বাশ্রমানন্দ পূজাপাদ স্বামী সারদানন্দজী
মহারাজের জীবন আলোচনী করেন।

খেপুত (মেদিনীপুর): শ্রীরামক্বঞ্চ আশ্রমে গত ১৪ই ডিসেম্বর প্রমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, প্রসাদ্বিতরণ, মাতৃদঙ্গীত, মায়ের জীবনকথা আলোচনা প্রভৃতি অমুষ্ঠিত হয়।

#### কার্যবিবরণী

বিবেকানন্দ-সোসাইটি (২১, বৃন্দাবন বহু লেন, কলিকাতা ৬): যুগাচার্য খামীজার ভাবধারা রূপায়িত করিবার জন্ম জনদাধারণের পক্ষ হইতে যে-সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ সোসাইটির নাম প্রাচীনতার দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। ১৯০২ খুষ্টান্দে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির ১৯৬৪ খুষ্টান্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য ববে সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্ম-সভায় কঠোপনিষৎ, ভাগবত, বিঞ্পুরাণ, শিবমহিয়:ভোত্র, গীতা, চণ্ডী, ধর্মপদ, 'কথামৃত', স্থামীজীর 'কলমে হইতে আলমোড়া', 'প্রাচ্য ও পাশ্চান্ডা' প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি অবলম্বনে কথকতা এবং মহাপুক্ষগণের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলংনে বক্ততা হইয়াছিল।

সোদাইটি-পরিচালিত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক
চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ১১,৭৭৩ জন রোগী
চিকিৎসিত হয়। নরেন্দ্রপুর রামরুষ্ণ মিশন
আশ্রমের সহযোগিতায় সোদাইটিতে একটি
ছক্ষবিতরণ কেন্দ্র থোলা হইয়াছে।

গ্রন্থাগারে ১,৩৪০ থানি পুস্তক আছে, আলোচ্য বর্ষে ২,৫১২টি পুস্তক পাঠকগণকে পড়িতে দেওয়া হয়। পাঠাগারে অনেকগুলি পত্রিকা নিয়মিত আদে। সোসাইটির বর্তমান সভ্যসংখ্যা ৩৫৮।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামক্বফ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীব জন্মতিথি কুঠুভাবে উদ্যাপিত হয়।

কলিকাতায় ১৫১ নং বিবেকানন্দ রোডে
নিজস্ব জমিতে সোসাইটির বহু-ঈন্দিত
'বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দির'-এর (Swami Vivekananda Memorial Hall) নির্মাণকার্য
চলিতেছে।

#### পরলোকে ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত

বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ধীরেক্সমোহন দত্ত হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২১শে ডিসেম্বর তাহার চক্রধরপুরস্থ বাসভবনে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। পূর্বক্ষে ঢাকার এক সম্লান্ত পরিবারে ডিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরোপকারী, দয়ালু ও ভক্তিমান ধীরেক্সবারু প্জাপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিশু ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ধর্মীয় ও জনহিতকর যাবভীয় কার্যে তাঁহার পর্ম অন্তরাগ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার প্রাপ্তার সন্সাভি কক্ষন—ইহাই প্রার্থনা।



শ্রীমত সামী বীরেশ্বরানন্দর্জী মহারাজ শ্রীবামক্রক মঠ ও মিন্দুনত বক্তমান অসাক্ষ



## শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

( জ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব-নির্বাচিত অধ্যক্ষ )

্ আনন্দের কথা, শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সর্বসম্বতিক্রমে শ্রীরামরুঞ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইমাছেন; এ কথা আমরা পূর্বেই জানাইয়াছি। শ্রীরামরুঞ্চ মঠ ও মিশনের নবম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি লাভের পর শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ দশম অধ্যক্ষরূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। ১৯৬৫ খৃষ্টান্দের ৬ই অক্টোবর পূজাপাদ মাধবানন্দজী মহারাজের তিরোধানের পর শ্রীরামরুঞ্চ মঠের ট্রাষ্টিগণ আশা করিয়াছিলেন যে তৎকালীন সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ (তথন অস্তম্ব) স্তম্ব হইবার পর অধ্যক্ষের পদ অলম্বত করিবেন; কিন্ত তুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৬৬ খৃষ্টান্দের ২৭শে জাহাআরি তিনি মহাসমাধিতে লীন হওয়ায় তাহা আর কার্যতঃ হইয়া উঠে নাই। শ্রীরামরুঞ্চ মঠের বর্তমান ট্রাষ্টিগণের মধ্যে সর্বপ্রাচীন শ্রীমৎ স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দ-ক্বত ট্রাই-তীড্ অন্ধ্যারে অন্তর্বতিকালে অধ্যক্ষের কাজ করিতেছিলেন।

খামী বীরেশ্বরানক্ষণী মহারাজ ১৮৯২ খুটাকে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া, ২৪ বংসর বয়দে, ১৯১৬ খুটাকে তিনি শ্রীরামক্বঞ্চ সক্তেম যোগ দেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা এবং তদানীস্তন শ্রীরামক্বঞ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ, শ্রীরামক্বঞ্চর অস্তরঙ্গ পার্বদ শ্রীমং খামী ব্রহ্মানক্ষণীর নিকট হইতে ১৯২০ খুটাকে সন্মাস-দীক্ষা লাভ করেন। খামী ব্রহ্মানক্ষ ছাড়া শ্রীরামক্বঞ্চের অস্তান্ত সন্মাসী সন্তানগণের বছজনের সংস্পর্শে আসিবার তুর্লভ সোভাগ্যের অধিকারীও তিনি হইয়াছেন।

দীর্ঘকাল নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি শ্রীবামরুফ সভ্যের সেবা করিয়াছেন। প্রথমে কিছুকাল মাদ্রাজ মঠে, পরে মায়াবতী অহৈত আঞ্চমে কয়েক বংসর ধরিয়া

1

দক্ষতার সহিত কার্য করিবার পর তিনি অতৈতে আশ্রমের কলিকাতা শাথার কর্মাধ্যক্ষ হন। পরে ১৯২৭ খুটাব্দে অত্তৈত আশ্রমের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। ১৯২৯ খুঃ তিনি শ্রীরামরুষ্ণ মঠের ট্রাষ্টি ও রামরুষ্ণ মিশনের পরিচালক-মগুলীর সদস্য, এবং ১৯৩৮ খুঃ সমগ্র সজ্ঞের সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। বারাণদী সেবাশ্রমের কার্যধারা পুনর্বিক্যাসের জন্ম তিনি একবার মিশন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৺কাশীধামে প্রেরিত হন এবং স্বামী আজ্মপ্রকাশানন্দের সহযোগিতায় তাহা স্থমম্পাদিত করেন। ১৯৪৩-৪৫ খুটাব্দের বাংলার ত্তিক্ষে ত্রাণকার্যের দায়িত্ব সজ্ঞের পক্ষ হইতে তাঁহার উপরই ক্তত্ত হইয়াছিল। তিনি সে সেবারত স্কুট্রাবে উদ্যাদিত করেন। ১৯৪৯ খুটাব্দের এপ্রিল হইতে ১৯৫১ খুটাব্দের মার্চ পর্যন্ত প্রামী মাধ্বানন্দ্রকী মহারাজ শারীরিক কারণে রামরুষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদকের গুকুত্বপূর্ণ পদ হইতে সাময়িক অবসর গ্রহণ করিলে তিনি উক্ত পদাভিষ্ঠিক্ত হইয়া কায করিতে থাকেন। ১৯৬১ খুটাব্দের মে মানে স্বামী মাধ্বানন্দ্রজী অধ্যক্ষ হইবার পর স্বামী বীরেশ্বরানন্দ্রজী পুনরায় সাধারণ সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন: সঙ্গ্রাধ্যক্ষ হইবার পর স্বামী বীরেশ্বরানন্দ্রজী পুনরায় সাধারণ সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন: সঙ্গ্রাধ্যক্ষ হইবার পর স্বামী বীরেশ্বরানন্দ্রজী পুনরায় সাধারণ সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন: সঙ্গ্রাধ্যক্ষ হইবার পূর্ব পর্যস্ত ঐ পদেই তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শাহ্বর-ভাষ্যাত্মধায়ী ব্রহ্মত্তরের এবং শ্রীধর স্বামীর টীকাসহ সমগ্র গীতার ইংরেজী অফুবাদ— ভাঁহার তীক্ষ বৃদ্ধিমন্তা, পাণ্ডিত্য ও শান্তেব স্ক্রমমর্ম গ্রহণের স্ক্রমেগ্য ক্ষমতাব পরিচয় দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রতিনিধিরণে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত রাগিয়। স্বামী বীরেশ্বরনেন্দ্রীকে তিনি দীর্ঘকাল লোককল্যাণব্রতে ব্রতী রাধ্ন।

"কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে চৈত্ত হয় না।"

"মূলাধারে ক্লকুগুলিনী। চৈতন্ত হলে তিনি সুষুনা নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব চক্র ভেদ করে, শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরি নাম মহাবায়ুর গতি— তবেই শেষে সমাধি হয়।"

"শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্ত হয় না তাঁকে ডাকতে হয়। ব্যাকৃল হলে তবে কৃলকুগুলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে, জ্ঞানের কথা!—ভাতে কি হবে!"

## দিব্য বাণী

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্ শ্রেয়ংকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিভাবধৃজীবনম্। আনন্দাসুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্ সর্বাত্মস্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসন্ধীতিনম্॥ ১
— শিকাইকন— শ্রীচেত্ত

ধ্যে মৃছে সর্বক্লে প্রভাব যাহার করে
হাদয়দর্পণটিরে শুক্ক অমলিন,
ভব-মহাদাবাগ্নির করে নির্বাপণ,
প্রম কল্যাণাকর মৃক্তি-খেতশতদলে
ঢালে যাহা স্থবিমল চন্দ্রের কিরণ,
সর্বত্র বিজয় তার, সদা জয়যুক্ত সেই

ভগবান শ্রীক্লফের নাম সংকীর্তন !

পরাবিত্যা-বধৃটির জীবনস্বরূপ যাহা,
কর্ণপুটে পশিলে যে মধ্-বরিষণ
আনল্বের পাবাবার উদ্বেলিত হয়ে ওঠে,
আনে প্রতিপদে পূর্ণামৃত-আস্বাদন,
সিনান করায় চির-শান্তিনীরে সর্বজীবে,
চিরজয়ী সেই রুঞ্নাম-সংকীর্তন !

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্রি॥ 
নয়নং গলদক্রধারয়া বদনং গদ্গদক্রদ্বয়া গিরা।
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিয়াতি॥ ৬

ধন জন সর্বজ্ঞত্ব স্থন্দরী বনিতা আদি, জগদীশ, কিছুই না চাই—
জন্মে জন্মে, ভগবান, তব পদে সদা মোর অহৈতৃকী ভক্তি যেন বয়!
দেদিন আসিবে কবে, তব মধুমাথা নাম নেবা মাত্র হনমনে যবে
বহিবে প্রেমাশ্রদারা, দেহু যোর কণ্টকিত, কণ্ঠ মোর বালাক্ষ হবে!

### কথা প্রসঙ্গে

#### ভগবান এক্সিফ-চৈতন্ত

শীভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ প্রধানতঃ হটি—একটি জ্ঞানের, অপরটি ভক্তির।
শীরামকৃষ্ণদের ভক্তগণকে সাধারণতঃ এই হই থাকে ভাগ করিতেন—শিরঅংশ-সম্ভূত ও বিষ্ণুঅংশ-সম্ভূত। একটি মদনাস্কলারী শিবের ভার—রূপ-রুদ, বাদনা-কামনা সর কিছুকে প্রথম হইতেই অস্বীকার করিয়া, জ্ঞানারিতে 'ভন্মাবশেষ' করিয়া সর্বভারাতীত চরম সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার ভাব। অপরটি সর্ববিধ পার্থিব রূপ-রুদাদির মিথ্যায় গড়া আবরণের ভিতর সত্যক্ষপ শীভগ্রানেরই প্রাণারাম প্রকাশ দেথিয়া অপরপ ইশ্বরীয় রূপ-মাধুর্থের বারা সর্ববিধ নীচ বাদনা-কামনাকে মৃথ্য করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হওয়ার ভাব।

শ্রীভগবান যথন নরদেহে আবিভূতি হন, সে আবির্ভাবে জ্ঞান ও ভক্তির প্রকাশ সমভাবে থাকিলেও যুগপ্রয়োজনে তিনি উহার একটিকেই বাহিরে বিশেষভাবে প্ৰকাশিত করেন। ভগবান শ্রীরামক্লফদেব বর্তমান যুগপ্রয়োজনে সর্ববিধ ভাবেরই বহিঃপ্রকাশ দেখাইয়াছিলেন। যথন যে ভাবের লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইড, দেখা ঘাইত তিনি তথন সেইভাবেই ভাবিত হইয়াছেন। ভজিপথই অধিকাংশ লোকের পথ; সেজন্ত সাধারণভাবে তাঁহার মধ্যে ভক্তিভাবের প্রকাশাধিকাই দেখা যাইত। এক শমর তিনি জনৈক ভক্তকে বলিয়াছেন, "তোমায় তো বলেছি যে বিফুলংশে ভক্তির বীঞ্চ বায় না। আমি এক জানীর পালায় পড়েছিলুম, এগার মাস বেদান্ত ভনালে। কিন্তু ভক্তির বীক আর यात्र ना। धूरत किरत राहे 'बा-ना'।" প্রেমঘনমূর্তি ভগবান শ্রীচৈতক্স সম্বন্ধ তিনি বলিয়াছেন: জ্ঞান ছিল তাঁর অন্তরের জিনিস, নিজের উপভোগের জন্ম; আর ভক্তির প্রকাশ দেথাইতেন সর্বসাধারণের ভিতর ভক্তির আদশ স্থাপনের জন্ম। বলিয়াছেন, চৈতন্তদেবের তিনটি দশা ছিল; অন্তর্দশায় তিনি অবৈততত্বে লীন হইয়া স্থির হইয়া যাইতেন; অর্ধবাহ্নদশায় ভগবৎপ্রেমে উদ্দাম নৃত্য করিতেন, আর বাহ্নদশায় ভাঁচার নাম গুণগান করিতেন।

খ্রীচৈতন্তদেবের জীবনে 'বজ্রাদপি কঠোরাণি' সংযমের সহিত 'মৃদূনি কুস্থাদপি' প্রেমের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। শোনা যায়, মদন-লাঞ্ছিত রূপমাধুবী মণ্ডিত, চাচর-চিকুর শোভিত অতীব প্রিয়দর্শন এই যুবককে সন্ন্যাসদানের পূর্বে কেশবভারতী তাঁহার জিহ্বার উপর কিছু শর্করা বাথিয়া কিছুক্ষণ পরে ফুঁদিয়া উড়াইয়া দেখিয়া তাঁহার সংঘমের বাঁধ কত উচ্চ, কত দৃঢ় তাহা পরীকা করিয়াছিলেন; চিনির সব দানাওলি উড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল-একটি দানাও ভিজিয়া যায় নাই। अम्राभीत्वय भवविध খুঁটিনাটি নিয়ম যেরপ কঠোরতার সহিত তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা মেলা ভার। সংযম ও ত্যাগের এই স্থদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল তাহার ভাবাগ্নত হদয়, দেখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল অনবস্থা প্রেম-শতদল।

কালক্রমে আমরা তাঁহার এই ত্যাগের
দিকটি ভূলিতে বসিয়াছি। সংযম ব্যতীত
কোনও ভগবভাব হৃদয়ে স্থায়ী হয় না, ভাবের
গভীবভা আসা তো দ্রের কথা। শ্রীরামক্র্যুদেব বলিতেন: (ক্যামেরার উদাহরণ দিয়া)
কাঁচে যদি কালি (বোমাইত এত্তি) মাধান

থাকে, তবে ভাছার উপর ছবি পড়িলে উছা স্বামী হয়: কালি মাথান না থাকিলে চবি পডে বটে, কিন্তু বন্ধটি স্বাইয়া লইবামাত্র সে ছবিও नुश्र रय । यनक्र न कारहत भरक मः समहे ভारत স্বায়িভাবে ধরিয়া বাথিবার কালি। সংযমহীন জীবনে ভল্পনাদির আধিকাবশতঃ সাময়িকভাবে গ্ৰদম উচ্চভাবাবেণে উচ্ছদিত হইয়া উঠিলেও পরক্ষণে উহা বুদ্ধর ক্তান্ত ফাটিয়া গিয়া শূক্তবীন হয়। ইহার আবো একটি গুরুতর বিপদ আছে। मः यमहीन जीवटन मीर्चकानवाभी छक्षनामिव মাধ্যমে মন উচ্চে উঠিবার পর যথন নামিতে থাকে, তথন কত নীচে যে নামিয়া যাইবে. তাহার স্থিরতা থাকে না। সেজন্ম জীবনে অনেক কেত্ৰে ইহাতে লাভ অপেকা লোকসানই অধিক হয়। অভ্যাসসহায়ে স্থায়িভাবে যতটকু সংযত ও ঈশ্বীয় চিস্তায় নিবিইমনা হওয়া যায়, তাহার মূল্য সাময়িক উচ্চ ভাবপ্রবণভার বছগুণ অধিক। স্বামী সারদানন্দ্রজী ভাবের বহি:প্রকাশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে সংঘ্যের বাঁধ যাহার যত উচ্চ, তাহার ভাবধারণের ক্ষমতাও তত বেশী৷ সংয্যের বাধ যেখানে নিয় দেখানে দামাক্ত ভাবাবেগেই উহা উপছাইয়া পডিয়া শরীরে অঞ্চ প্রভৃতি বিকার আনমূন করে। ভাবের বহিঃপ্রকাশই কথনে৷ ভাবের গভীরভার নিৰ্দেশক হইতে পাৱে না। **ত্রীরামরুফদে**ব **নহজ উপমায় ইহা প্রকাশ করিয়াছেন:** ছোট ডোবায় হাতী নামিলে জল ভোলপাড रहेशा यात्र, किन्छ मीधिए नामित्न किन्नूरे হয় না।

কচিৎ কাহারো জীবনে ঈশ্বীয় ভাবের প্রকাশ এত বিপুল পরিমাণে ঘটে যে, সংযমের হুউচ্চ প্রাচীরও উহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না, ভাবের বিপুল প্লাবন প্রাচীর লক্ষন করিয়া দেহকেও প্লাবিভ করে—দেহে অশ্র- পুলকাদি বিকার দেখা দেয়। ইহার চরমাবন্ধ।
মহাভাব। শ্রীমতী রাধারাণীর এই মহাভাব
হইত, বৈফবশাস্ত্রে ভাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।
ভগবান চৈতক্সদেবের দেহেও এই মহাভাবপ্রস্তুত
অইসাত্মিক বিকার প্রকাশের কথা উল্লিখিত
আছে। শ্রীরামরুফদেবের জীবনেও এই মহাভাব
ও তজ্জনিত দৈহিক বিকার বহুবার প্রকাশ
পারীয়াতে।

নদীয়ার চাঁদ চৈতক্সদেবের আবির্তাবে কত শত ভক্তের হৃদয়দাগর উদ্বেলিত হৃইয়ছে;

উভিগবানের সাকার বিগ্রহের অমিয় পাদশার্শে,
চিদাকাশে 'পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয়ের', অমৃতত্ত লাভ করিয়া ধল্য হৃইয়াছে। শ্রীরামক্ষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, ভক্তির পথই সর্বসাধারণের পথ। স্বামী তৃরীয়ানন্দ বলিয়াছেন: গৃহের—দেহমনবৃদ্ধির—বাহিরে আসিয়া জ্ঞানস্থের প্রথম কিরণে দাড়াইতে হয়ত সকলে পারে না; কিন্ত ভক্তি-চন্দ্রের—তাহার সাকার রূপের—দ্মিকিরণে তো হৃদয় স্থাতল করা যায় । শ্রীচৈতক্ত এই সর্বজনলভা স্থাতল অমিয়ধারার নিতা নির্ধারন

শ্রীচৈতত্তার ভাবাহুসরণকালে আমরা যেন তাঁহার ভাবভক্তির ভিত্তিভূমির কথা ভূলিয়া না যাই; যেন সর্বলা অরণ রাথিতে পারি যে, শ্রীভগবানকে সাকার বা নিরাকার যে কোন ভাবেই হউক না কেন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব একমাত্র সংযমাগ্রিদয় বিগতমালিয় শুদ্ধ মনবৃদ্ধি সহায়েই। ভোগকালিমালিয় মনের নিকট হইতে তিনি বহুদ্রে। প্রেমময়ের নিত্যনিবাস নিত্যধামে জীবনতবণীকে বাহিয়া লইয়া যাইডে সঙ্কলবান হইয়া একমাত্র দাঁড়টানার দিকেই যেন নিবন্ধদৃষ্টি না হই আমরা, নোওরটি তুলিবার প্রচেষ্টার প্রশ্লেজনীয়তার কথাও বেন ভাবি।

ছাত্রজীবনে সংযম ও জাতির ভবিয়াৎ ছাত্রজীবন জীবনগঠনের সময়, সমাজ ও ্দেশের ভবিষ্যৎ সেবকরণে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্ম যথাসাধ্য জ্ঞান ও শক্তিস্ক্যের সময়; অপরিহার্য ক্ষেত্র ছাড়া সমাজ বা রাষ্ট্রের গতিনিয়ন্ত্রণে অত্যধিক মাত্রায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া ইহার মূল ব্যাহত হইতে দেওয়া কথনই বাস্থনীয় নহে। দৰ্ববিষয়ে সংযমজনিত দঞ্চিত শক্তিতে যে ছাত্রজীবন যত বেশী সমৃদ্ধ হইবে, পরবর্তী-কালে কার্যক্ষেত্রে সমাজ ও দেশের সেবায় সে জীবন কাজে লাগিবে তত বেশী, তত অধিক-পরিমাণে ও অধিকতর শীমায় বিভৃত ও ফলপ্রস্ হইবে দে জীবনের দেবাব্রত। ছাত্রজীবনে ভাবপ্রবণতা অত্যধিক মাত্রায় থাকে, তাহার বহিঃপ্রকাশে সদাউন্মুথ। উচ্ছাসও অধিকতর শক্তিসম্পন্ন উন্নতত্ত্ব জীবন গঠন করিতে হইলে ইহাকে যথাসাধ্য সংযত করিতেই হইবে; তাহাব জ্ঞা প্রয়োজনীয় মনের বলও অপর্যাপ্ত পরিমানে থাকে যৌবনের প্রারম্ভে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, পতনোন্য জলধারার বেগ রোধ করিতে পারিলে দেখানে বিপুল শক্তি দঞ্চিত হয়। জল হইতে বাষ্প উঠিয়া এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া পড़िल म निक तथा करा हरा। किन्छ यथन के শক্তির অসংযত অপচয় রোধ করিয়া উহাকে হুদুঢ় কক্ষে সঞ্চিত ও যথায়থ প্রণালীতে প্রয়োজন মত চালিত করা হয় ( যেমন দ্বীম ইঞ্জিনে ), তথন ঐ সঞ্চিত শক্তি ছারা প্রচণ্ড কার্য সাধিত হইতে পারে। তাছাড়া যখন শামন্ত্রিক উচ্ছাদবশে মানদিক শক্তি নিয়োঞ্চিত হয়, তথন ঝঞ্চার মত আসিয়া ক্ষণপরে উহা চলিয়া যায়-পিছনে রাখিয়া যায় অবদাদ ও শৃক্তভা। আর যথন-স্থিরবুদ্ধি-চালিত হইয়া স্কাহত শক্তি

নিয়োজিত হয়—তাহা হইয়া উঠে দীর্ঘকালব্যাপী কর্মক্ষম ও অপ্রতিরোধ্য; সাময়িক উচ্ছাসবশে অনেকেই তুরুছ কর্মসাধনে অগ্রসর হইতে পারে; কিন্তু দেক্ষেত্রে প্রচণ্ড মানসিক দৃঢ়তা না থাকিলে অধিকাংশই প্লথগতি হইয়া যায় অর্ধপথে। উদ্দেশ্য দিদ্ধির জন্ম স্থিবদংকল্ল হইয়া শেষ পর্যস্ত আগাইয়া ঘাইবার মাত্র্য সংখ্যায় খুব বেশী নয়। দেশেব পক্ষে সর্বকালেই প্রয়োজন কিন্তু দেইরূপ মাহুষেরই; লোককল্যাণকর কোন শুভ সমলে সামশ্বিকভাবেও প্রভাবিত হওয়া মহৎ কর্ম সন্দেহ নাই; কিন্তু উহার স্বল্লাংশকেও জীবনে স্বায়িভাবে ধরিয়া রাথা মহত্তর কর্ম ও অধিক তর কল্যাণপ্রস্থ। সংকল্পের সেরূপ দৃঢ়তার জন্য অমিত শক্তির প্রয়োজন এবং তাহা লাভের একমাত্র উপায় শক্তির অপচয় সংঘ্যাভ্যাদ। স্বামী বিবেকানন্দ দেশের ও জগতের জন্য কীভাবেই না জীবনের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, আর সে শক্তিব বিপুলতাই বা কী! কিন্তু তাঁহার কর্মজীবন (ক্ষেত্র ভিন্ন হইলেও) ছাত্রাবস্থায় আরম্ভ হয় নাই, ছাত্ৰজীবন নিয়োজিত ছিল শক্তির বিকাশের সাধনাতেই; কর্মজীবন আরম্ভ করিবার পুর্বে বিপুল শক্তি সঞ্ম কৈরিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মানবদেবা এত বিপুলভাবে করিতে পারিয়াছিলেন।

অবশ্য কদাচিং এক-আধ বার সামন্থিক বিশেষ প্রয়োজন আদিতে পাবে। ঘবে ঘথন আগুন লাগে, তথন আর সব কাজ ভূলিয়া আগুন নিভাইবার জন্মই সকলকে ছুটিতে হয়, ছুটিয়া আমেও স্বাই। আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেইরূপ কোন বিশেষ ক্ষণে ছাত্রগণকেও সব কিছু ভূলিয়া এইরূপ অভিপ্রয়োজনীয় কাজে সহামতা করিতে ভাকা হইয়াছিল—সেকার্যে ভাহাদের অবদানও

অবিশারণীয় হইয়া বহিয়াছে। কিন্তু তাহার পর হইতে যে সব কাজে ছাত্রদের আগাইয়া না আসিলে বা ভাহাদের না ভাকিলেও চলে, সে সব কাঙ্গেও তাহারা নামিতেছে, তাহাদের আহ্বান করা হইতেছে: ভাহাদের শিক্ষা ব্যাহত করিয়া. তাহাদের মনে বিপর্যয়ের স্বষ্টি করিয়া তাহাদের নমনীয় বেগবান মানসিক প্রবণভার স্রযোগ লইয়া হইতেছে। ছোট বড নানা কারণে বারে বারে এরপ ঘটার ফলে শিক্ষা অভিমাতায় বিশ্বিত হয়: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হওয়ায় ও উগ্র পরিবেশজনিত মানসিক অস্থিরভায় যে ক্ষতি হয়, তাহা পুরণ করা সহজ হয় না। যত দিন যাইতেছে, দেখিয়া অনেক সময় মনে হয়. চাত্রদের ভবিশ্রভের কথা চিন্তামাত্র করিবার কেহই যেন নাই; তাহাদের তারুণোর তুর্ণমনীয় উৎসাহ ও ত্যাগস্বীকার যন্ত্রমাত্ররপেই বাবহৃত হয়, ছাত্রজীবনে মন অতি নমনীয় ও আদর্শপ্রিয় থাকে, অতি সহজে সেথানে যে কোন ভাবের সাময়িক ছাপ দেওয়া যায়। জাতির ভবিশ্বতের পক্ষে ইহা সমূহ হানিকর— বর্তমানের ছাত্রদের ভবিয়াংই জাতির ভবিয়াং. শিক্ষিত সম্প্রদায়ই জাতির ভবিশ্বং নিয়ন্তা।

ন্থলের ছাত্রদের ও সাতক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেও কিছু অংশের হয়তো হৃদয়াবেগের উধের্ব উঠিয়া পথ নির্ণমের জন্ম যতথানি প্রয়োজন তিজ্থানি স্থিয়তা না আসিতে পারে। কিন্তু শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ, দেশনায়কগণই বা কেন শিক্ষাব্রতের সাবলীল ধারাকে এত বেশী করিয়া ব্যাহত হইতে দেন, তাহাও ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ভবিশ্বৎ কল্যাণের চিন্তা কি আজ ব্যাপকভাবে এত অগভীর হইয়া উঠিয়াছে ৪

দেশের কল্যাণের জন্ম, অন্যায়রোধের জন্ ঝাঁপাইয়। পড়িবার, স্বার্থত্যাগ করিবার. এমনকি জীবনও বিদর্জন দিবার সময় ও ইযোগের অভাব পরে হইবে না। প্রস্তুতি অধিক থাকিলে, সঞ্যু অধিক হইলে ভবিয়তে দেশের কল্যাণ ও অক্যায়প্রতিরোধের জন্ম ছাত্রদের কল্যাণদাধনত্রত বৃহত্তর পরিধিতে বিস্তৃত হইবে। মহত্তর কর্ম ও স্বার্থত্যাগের স্থযোগ আজীবনই আসিবে। জীবনের যে কোন অবস্থায় আন্তরিক ইচ্ছার সহিত পরার্থে ক্ত যে কোন কার্য, যে কোন ত্যাগই জীবনের সংগতেম কর্ম নিশ্চয়ই : কিন্তু কর্মক্ষত্রে যে ত্যাগ, যে পরার্থপরতার মভাব উন্নতি-পথযাত্রার প্রতিপদে জাতি আজ প্রাণে প্রাণে অন্তভ্র করিতেছে, ছাত্রসমাজে প্রছিত্র তাহার বিপুল ভবিষ্য সম্ভাবনা অদুর-দৰ্শিতা, অসমাক্ৰিয়ন্ত্ৰণ, ও অন্বধানতাৰ জন্ম (যাহারই হউক না কেন) বিকাশের প্রাক্তালেই অপব্যবহারে বিনষ্ঠ বা পূর্ণবিকাশের পথে প্রতিহত হইবে কেন ?

## ভারতের দীমারেখা

#### শ্রীঅকুরচন্দ্র ধর

ভারতের সীমারেখা কি এঁকেছ তুমি ভৌগোলিক?

ভারতের সীমারেখা কি এঁকেছ তুমি ভৌগোলিক?

অাসমূদ্র-হিমাচল, আব্রন্ধ-কাশ্মীর? নহে ঠিক

এ সীমানা; এঁকেছ যে মানচিত্র অসতর্ক হয়ে—
হতে পারে ভ্থণ্ডের—সনাতন ভারতের নহে!

এ চিত্রে কোথায় আছে পুণাভূমি মহাভারতের
মহারাণী গান্ধারীর পিত্রালয়? ওন্ধারনাণের
বড়ভূধ্রের ছবি? স্থমাত্রা ও জাভা বোণিও-র
হিন্দুমন্দিরাদি কই, কালজয়ী সভ্যতা হিন্দুর
স্থান্ধর রেখেছে যেখা? ভরতের ভারতের সীমা
সন্ধীর্ণ ছিল না এত। দানবীর বলির মহিমা
পাতালে রচিয়াছিল সপ্ত মহাপত্তিতের সভা,
বিশাল দাম্রাজ্য আর। কিন্নরাদি যক্ষাদি কত বা
স্থসভ্য জাতির নেতা ক্রেরের অলকাপুরীর
সন্ধান কে করে আজ ?

সেদিনও তো শীমা ভারতের প্রসাবিত হয়েছিল দ্বান্তরে প্যাদিফিক পারে রামকৃষ্ণদান্তান্ধার ভিত্তি গড়ে শুনালো ধরারে ভারতআত্মার বাণী হিন্দাধু; দক্ষিণাফ্রিকার লাম্বিত জনের করে দগৌরবে তুলে দিল তার ক্যারার্জিত অধিকার; বিশ্বকবি-প্রতিভা প্রেমের কিরপে লইল জিনে চিরজয়োক্ষত পশ্চিমের অকৃঠ শ্রদ্ধার হার; বার বার ভারতের জয় ধ্বনিত হরেছে বিশ্বে, দারা বিশ্ব মেনেছে বিশ্বয়! ভোগমত মানবের বিভীষিকাময় ধরণীর
দীমার ওপার হতে আহরিত অমৃতদিদ্বর
প্রশান্ত প্রাণের বর্ণে ভারত একেছে তার দীমা,
ফুগে যুগে বিশ্ব জুড়ে ছড়ায়েছে দে স্নিশ্ব নীলিমা।
জড়বাদ-দানবের অট্টহাদ, ভীম আক্ষালন
জগৎ জুড়িয়া আজ তুলেছে যে মৃত্যুর গর্জন
ভেবেছ কি মাধাবে দে দেবতার

কপালে কালিমা—
ব্যঙ্গভবে মৃছে দিয়ে চিরস্তন-জীবন-মহিমা ?
হতে তা পারে না কভু—বীর্যবান দেবশিশুদল
জাগিতেছে পুনরার, হিংস্রতারে করিয়া বিকল
আবার ছড়াবে তারা ভারতের প্রাণের মহিমা
দিকে দিকে প্রসারিয়া মৃত্যুঞ্জ ভারতের দীমা।

### পঞ্চকাশ বিচার

#### স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ

মান্থবের জানিবার ইচ্ছা ও কৌত্হলের অস্ত নাই। বিশ্বপ্রকৃতির অনস্ত রহস্ত উদ্বাচন করিবার জন্ত মান্থব ব্যাকুল। বাহিরের সমস্ত পদার্থই তাহার অনুসন্ধিৎসার বিষয়। কিন্তু গর্বাপেকা নিকট যে বস্তুটি তাহার থোঁজ মানুষ করে না। সে বস্তুটি দে নিজে।

জন্মাবধি মান্ত্য 'আমি' 'আমি' করে কিন্তু

নে 'আমি'টি যে কি তাহার সন্ধান জানে না।
নিজকেই ঠিক ঠিক কয়জনে জানে? বেদান্ত

আমাদের দেই স্বর্গটি জানাইয়া দেন। দেই

স্বন্ধপ-জ্ঞানলাভ ছারাই মান্ত্যের পরমানন্দপাপ্তি ও হৃংথের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই

স্বর্গটি স্থূলশরীর, প্রাণ, মন, বৃদ্ধি ইত্যাদি
উপাধিসমূহ ছারা যেন আবৃত হইয়া বহিয়াছে।
আমরা এই বাহু আবরণগুলিতেই সতাত্ম ও

আত্ময বৃদ্ধি করিয়া ভান্ত হইয়া থাকি এবং

সেইজন্ম আদল বস্তুটির সন্ধান পাই না। ভগবান
ভান্তকার শহরাচার্যন্ত এই কথাই বলিয়াছেন—

'কোশৈরয়য়য়ালিঃ পঞ্জিত্যাত্মান

সংবৃতো ভাতি।

নিজশক্তিসম্ৎপল্লৈ শৈবালপটলৈবিবাস্ বাপীস্থম ॥

—জলাশগন্ত শৈবালসমাচ্ছন্ন নির্মল জল যেরপ শার্ট প্রতীতি হয় না, সেইরপ অবিজ্ঞাৎপন্ন অন্নমন্নাদি পঞ্জোশের দ্বারা আবৃত বলিয়া জীবের স্বস্থরূপ আত্মা প্রকাশিত হন না। 'পঞ্চানামপি কোশানামপবাদে বিভাত্যন্থ শুদ্ধ:।' নিত্যাননৈকে বদঃ প্রত্যগ্রপুণ: পবং স্বন্ধংজ্যোতি:॥'

—বিচারের ছারা পঞ্কোশ অনিত্যবৃদ্ধিপূর্বক পবিত্যক্ত হইলে শুদ্ধ নিত্য আনস্কৈবরস

প্রতাগাত্মা স্বতই প্রকাশিত হন ৷

বিচারই আত্মজ্ঞানলাভের মৃথ্য সাধন। বর্তমান প্রবন্ধে পূর্বোক্ত পঞ্কোশবিষয়ক বিচার মৃমৃক্ সাধককে কিরুপে ক্রমে তত্তজানলাভে সহায়তা করে, তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

কোশ অর্থ আচ্ছাদক; যেমন অদির থাপ, গুটিপোকার গুটি ইত্যাদি। থাপ যেরপ অদিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, দেইপ্রকার পঞ্চকোশও আখ্যার স্বরূপকে ঢাকিয়া রাথে। এইজন্ত ইহাদের 'কোশ' এই নাম দেওয়া হইয়াছে। অয়ময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—ইহারাই পঞ্চকোশ এবং যথাক্রমে একটি অপরটির অভ্যস্তরে বিভ্যান।

স্থুল শরীবকেই অন্ত্রময় কোশ বলে।
পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়-সহ পঞ্চপ্রাণ প্রাণময় কোশ
নামে কথিত হয়। পঞ্চ্জানেন্দ্রিয়-সহ মন
মনোময় কোশ নামে অভিহিত। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-সহ বৃদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোশ নামে
প্রানিদ্ধ এবং অজ্ঞান বা কারণ শরীবই
আনন্দ্রময় কোশ।

অন্তময় কোশই স্থুল শরীর। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই কোশঅয় হারা হৃদ্ধ শরীর গঠিত এবং আনন্দময় কোশেই কারণ শরীর অবস্থিত। স্থুল, হৃদ্ধ, কারণ এই শরীরত্তম মধ্যেই পঞ্চকোশ বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব শরীরত্তম বিচার করা হয়। জীবের যথার্থ স্থরূপ এই পঞ্চকোশের হারা আর্ত। বিবেকী সাধক বিচারের হারা পঞ্চকোশাতীত স্থান্ধপে স্থিত হন। সেই বিচারের বিষয় এখন বলা হইতেছে:—

কোল: -- শুক্র-শোণিত ১। তারময় হইতে উৎপন্ন এই স্থূল শরীর অন্নের স্বারা জীবিত থাকে এবং অন্নের অভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয় বলিয়া इंशास्त्र अन्नमय (कांग वना इया। चक्, ठर्म, মাংস, কৃধির, অস্থি, মেদ, মল প্রভৃতির সমষ্টি এই সুল দেহ অর্থাৎ অমময় কোশ কথনও নিতা শুদ্ধ চৈতন্তব্যরণ আত্মা হইতে পারে না। এই শরীর জন্মের পূর্বেও থাকে না এবং মৃত্যুর পরও থাকে না। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে ইহা মাত্র ষরকালস্বায়ী। এই দুখ্যান শরীর অনিত্য-স্বভাববিশিষ্ট ও ঘটপটাদির গ্রায় মড়। অতএব विकारी এवः इस्त्रभामि युक्त এই শরীর আছা নছে। শরীরের কোন অংশ ভয় হইলেও চেতন শক্তির নাশ হয় না। ঘট নাশ হইলেও যেমন ঘটাকাশ নষ্ট হয় না, তদ্ৰূপ শরীরের কোন অংশ ছিন্ন হইলেও চেতন শক্তির বিলোপ হয় না। চেতন শক্তির নাশ না হওয়া বশতই আত্মা এসব কাহারও অধীন নন, তিনি এসব হইতে স্বতন্ত্র। মুলতা, কুলতা ইত্যাদি দেহের ধর্ম, যাবতীয় ক্রিয়াদি দেহের: আত্মা এই সকলের দ্রষ্টা এবং স্বত:সিদ্ধ। মলমুত্রাদি পরিপূর্ণ এবং অহি মাংদাদি দক্ষ এই কুংদিত শরীরে মুর্থেরাই আমি হৃদর, আমি হুল, আমি রুশ, আমি বা আমার এই দেহ - এইরূপ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বিচারশীল বিবেকী ব্যক্তি কিন্ত স্বস্ত্ৰপ আত্মাকে নিশিত এই দেহ হইতে দৰ্বদা পৃথকৰণেই অবগত হইয়া থাকেন। অজব্যক্তির 'আমি দেহ' এইরূপ বুদি **रहेशा** थाका শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের দেহাদি উপাধিযুক্ত জীব-হৈতত্যে 'আমি' এইরূপ বৃদ্ধির উদয় হয়। আর বিবেক-বিচারবানের 'আমি বন্ধ' এইৰূপ ভান হইয়া থাকে। জলে বা দৰ্পণে প্রতিবিধিত শরীরে, ঋপুদৃষ্ট শরীরে এবং মনে মনে কল্লিভ শরীরে যেরপ কাহারও কথনও 'আমি' বা 'আমার' এইরণ বৃদ্ধি 💶 না, সেইরূণ এই প্রত্যক্ষ স্থল শরীরের প্রতিও 'আমি' বা 'আমাব' এইরূপ বৃদ্ধি না হওয়াই উচিত। দেহান্ত্রবৃদ্ধিই জনমবণাদি যাবতীয় ছঃখ-প্রাপ্তির মূল কারণ।

২। প্রাণময় কোশঃ—এই কোশটি
পক কর্মেন্ত্রিম ও পঞ্চ প্রাণবায়র সমষ্টি। অমময়
কোশের অভ্যন্তরে এই প্রাণময় কোশটি
মবস্থিত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্ব্যুপ্তি—এই তিন
মবস্থায় শাস-প্রশাসরপ কার্যে প্রাণময় কোশ
নিযুক্ত থাকে। এইজন্ত প্রাণময় কোশ ক্রিয়া
শক্তিযুক্ত কর্যানাই প্রাণময় কোশের স্বভাব
ও কার্য। এই কোশটিও আত্মা নয় কারণ
প্রাণবায়্ও ঘটের ন্তায় জড়, সর্বদা পরাধীন
এবং নিজকে বা অপরকে এবং ভালমন্দ কোন
কিছুকেই জানিতে সক্রম নহে।

৩। মনোমস্ব কোলাঃ - পঞ্চ জ্ঞানে ক্রিয়-সহ মনই মনোময় কোশ। এই কোশটি প্রাণময় কোশের অভ্যস্তরে বিরাজমান। মনোময় কোশ হইতেই 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি ভেদকল্পনার উদ্য হয়। নামরপাদি ভেদকল্পনা সমন্বিভ বলবান এই মনোময় কোশ উক্ত প্রাণময় কোশকে পরিপূর্ণ করিয়া নিজে প্রকাশিত হয়। হোমের প্রজ্ঞলিত অগ্নি যেরূপ অভীষ্ট ফল প্রদান করে, সেইন্নপ এই মনোময় काम । मात्रक्रभ कन अनान करत अवः हेशाहे সংসারবন্ধনের কারণ। এই মন নষ্ট ছইলে শমস্ত নট হইয়া যায়। এই মন জাগ্ৰত থাকিলেই জগৎ প্রতীত হইয়া থাকে। অবিগ্যাই **সং**শারবন্ধনের হেতু। অভিবিক্ত কোন অবিভা নাই। স্থাবস্থায় কোন বাহু পদাৰ্থ থাকে না কিন্তু সেখানে মনই স্ব শক্তি সহায়ে বিচিত্র ভোগ্য পদার্থসমূহ ও

ভোক্তা প্রভৃতি ফজন করিয়া থাকে। স্বপ্নের স্তায় ছা গ্রাৎকালে দৃষ্ট পদার্থসকলও মনেরই সৃষ্টি। ইহাতে কোন বিশেষতা নাই। জাগ্রৎ ও স্বাপ্ত পদার্থসমূহ সবই মনের বিলাস মাত্র। স্ব্স্থি-কালে মন যথন বিলীন হইয়া যায় তথন আন্তর না বাহ্য জগতের কোন চিহ্নপ্ত থাকে না। ইহা সকলেরই অমুভবদিদ্ধ। অতএব আপাত-রমণীয় অদার এই জগৎ মনেই উদ্য় হয় ও মনেই বিলীন হয়: ইহা মনেরই একটি কলনা মাত। বস্তুত: ইহার কোন সত্যতাই নাই। বায়ুদারা আনীত মেঘ ঘেরূপ বাযুধারাই বিলীনাবন্ধা প্রাপ্ত হয়, দেইরূপ মনদাবাই বন্ধন কল্পিত হয় এবং বন্ধননিবৃত্তি অর্থাৎ মোকও মনই কল্পনা করিয়া থাকে। মনই দেহাদি স্ববিষয়ে আসন্তি উৎপাদন করতঃ মন্তম্মকে 👌 আসন্তিরূপ রজ্জু সহায়ে পশুর ফ্রায় বন্ধন করিয়া থাকে। আবার এই মনই উক্ত দেহাদি সর্বপদার্থে বৈরাগ্য উৎপাদন করতঃ ভাগ্যবান কোন মানব-হদয়ে মোক্ষলাভের ইচ্ছা ও আত্মজিক্সাগার উদ্রেক করিয়া দেয়। মনই জীবের বন্ধন ও মোক্ষ বিধায়ক। বৃদ্ধ: ও তমোগুণযুক্ত মলিন মনই বন্ধনের হেতু এবং রক্ষঃ ও তমোগুণরহিত ভদ্ধ পবিত্র মনই মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। যথার্থ বিবেক-বৈরাগ্যোদয়ে জিজ্ঞাস্থর মন স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে বিচার-সহায়ে তত্তজানলাভ-দাবা মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। বৈবাগ্যবান দাধক স্থত্নে মনকে পরিশুদ্ধ করতঃ করতলম্ভ ফলের স্থায় নি:সন্দিগ্ধরূপে মোক্ষলাভে ধন্য হইয়া থাকেন।

এই মনোময় কোশও আত্মা নছে, কারণ ইহা পরিণামী, আদি ও অন্তবান, তৃঃখরূপ এবং দৃশ্য। প্রষ্টা আত্মা কথনও দৃশুরূপ হইতে পারে না। অরময় কোশে 'আমি' 'আমাব' এইরূপ বৃদ্ধি উৎপাদ্দ করা এবং ইঞ্জিয়-সহায়ে বহির্গমনপূর্বক গৃহ-ধনাদিতে অভিমান করা 
মনোময় কোশের স্বভাব ও কার্য। মনোময় কোশটি ইচ্ছাশক্তিযুক্ত করণরূপ হয়। এই 
কোশটিও আত্মা হইতে পারে না।

8। বিজ্ঞানময় কোশ:-- বিজ্ঞান শব্বের অর্থ বৃদ্ধি। পঞ্চ জ্ঞানেদ্রিয়-সহ বৃদ্ধি বিজ্ঞানময় কোশ নামে অভিহিত। মনোময় কোশের অভ্যন্তরে এই কোশটি বিশ্বমান। এই কোশটি জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ও কর্তৃত্বপ হয়। বুদ্ধি ও জ্ঞানেজিয়ের অধিষ্ঠান চৈতঞ্চের প্রতিবিশ্যুক ও প্রকৃতির বিকার এবং জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিমান এই বিজ্ঞানময় কোশটিই 'আমি আছি' 'আমি কর্তা' এইরূপ নিরম্ভর অভিমান দেহামিয়াদিতে করিয়া থাকে। এই 'আমি'-অভিমানযুক্ত বিজ্ঞানময় কোশই অনাদি জীব এবং অনাদি দংসাবের সর্বব্যবহারের কর্তা। বাসনাতাড়িত এই কোশটিই পাপপুণা প্রভৃতি বিবিধ কর্ম করিয়া থাকে এবং তাহার স্থত:থাদি ফলভোগী হয়। কর্মজলাত্মায়ী এই কোশটিই নানা শরীরে প্রবেশ অর্গনরকাদি নানা লোকে গমনাগমন ইহারই হয়৷ বিজ্ঞানময় কোশই জাগ্ৰং স্বপ্ন স্মৃতি —এই অবস্থাত্রয় অমূভ্র করিয়া থাকে। আত্মার অত্যন্ত সমীপ্তাবশতঃ প্রকাশময় হইয়া এই বিজ্ঞানময় দেহাদি সম্বন্ধ প্রযুক্ত 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি অভিমান সর্বদা করিয়া থাকে।-এই সমস্তই আন্ধার উপাধি। বিজ্ঞান-ময় কোশেরও অভ্যন্তরে সমস্ত ইন্দ্রিয়-প্রাণাদিরও প্রকাশকরণে যিনি বিভ্যমান, তিনিই চৈতত্ত্বরূপ কুটস্থ আত্মা। উপাধি সহযোগে লাম্ভিবশতই এই নিবিকার আত্মা কর্তা ভোকা মণে প্রতীক হন। প্রান্তিবশতই তিনি ষেন মিখ্যা বিজ্ঞানময় কোশসহ একীভাব প্রাপ্ত হুইয়া পরিচ্ছিল হুইয়া যান, এইরূপ মনে হয়।

উপাধিদহ দয়দ্ধবশতই তিনি উপাধিগুণের সহিত তত্তদ্রূপে প্রতিভাত হন। যেমন নির্বিকার অগ্নি লোহরূপ উপাধির সহিত মিলিত হইয়া লোহাকারে প্রতিভাত হয়, তদ্ধপ। মলিন ব্যার যেরূপ প্রনিম্প্র হইয়া নির্মালাকার ধারণ করে, অবিভাদি উপাধি-দোষসমূহও তদ্ধপ বিচার সহায়ে অপসারিত হইলে আত্মা স্বকীয় শুদ্ধরণ প্রতিভাত হন। কামনা-বাসনার আত্মর এই বিজ্ঞানময় কোশটি দেশকালাদিবারাও পরিচ্ছির।

হৃষ্প্তিকালে বিজ্ঞানমন্ত্রের প্রতীতি হয় না।
উহা তংকালে অজ্ঞানে বিলীন হইয়। যায়,
জাপ্রদবস্থায় কেবল উহা কর্তার্রণে অবস্থান
করে। অস্তঃকরণরূপে মন ও বৃদ্ধি এক ও
অভিন্ন হইলেও বিজ্ঞানময় কোশ অস্তরে কর্তারূপে পরিণত হয় এবং মনোময় কোশ করণরূপে
বিকারপ্রাপ্ত হয়। ইহাই উভয় কোশের
বৈলক্ষণা। মনোময়ের সহিত বিজ্ঞানময়
কর্ম করিয়া থাকে। অস্তঃকরণ ও আত্মা
অভিন্নরূপে প্রকাশিত হইলেও উভয়ের মধ্যে
যথেষ্ট ভিন্নতা রহিয়াছে। স্ব্যুপ্তিসময়ে অস্তঃকরণ
অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু তথন
অজ্ঞানের সাক্ষীরূপে আত্মা প্রকাশিত থাকেন।
অতএব এই বিজ্ঞানময় কোশটিও আত্মা নহে।

৫। আনন্দময় কোশঃ—জীবের কারণশরীবই আনন্দময় কোশ নামে খ্যাত। আনন্দশরূপ আস্মার প্রতিবিশ্বযুক্ত এবং অজ্ঞান হইতে
উৎপন্ন যে স্ক্ষা বৃত্তি, তাহাই আনন্দময় কোশ।
প্রিন্ন, হর্ব, প্রমোদ প্রভৃতি অস্তঃকরণের ভাবসমূহকেও আনন্দময় কোশ বলা যাইতে পারে।

এই কোশটি প্রিন্ন, মোদ, প্রমোদ গুণবৃক্ত হইনা থাকে। কোন অভীট বন্ধ দর্শনে যে আনন্দ তাহাকে 'প্রিন্ন' বলে। অভীট বন্ধ প্রাপ্তিজনিত আনন্দ 'যোদ' নামে কথিত হন। অভীষ্ট বল্পপ্রাপ্তির অনস্তর তদ্ভোগজনিত আনন্দকে 'প্রমোদ' বলে। আনন্দময় কোশেরট এই তিন প্রকার আনন্দর্ত্তি হইয়া থাকে। অজীষ্ট বল্পপ্রাপ্তি হইলেই এই আনন্দময় কোশ প্রজাশিত হয় এবং এই কোশের ঘারাই জীব আনন্দিত হয়। এই আনন্দময় কোশ বিজ্ঞানময় কোশেরও অভ্যন্তরে অবস্থিত। কারণশরীর-রূপী অবিভার মলিন স্বপ্তণ প্রিয়-মোদাদি বিশেষ স্বথের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময় কোশরূপ ধারণ করে—সংক্রেপে এইরপপ্ত বলা যাইতে পারে।

এই কোশটিও বিকারী, কণস্থামী, অতএব আশ্বা নহে। ইহারও প্রকাশকরণে বিহত্ত যে চৈতক্ত বিভ্যমান, তিনিই প্রত্যগাত্মা (সর্বাভ্যস্তর আত্মা)। অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া আনক্ষময় কোশ পর্যন্ত সমস্ত পদার্থই দৃষ্ঠ, অফুভবের বিষয়, অতএব মিথ্যা—এই বৃদ্ধিতে ত্যাগ করিলে অবশেষ কিছুই রহিল না, যেন সর্বশৃক্ত হইয়া গেল, এইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। যে চৈতক্ত বারা পঞ্চলাবে। কিন্তু তাহা নহে। যে চৈতক্ত বারা পঞ্চলাবে ভাব ও অভাব অফুভূত হয়, তাহাকে অস্থীকার করিবার উপায় নাই। যিনি সকলকে প্রকাশ করিতেছেন, বাহাকে অক্ত কেহ প্রকাশ করিতেছেন, বাহাকে অক্ত কেহ প্রকাশ করিতে পারে না—তিনিই স্থপ্রকাশ, পঞ্চলাভীত, সং-চিং-আনক্ষম্বরূপ ব্রম।

এইরপ বিচার-সহায়ে যে মৃমুক্ সাধক
পঞ্চকোশ হইতে আত্মাকে পৃথকরপে নিরপণ
করিয়াও সেই আত্মাতেই দৃশ্যমমূহ বিলয়করতঃ
আত্মভাবে অবস্থান করেন, তিনিই মৃক্ত।
লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণের বস্তব সহিত
সম্ভবশতঃ ভদ্ধ ক্টিক যেমন লাল, নীল
প্রভৃতি বর্ণমুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়, ভদ্ধ
আত্মণি আবিত্তক সম্ভবশতঃ তত্তৎ
কোশাকারে প্রতীয়মান হন। উত্য বিচারই

পঞ্চলৈকে সহিত প্রান্তিবশতঃ মিলিত আত্মাকে পূথক করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। পঞ্চকোশের বিচারে ভূল, কৃন্ধ, কারণ শরীরের বিচারও পরিসমাপ্ত হইয়া যায়।

পঞ্কোশ হইতে আত্মাকে পূথক করিয়া लहेवांव উপায়েव नाम विठात। পূর্বোক্ত বিচার-সহায়ে বিবেকী সাধক হাদয়ক্ষম করেন যে, এই কোশপঞ্কের বাস্তবিক নিজের কোন সন্তা নাই। ইহারা দাক্ষিচৈতন্তের সন্তার সন্তাবান; দান্দিচৈতব্যের আভাদে আভাদিত হইয়া নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে। অতএব আমি কথনও পঞ্কোশযুক্ত বিকারী শরীর হইতে পারি না। আমি কোশসমূহের তথা জাগ্রদাদি অবস্থাসকলের অধিষ্ঠান-দ্রষ্টা-সাক্ষীরূপে বিভয়ান। শরীরের পরিণামে আমি কথন পরিণাম প্রাপ্ত হই না। তাদাম্ম্য বা ভ্রমবশত: আমাতে শরীর ও শরীরের ধর্মসমূহ আরোপিত হয় মাত্র। এইরূপে হৃচিন্তা স্থবিচারের দ্বাবা সাধকান্ত:করণবৃত্তি সাক্ষ্যাকারাকারিত হইয়া অবস্থান করে। অন্ত:করণবৃত্তির স্বভাবই এইরূপ যে, যাহাই বৃত্তির বিষয় হইবে বৃত্তি তাহাই গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ বুদ্ধি ভদাকারা-কারিত হইয়া যাইবে।

যেমন নামিকার চিস্তায় নামকের মনোর্তি
নামিকাকারে আকারিত হইয়া যায়। যেমন
শ্রীকৃষ্ণের চিস্তায় গোপীগণের চিস্তার্তি
শ্রীকৃষ্ণাকারে পরিণত হইয়া যাইত। যেমন
কাঁচপোকার চিস্তায় ডেলাপোকার চিন্ত কাঁচপোকার আকার ধারণ করে। যেমন ফ্থতৃংথের চিস্তায় মানবাস্তঃকরণর্তি স্থবতুঃথাকার
প্রাপ্ত হয়। নেইয়প পঞ্চকোশের চিস্তাবিচারের ধারা সাধকান্তঃকরণর্তি পঞ্চকোশের
শ্রিষ্ঠান-সাকী আকারে আকারিত হইয়া
অবস্থান করে। অর্থাৎ নিঃস্ক্রিয় জ্ঞানোদ্ম

হয়। ইহাকেই বৃত্তিজ্ঞান বলে। এই বৃত্তিজ্ঞানে কৃদয়গ্রাছি ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় বিন্তু হয়, সর্ব কর্মবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সাধক স্থান্ মৃত্তিলাভ করেন।

সাক্ষীর জ্ঞানই ষথার্থ জ্ঞান। এই জ্ঞানে সাধকের জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায় ও তিনি স্বস্ক্রপে জ্বস্থান করেন। ভগবান শঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন—

'সত্যানন্দস্বরূপং ধীসাক্ষিণং বোধবিগ্রহম্।
চিন্তব্যাত্ত্বা নিতাং ত্যক্তা দেহাদিগাং ধিয়ম্॥'
দেহাভাত বৃদ্ধিকে পরিত্যাপ করিয়া যিনি
সভ্য ও আনন্দস্বরূপ, বৃদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী এবং
চৈতক্তময়, তাঁহাকেই সর্বদা আত্মা বলিয়া চিন্তা
কর।

এখানে জীবদাকী পরিচ্ছিন্ন হইলেও ব্যাপক
বন্ধ হইতে ভিন্ন নহে। কেননা ঘটাকাশ
পরিচ্ছিন্ন হইন্নাও মহাকাশ হইতে ভিন্ন নম;
মহাকাশরপই হয়। তদ্রেপ পরিচ্ছিন্ন জীবসাক্ষীও ব্রহ্মস্বরপই হন। অতএব দাক্ষীর জ্ঞানে
বন্ধস্বরপেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। তথাপি বিচারদৃষ্টিতে অবলোকন করিলে পরিচ্ছিন্ন অস্তঃকরণোপহিত দাক্ষীচৈতন্তের জ্ঞান যেন একটু পরিচ্ছিন্ন
অব্যাপকের মত অবধাবিত হয়। স্তর্বাং এই
পরিচ্ছিন্ন দাক্ষীর জ্ঞান এবং অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপক
বন্ধের জ্ঞান এক অভিন্ন হইতে পারে না।
এইরপ শক্ষা হওয়ায় ভগবান শক্ষরাচার্য করং
পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—

'তং চাপি পূর্ণাত্মনি নির্বিকল্পে বিলাপ্য
শাস্তিং পরমাং ভজস্ব॥'
সেই সাক্ষীকেও কল্পনারহিত অপরিচ্ছিন্ন
ব্যাপক পরমাত্মাতে (পরব্রদ্ধে) লয় করিয়া
পরম শাস্তি প্রাপ্ত হও।

শ্রুতি-অমুকুল বিচারের এমনি প্রভাব যে, ভাহার সম্মুখে কিঞ্চিন্নাত্রও দ্বিধা সন্দেহ পাকিতে পারে না। দৃচ বিচারের ছারাই অবিভাগ্রন্থি
ছিল হইমা অফরপাববোধ হয়। অফরও উক্ত
হইয়াছে—'দিবাকরের প্রকাশ ব্যতীত যেমন
ছাগতিক পদার্থের জ্ঞান হয় না, দেইরূপ বিচার
বিনা অফ্য কোন প্রকার দাধনের ছারা ভত্তজ্ঞান উৎপল্ল হইতে পারে না।'

উক্তপ্রকার পঞ্কোশের স্ক্র বিচার দ্বারা সাধকের অন্তভ্ভি হয় যে, প্রতিটি কোশ অচেডন হইয়াও অহংরপ চৈতক্তসভায় প্রতিভাসিত হইয়া ব কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই স্বান্থভব-প্রভাবেই জ্ঞানী স্পাষ্টরূপে ঘোষণা করেন— 'ময়োর সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্ম চৈবাহমন্তি ॥' আমাতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, আমাতেই সকল অবস্থান করে, আমাতেই সমস্ত লয় হইয়া যায়—আমিই হইতেছি সেই বন্ধ।

বিবেকী বাজি পঞ্কোশাত্মক তিবিধ শ্রীরাধিষ্ঠান নিজ শ্বরূপানন্দায়ভব করিয়া ক্তার্থ হন,
মফ্রান্ধন্ম নার্থক করেন। নিজ শ্বরূপস্থায়ভূতির
জক্তই এই তুর্লভ মানবদেহধারণ; ইন্দ্রিয়জনিত
ভোগস্থথের জক্ত নহে। বাঁহারা এই তুল্পাপ্য
মফ্রাশরীর প্রাপ্ত হইয়া নিজ শ্বরূপস্থায়ভবের
জক্ত যত্ম চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের জীবন
অজাগল স্তনের ক্রায়্ম নির্থক। তাঁহারা
তথ্মাংস্পিণ্ড বহনপূর্বক বৃথাই জীবনধারণ
করিয়া থাকেন।

### ফাল্পনে

वीविक्यमान हर्द्धाभाषाय

আবার বসন্ত এলে। জীবন-প্রাক্তণে বাতাবির গন্ধ ল'য়ে আতপ্ত পবনে!
কোকিলের কণ্ঠ শুনি সেই পুরাতন!
পুষ্পিত শিমুলে রাঙা সেই তো কানন!
অরণ্য মুখর হোলো কল-কাকলিতে!
'যাই যাই' ধ্বনি শুনি কুন্দের কলিতে!
কাঞ্চনের ঝরা-ফুলে আকীর্ণ ধরণী!
আমিও ঝরিয়া যাবো! তখনো এমনি
নয়ন করিবে তৃপ্ত 'বুগেন ভিলিয়া'!
উতলা দখিনা-বায়ু কাহারে খুঁজিয়া
এমনি ফিরিবে বন হ'তে বনাস্তরে।
'চোখ গেল' পাখী কাঁদে আজি দিপ্রহরে!
সেদিনও কাঁদিবে পাখী আজিকে যেমন!
আমি যাই! ভূমি থাকো সুন্দর ভূবন!

# স্পিতম জরথুট্র\*

জে- কে. ওয়াডিয়া

প্রাগৈতিহাদিক আর্যজাতির কাহিনী ঘন-কুশ্বাদাচ্ছন। যেটুকু প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আশ্বাদে এবং প্রাচীন পুরাণাদি হইতে উদ্ধার করা সম্ভব, তাহাও অতি মামান্ত এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্ম নহে। বছ পণ্ডিতের বহ মত। তবুও অভেস্তায় যেটুকু লিপিবদ্ধ আছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অর্-ইয়ন-ওয়েজ বা অবিভক্ত আর্যস্থাতির বাসভূমি ছিল শীত-প্রধান দেশ। দে দেশের বর্ণনা আছে-বংদরের নয় মাদ গুল্ল তুষারমণ্ডিত শীতকাল, মাত্র তিন্মাদ গ্রীম। আর্থগণ করিতেন এবং এই দকল গৃহপালিত পশুই তাঁহাদের সম্পদরূপে গণ্য হইত। ফলে পশু-চারণের উপযুক্ত ভূমি অল্বেষণে তাঁহারা সতত স্থান পরিবর্জন করিতেন। প্রক্লতপক্ষে এই কালে তাঁহারা একপ্রকার যাযাবর জীবন যাপন করিতেন, জীবনধারণের জন্ম প্রকৃতির থেয়ালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কবিতে হইত। স্বতরাং ক্রমে তাঁহারা প্রকৃতিকে সম্ভষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতির উপাদনায় প্রবৃত্ত হন।

কালে আর্থগোণ্ঠী সংখ্যাবৃদ্ধি ও অন্তর্কলহ ইত্যাদি কারণে বিভক্ত হইয়া যায়। একটি শাখা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া বর্তমান ইরাণ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। ক্রমে আর্য সমাজে বহু পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয়। শিতম জরগুট্টের আবির্ভাবের পূর্বে এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হয়। ততদিনে আর্থগণ সমাজজীবনে অভান্ত হইয়াছেন। জরগুট্টের কৌলিক নাম শিতিষ।

অভেন্তার পাঁচটি গাথার মধ্যে প্রথম গাথা

অন্তন্তং-এর প্রারম্ভে উল্লেখ আছে যে একদা ইরাণ দেশ অনাচার ও ব্যক্তিচারে পূর্ণ হইরা উঠিলে পাপভাবে জর্জরিতা ধরিত্রী ঈশবের নিকট স্বীয় মর্মবেদনা জ্ঞাপন করেন। ঘূর্নীভিমোচনে এবং ধরিত্রীর ঘৃ:থলাঘনে একমাত্র সক্ষম জর্থ্ট্রের আবিভাবের ইহাই হেতু।

এই দেবমানবের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বহ বিরুদ্ধ মত বর্তমান। প্রধান গ্রীক লেথকগণের মতে জরথুট্রের আবির্ভাবকাল তাঁহাদের (লেথকদের) সমকালের কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেব মতে তিনি খৃঃ পৃঃ বর্চ শতাক্ষীতে বর্তমান ছিলেন অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। কতিপর পারস্থা দেশীয় পণ্ডিত উভয় মতই অগ্রাহ্ করেন। তাহাদের মতে জরথুট্রের আবির্ভাব কাল খৃঃ পৃঃ পঞ্চদশ শতাকা।

অভেন্তা-বিশারদ পণ্ডিতগণ 'জর্থুট্র' শব্দের
অর্থ 'পোনালী আলো' বলিয়া অন্তবাদ
করিয়াছেন। তাঁহার জন্মন্থান বা-এ। তাঁহার
পিতার নাম পৌকশম্প, মাতার নাম ডগদো।
তাঁহার বাক্যকাল সম্বন্ধে পৌরাণিক ধর্মাচার্য বা
মহাপুক্ষের ক্লায় একই প্রকার কাহিনী বর্তমান।
যেমন, জন্মমাত্র তাঁহাকে হত্যা করার বহু প্রয়াদ বিফল হয়। জন্মাবিধিই তাঁহার মধ্যে দৈবীপ্রভা প্রকটিত হয়; অতি শিশু বয়দেই তিনি সমদাময়িক জ্ঞানবৃদ্ধদিগকে জ্ঞান ও বিভায় পরাজিত করেন। বয়োর্জির সঙ্গে অস্তবে ঈশ্বলাভের
স্পৃহা পরল হইতে থাকে এবং পরিশেষে তিনি
পারক্সদেশের সর্বোচ্চ এলবৃর্জ পর্বতে নির্জনবাস

মৃদ ইংরেকী প্রবন্ধ হইতে প্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃ ক অনুদিত।

আরম্ভ করেন। কথিত আছে থে, পর্বতোপরি বা ক্যাম্পিয়ান সাগরোপকূলে অবিরাম দশ বংসর তপস্থা করিয়া তিনি ঈঞ্চিত জ্ঞান লাভ করেন।

জ্ঞানলাভের পর ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট জ্বর্ণ্ট্ নানাদ্বানে পর্যটন করিয়া ঈশ্বরের বাণী প্রচার করিতে থাকেন। প্রথম দশ বংসর কাল তাঁহার প্রচারকার্য বিশেষ সাফল্য অর্জন করে নাই। এমন কি তাঁহার বিক্লমে একটি মিথ্যা নালিশ আনিয়া তাঁহাকে রাজ্ঞারে অভিযুক্ত করা হইলে শাস্তিম্বরূপ তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা

দশ বৎসর নিফল অক্লান্ত প্রচারকার্যের পরে এই তুর্ঘটনাই কিন্তু বিধির আশ্চর্য বিধানে তাহার সাফল্যের হার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তদানীস্তন বাজা বিষ্টাম্পের একটি অতি প্রিয় অশ তুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রাস্ত হইল এবং জরথুটুকে সেই অখটিকে নিরাময় করিয়া নিজ শক্তির পরিচয় দিতে নির্দেশ দেওয়া হইল; এইরপ শর্ত বহিল যে সফলকাম হইলে তাঁহাকে রাজদর্বাবে অবাধ প্রচারের অধিকার দেওয়া হইবে। দৈবশক্তিতে অশ্ব ব্যাধিমুক্ত হইল এবং তিনি পুনবায় প্রচাবকার্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পিতৃবাপুত্র মেডিওমা প্রথম তাঁহার শিষ্থত্ব গ্রহণ করেন। পরে দেশের বানী ও রাজা উভয়েই তাঁহার শিশু হন। ইহার পরে অতি অল্ল সময়েই সমগ্র ইবাণ দেশ তাহার প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করে। দেই সময়ে ইরাণ দেশ বর্তমান ইরাণ অপেক্ষা অনেক বৃহদাকার ছিল।

তাঁহার মরজীবনের শেষ দিকে ইরাণের বিরুদ্ধে তুরাণ যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইরাণে জরথ্টু ধর্ম প্রচারিত হইতেছে। এই ধর্ম যাহাতে নিজনেশে প্রবেশ না করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্তে নব ধর্মকে সমূলে বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ত্রাণরাজ এই মৃদ্ধ ঘোষণা করে।

যুদ্ধের সময় তুর-বারাতুর নামক একজন তুরাণী

অগ্নিমন্দিরে প্রার্থনারত অবস্থায় জরণ্ট্রকে
নিহত করে।

জবণুষ্ট্রের মতে কিছুই মন্দ নয়; যাহাকে মন্দ বলিয়া মনে করি তাহার ভিতরকার মন্দ অংশটুকু বাদ দিলেই তা ভাল হইয়া যায়। হতরাং তিনি বছপ্রচলিত প্রাচীন চিস্তাধারা ও প্রথাগুলির মন্দ দিকটা বর্জন করিয়া ও আধ্যাত্মিকভামণ্ডিত করিয়া দেগুলিকে সংবৃক্ষণ করিয়াছেন। ইরাণে প্রকৃতির উপাসনা প্রচলিত ছিল। বহু দেবতার পূজা ছিল। তিনি কিছুই বর্জন করেন নাই। শুগু প্রকৃতির মাধ্যমে বিশ্বপতি স্ষ্টিকর্তাকে এবং দেবতার মাধামে তাঁহারই বিশেষ প্রকাশকে উপাদনা করিতে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বাণী—স্বয়ু**ড় ও সর্ব**জ্ঞ বিশ্বপতি আহুর মাজদাই একমাত্র উপাস্ত। জনসাধারণের পূর্বপ্রচলিত সব প্রথা এইরূপে দোষমূক্ত করিয়া তিনি রক্ষা করিয়াছেন। কি প্রকারে একমেবাদিতীয়ম্ ঈশবকে স্থ, চন্দ্র, তারকা, অগ্নি, জল ইত্যাদির মাধ্যমে পূজা করা দন্তব, জনসাধারণকে তিনি তাহাই শিকা দিয়া গিয়াছেন। সাধ্ব্যক্তির আধ্যাত্মিকভার মাধ্যমে এবং মঞ্জদ নামক দেবদৃত্তের মাধ্যমেও কিরূপে আহর মাজদার উপাদনা করা সম্ভব তাহাও তিনি শিকা দিয়াছেন। প্রাচীন আর্থগণের কাল হইতে ইরাণীদিগের যজ্ঞত্ত ও শুল্ল অঙ্গাবরণ পরিধানের প্রথাও তিনি বর্জন করেন নাই। জরপুষ্ট-ধর্মাবলম্বী পাশীরা পশমে তৈয়ারী ৭২টি স্ত্র সম্বলিত 'কৃষ্টি' নামক যজ্ঞোপবীত কোমরে পরিধান করেন: ভাঁহাদের পরিত্র শুভ্র অঙ্গাবরণ 'সম্রা' নয়টি স্থানে দেলাই দ্বারা প্রস্তুত।

শুক্তা মানবজীবনের পবিত্রতার স্মারক এবং নয়টি সেলাই মানব স্ত্রার আধ্যাত্মিক, মানসিক ও দৈছিক নমটি কলেবরের প্রতীক।

প্রের সমুথ দিকে যে একটি পকেট থাকে,

তাহা পাশীকে দৎকার্যে পূর্ণ করিতে স্মরণ
করাইয়া দেয়। কৃষ্টি কোমরে তিনবার জড়াইয়া
পরিধান করা হয়, কারণ ইহা মামুঘকে দৎ চিস্তা,
কর্ম ও বাক্য ধারা অসৎ চিস্তা, বাক্য ও কর্মকে
বিতাড়িত করিতে সমর্থ করে। নওজাত বা
নবজ্যোতি উৎসবে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে পাশীশিশুকে কৃষ্টি ও সজা দেওয়া হয়। ইহা

জর্থই ধর্মে দীক্ষিত হইবার নিদর্শন।

আছর মাজদার প্রত্যক্ষ উপাসনা, অর্থাৎ মৃতি বা প্রতীকের মাধামে উপাসনাও জরগুট্ট সমর্থন কবিতেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্ম দৈবশক্তি-অর্জনের প্রচেষ্টাকে তিনি নিন্দনীয় জ্ঞান করিতেন এবং আধ্যাত্মিকতা অৰ্জনই একমাত্ৰ কাম্য—ইহা জানিয়া স্বশ্ক্তি সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করিতে উপদেশ দিতেন। সাংসারিক লাভালাভ-জ্ঞান বর্জন করিয়া একমাত্র ঈশ্বরলাভের পথে অগ্রপর হইতে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মতে কেবলমাত্র মানবাত্মার শুদ্ধির জন্মই সর্বশক্তি অর্জন ও নিয়োগ করা কর্তব্য: এরপ করিলে তবেই মানব ধাপে ধাপে দেবছে উন্নীত হইবে এবং পরিশেষে আছর মাজদার সহিত মিলিত হইবে। তাঁহার প্রবৃতিত পথে চলিয়া বছ শতালী পর্যন্ত অগণিত জীবন মহান আলোক ঋষিতুলা ইবাণী মহান প্রাপ্ত হইয়াছে। মাজিগণ তক্মধোগণা।

তাঁহার বাণী শ্রবণ করিবার জন্ত নিকট ও দ্রদ্রান্ত হইতে বছ জনসমাগম হইত। তাঁহার প্রচারের ধারা ছিল নিম্নলিখিত রূপ:

তিনি বলিয়াছেন: স্থামি বলিতেছি বলিয়াই স্থামার কথা গ্রহণ করিও না; নিজের স্বস্তুরে সত্যের স্থাহন্দান কর। স্বস্তুর্নিহিত সত্যের সহিত যাহা মিলিবে, তাহাই প্রহণ কর। ইহাতে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বাক্সপ্রভাবে প্রভাবান্ধিত বিশানের ধারা কিছু প্রহণ করা অণেক্ষা তিনি অস্তবের ভাব-বিকাশের এবং স্বকীয় প্রবণতা ও স্বভাব অস্থ্যায়ী বিচাবসহকাবে আধ্যাত্মিকতা গ্রহণের জন্ম প্রয়াস পাইতে উৎসাহ দিতেন।

শেশন্টামেয় ও এংরেমেয় এই যুগ্মশক্তির কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন। স্প্রিরপ দিব্যলীলায় এই উভয় শক্তি প্রধান অংশ গ্রহণ
করে। প্রথম গাথায় এই যুগ্মশক্তির কথা
বিশদভাবে বর্ণিত আছে। উল্লিথিত আছে যে
যথনই এই হুই শক্তির মিলন হইল, জন্ম-মৃত্যুর
প্রক্রিমা আরম্ভ হইল তথনই। এই যুগ্মশক্তির
অক্তিমা আরম্ভ হইল তথনই। এই যুগ্মশক্তির
অক্তিমা বর্তমান থাকিবে, ততদিন জন্মমৃত্যুপ্রক্রিয়া বর্তমান থাকিবে অথবা যতদিন
জন্মমৃত্যুব থেলা চলিবে ততদিন ছই শক্তির
ক্রিয়াও অব্যাহত থাকিবে। যেমন শক্তিম্ম
স্বতম্ব জীব স্প্রের জন্ত দায়ী, তেমনিই জীব
শক্তিম্বর নিরস্তর অক্তিম্বের জন্ত দায়ী।

এই তৃই শক্তির মধ্যে শেণ্টামেন্থকে উত্তম আথ্যা দেওয়া হয়। এই শক্তি ব্যষ্টি দত্তাকে দৃষ্টিকর্তার দহিত ও অপর ব্যষ্টি দত্তার দহিত এবং দৃষ্ট দমষ্টি দত্তার দহিত মিলিত হইবার প্রবণতা দেয়। যে দকল দংকর্ম ও দংচিস্তামানবাল্লাকে এই একত্বের দিকে পরিচালিত করে তাহা ইহারই প্রকাশ। এংরেমেন্থকে মাধারণতঃ মন্দ শক্তি ব্রায়। ইহার প্রচেষ্টা দৃষ্ট জীবকে প্রস্তা হইতে, ব্যষ্টি জীবাল্লাকে অপর ব্যষ্টি জীবাল্লা হইতে এবং স্পষ্টির দমষ্টি দত্তা হইতে পূথক বাথা। এই শক্তিই এক পৃথক দন্তার অন্তিম ও চেতনা উদ্বুদ্ধ করে যাহার প্রধান অভিব্যক্তি 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান— এ অহংবোধ। ইহা দ্বারা যে দ্ব মন্দ কার্য দন্দাদিত হয়, তাহা শুধু যে দ্বির, অক্তান্থ ব্যষ্টি সম্পাদিত হয়, তাহা শুধু যে দ্বির, অক্তান্থ ব্যষ্টি

দত্তা বা স্বষ্ট সমষ্টি দত্তা হইতে জীবাত্মাকে
পৃথক কবে তাহাই নহে, জীবাত্মার প্রকৃতিগত
বাক্তিত্ব-বোধকেও সংরক্ষণ কবে। এংরেমের
প্রবোচিত কর্ম ও চিন্তা জীবাত্মা ও সভ্যের মধ্যে
ব্যবধান স্বষ্টি করিয়া অহংকারের সংরক্ষণ,
পোষণ ও বর্ধনের সহায়তা করে। ইহা
স্বতঃপ্রতীয়মান যে স্পেটামের ও এংরেমের
স্বান্ধিক হিলের সমবেত প্রচেন্তা স্বন্ধ জীবকে
স্বান্ধিক হিলে পৃথক করিয়াও তাহার সহিত
দম্পর্কচ্যুত হইতে দেয় না, আবার জীবকে
স্বান্ধিক করিয়াও বালা চলিতেতে।

স্থূদুর ও অদুর অতীতে বিদেশী পণ্ডিতের। যগ্নশক্তির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্পেন্টা-মেনতে স্টিকর্তা আছর মাজদার রূপ এং**রেমে**ফতে শয়তান অহ্রিমনের আরোপিত হইয়াছে। ইহারা যেন প্রতিদ্বনী রূপে বর্তমান। ইরাণের ইতিহাস প্রাচীনতম এवः ऋमीर्घकानवााशी। এই मौर्घकात्न देवान বহু উত্থানপ্তনের মধ্য দিয়া অগ্রদর হইয়াছে। কথনও ইরাণীরা শক্তিশালী সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছে, কখনও বা পরাধীনতার মানি ভোগ করিয়াছে। বিভিন্ন কালে তাহারা বিভিন্ন জাতির সংস্পর্দে আসিয়া ঘকীয় রুষ্টি ছারা অন্ত জাতিকে প্রভাবিত করিয়াছে, মাবার কথনও বা বিদ্বাতীয় ভাবধারা তাহাদের চিম্বারাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাদের চিন্তাধার! প্রভাবান্বিত ও বিকৃত করিয়াছে। যুগল শক্তিকে ঈশ্বর ও শয়তান —এই দুই প্রতিদ্বন্দী রূপে কল্পনা পরবর্তী যুগে বহু পরে আদিয়াছে। এই চিস্তা বহু পরবর্তী চিন্তা, বিদেশী প্রভাব দারা ক্ষরপুষ্টীয় দংকৃতিতে প্রবিষ্ট বা আনীত। জরগুট্র-ধর্মেতিহাসের অতি অন্ধকার যুগে বছ শতাব্দী ধরিয়া এই বিদেশী চিস্তাটি প্রচলিত প্রথার আসন লাভ করে। উপরোক্ত রূপায়ণ, বিশেষতঃ এংরেমেন্সতে অহ্রিমন যে আমদানী করা চিস্তা ও প্রথারূপে চলিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; শাস্ত্রে ইহার কোনও ভিত্তি বা অস্তিত্ব নাই। বস্তুতঃ গাথায় বা অভেস্তায় 'অহ্রিমন' বলিয়া কোন শব্দই নাই।

জর্থুট্টু নিজ অন্তরেই আলোক অন্নেষ্ণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি মাত্র তুইটি বাসনা রাথার জহুমোদন কবিয়াছেন:—ঈশ্বদর্শন এবং দিব্যবাণী প্রচাবের জন্ম প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ। তিনি দেশবাদীকে ঈশরপ্রেম, অফকণ ঈশর-চিস্তা এবং ঈশবের আশীবাদ ভিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। এই একমাত্র পথ ঘাহাতে জীবাত্মা ঈশ্বরসারিধা লাভ করিতে পরিণামে তাঁহাতে লীন হইতে পারে। তিনি স্ষ্টীর স্বত্রই ঈশবের অন্তিত্ব উপলব্ধি করিতে বলিতেন এবং দকল কর্মই আছুর মাজদাকে উৎসৰ্গ করিতে বলিতেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে আছর মাজদাকে সম্যকরণে ভালবাসিতে হইলে সকল মানুষ ও প্রাণীকে ভালবাসিতে হইবে: যে অপরকে স্থী করার জন্ম করে দে নিজেই স্থী হয়; তাহারই করায়ত্ত, যে শ্রেষ্ঠ সত্যলাভের জন্ম সংপথে জীবন যাপন করে; ইহাই জরথুট্রের বাণী। তিনি বিশেষ জোরের সহিত হুমাত। ( দৎচিম্বা ), ছকতা ( দৎবাক্য ) ও ছভান্তা ( সংকর্ম ) অভ্যাস করিতে বলিতেন। দুস্মাতা (কুচিস্তা), দুযুক্তা (কুবাকা) ও দুযুভাতা ( কুকর্ম ) পরিত্যাগ করিতে বলিতেন। তিনি ভাল ও মন্দ উভয়ে পরিণামে যে ফল প্রসব করে তাহার কথা বলিয়াছেন এবং মানবকে নিজের পথ বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। তবে ইহাও বলিয়াছেন, যে যেরপ পথ বাছিয়া লইবে, তাহার পরিণাম ভোগও তদম্বরূপ হইবে নিশ্চয়।

দিথিজয়ী আলেকজাণ্ডার যথন (ইরাণ) জয় করেন তথন দেখানে গাঞ্চেদাপি-গান ও দাজেনাপিন্ত নামক তুইটি প্রসিদ্ধ স্ববৃহৎ গ্রন্থাপার বর্তমান ছিল। অকান্ত প্রন্থাদির সহিত এখানে একুশখানা নাম গ্রন্থ ছিল; হইতেছে তুই লক ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে বিধৃত জবণুষ্ট্রের বাণী। মাত্র একটি নাম্ব ব্যতীত অপর সবগুলিই বিনষ্ট হইয়াছে। এই নাক্ষে পাথা আছে। আলেকজাণ্ডার হুরাপানে উন্নত অবস্থায় এক প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনের জন্ম গ্রন্থাগার তুইটি ভন্মীভূত করিতে আদেশ দেন। একটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। অকটি হইতে মহামূল্যবান কিছু পুস্তক গ্ৰীক পঞ্জিতগণ উদ্ধার করিতে দক্ষম হন এবং তাঁহাদের দেশে লইয়া যান। পারশুবিজয়ের ফলে ইবাণীবা শুধু যে প্রাধীন হয় ভাহাই নহে, তাহাদের স্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ, বছকাল ধরিয়া দঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারও হারায়।

ক্ষীর্ঘকালবাপী গৌরব্যন্ন ইবাণের ইতিহাদের শেষ রাজবংশ হইল সাসানীয় বংশ।
যথন সাসান প্রদেশের বাবক আদেশীর শেষ পাধিয়ারাজকে পরাজিত করিয়া ২২৪ খৃষ্টাকে এই সাসানীয় রাজবংশের শাসন প্রবর্তিত করে, সেই সময় জরখুষ্টায় ধর্ম পুন:প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। মহান অভেক্তা সাহিত্যের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রন্থে সমিবেশিত করা হয়। এই গ্রন্থ অভাবিধি খুর্দে অভেক্তা নামে পরিচিত।
খুর্দে অর্থ মূল বিবয়ের ভয়াংশ। তৎকালীন

পারস্থা দেশের প্রচলিত পংল্লভি ভাষাতে ইহাব টীকা ও ব্যাখ্যা জেন্দ অভেন্থা নামে খ্যাত।

জরগৃষ্ট-বাণী অধিকাংশ বিনষ্ট হইলেও যতটুকু পাওয়া যায়, তাহা হইতেই প্রকৃত
সত্যান্তেধীর দৃষ্টিতে জরগৃষ্ট এক মহান ধর্মপ্রচারক বলিয়া প্রমাণিত হন। পৃথিবীর এক
বিরাট অংশের ইচ্ছাকৃত কঠিন উপেক্ষা সন্তেও
একথা দ্বিরনিশ্চয়ে বলা যায় যে পরবতীকালে পৃথিবীতে যে সকল মহান ধর্মাচার্মগণ
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন. জরগৃষ্ট তাহাদেরই
সমপর্গায়ভুক্ত। যাহারা তাহাকে যথার্থ
আন্তরিকতার মহিত অন্নেষণ করিবে, তাহাদের
উপর তাহার আশীর্বাদ অক্রপণহন্তে ব্যতি
হইবেই। এখনও তাহার বাণাও শিক্ষা ভক্ত ও
স্ত্যান্নেমীকে আধ্যান্থিক উন্নতির পথে আলোর
সন্ধান দিতে সক্ষম।

\* \* \*

[কালের কঠোর পরিহাদে ও ভাগোর বিভন্নায় ইরান দেশে জবণুট্র ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত। জবণুট্র ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত। জবণুট্র ধর্মাবলদ্বিগণ বলশতান্দী পূর্বে বিধনীর আমাকৃষিক অভ্যাচারে ধর্মরক্ষামানদে কদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বর্তমানে সকল ধর্মাবলদ্বীর আশ্রেমদাতা উদার ভারতে প্রবাদী মৃষ্টিমেয় পাশী-নামধেয় নরনারীই জবণুট্রের প্রধান অকুগামী। বর্তমানে ইহারাই জবণুট্র ধর্মের আলোকবতিকা প্রদীপ্ত রাথিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, যে ধর্মে সভ্য আছে ভাহা অভ্যাচারে বিনপ্ত হয় না। জরথুট্র ধর্ম এই কথার সভ্যভার প্রমাণ।

# ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ ও বর্তমান পরিস্থিতি

### অধ্যাপক শ্রীসুজয়গোপাল রায় পোদার (পূর্বাহুর্ন্তি)

নিবন্ধের দ্বিতীয় পর্বায়ে আলোচ্য হলো বর্তমান জীবন-পটভূমিকায় এই ধর্মের মূল্য নির্ধারণ করা। বর্তমান জগৎ ও জীবনের দিকে তাকালে আমাদের চোথে যে ছবি ভেসে ওঠে সেটা খুবই মর্মান্তিক। সর্বত্তই হাহাকার ও অশান্তি-স্থও যেন আজ হথ বলে মনে रुग्र ना-विकातन क्यायां यन व्यामीर्वातन्त्र বদলে অভিশাপই বর্ষণ করে চলেছে; মাতৃষ আজ একটা বড় বুকুমের অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছে; একটুথানি ভুল বা থামথেয়ালীর ফলে ममश्र मानरममाज পृथिवीत तुक थ्यक নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। এ সবই সত্য। দকে দকে এটাও দত্য যে মানুষ এমন বাঁচা বাঁচতে চায় না; মাতুৰ চায় স্থা, শাস্তি ও আনন্দ। তাই তো তনি দেশে দেশে নন্দিত হচ্ছে শাস্তি, মৈত্রী ও সাম্যের বাণী। এতো গেল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা। খদেশের আভান্তরীণ অবস্থার দিকে তাকালেও একই ছবি ভেনে ওঠে। ঘবে বাইরে সকটের সমুখীন। মাহুৰ কত আয়াস শ্বীকার করছে একট্থানি হুথ, একট্থানি আনন্দ, একট্-থানি শাস্তি লাভের জন্ত ; কিন্তু কই, মাফুষের শব শ্রম যেন ব্যর্থ হতে চলেছে। যদিও বা কোন সময় আমরা একটা স্থের নীড় বেঁধে থাকি কিন্তু পর মৃহুর্তেই সেই স্থানীড় হ:থের ঝড়ে কোথায় যে উড়ে যায় তা আমরা টেবও পাই না। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, বৌদ্ধিক এমনকি অমুভূতির জগতেও যেন আজ একটা বড়রকমের বিপর্যয় দেখা

দিয়েছে। সমগ্র দেশ আজ ভেজালে ছেয়ে গেছে। এ ভেজাল তো থাকবেই; কারণ সব ভেজালের মূলে যে ভেজাল সে সংধ্য আমরা ভাৎপর্যপূর্ণভাবে সচেত্র নই; সেটা হচ্ছে মামুধে ভেজাল, যাকে অনেক সময় character crisis নামেও অভিহিত করা হয়। মায়ুবে ভেজাল যেদিন দুর হবে সেদিন অন্ত সব ভেজাল আপনা আপনি সবে পড়বে। এ ভেজালের কি কোন ওয়ুধ নেই ? আছে। এডক্ষণ যে ধর্মকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা আলোচনা করেছি সেই ধর্মই হচ্ছে মাহতে ভেজাল দ্রীকরণের একমাত্র কার্যকরী মহৌষধ। আমরা যদি সংকল্প যথার্থ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জগতের দিকে তাকাই তাহলে হিংশা, দ্বেষ, ঘুণা, নিন্দা, ভয়, হতাশা এসব কিছুই আমাদের জীবনকে विधित्त जूना भावत् न। यथार्थ धर्म এवः হিংসা-ছেষ প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী জানি পরস্পরবিরোধীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান একেবারেই অসম্ভব। উদার ও বলিষ্ঠ ধৰ্মবোধ আতাবিশ্বত জাতিকে আবাব আত্মবিশাদে উদ্ব করে তুলবে—মাঞ্য জানতে সুক করবে জগৎকুডে নিঞ্চের পরিচয়। কবির কথায় সেও হয়তো তথন গেয়ে উঠবে—

> "তোমার মাঝে পেলাম খুঁজে আমার পরিচয়, আমার ভূবন ভাইতো আজি এমন মধুময়।"

আগেই আমরা দেখেছি যথার্থ ধর্ম শেখান-ভেদ মিথাা, অভেদই সত্য। সবই যে আমি। মুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তো আর আমাকে আঘাত করতে পারি না, ভালবাসতে পারি শুধু। যতদিন 'আমি-তুমি-দে' এই ভেদজান সচল থাকবে ততদিন আমাকে ভালবাদতে গিয়ে ভোমাকে আঘাত হানবোই. আমার কল্যাণ ভোমার অকল্যাণ যোগাবেই। আমরা যথন অনেক সময় প্রিয়জনের জন্ত বিভিন্ন বকমের ত্যাগ স্বীকার করি, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত বিদর্জন দিই, তথন আমাদের মনে যে ধারণা বলবতী থাকে সেটা হচ্ছে—আমার প্রিয়জন আমা থেকে यानामा (कछ नय--यायिह (म. (म-हे यायि। আমাদের উপনিষদেও একথা স্বন্দ বভাবে ঘোষিত হয়েছে। 'ন বা অবে পত্যা: কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনম্ভ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ' 'ন বা অবে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনম্ভ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।' পতি বলেই পত্নী পতিকে ভালবাদেন না, পতির মাঝে পত্নী নিজেকে দেথেন বলেই পতিকে ভালবাদেন। ঠিক তেমনি স্বামী স্ত্রীকে ভালবাদেন স্ত্রী বলে নয়, স্ত্রীর কায়ায় নিজের ছায়া দেখতে পান বলেই স্বামী স্ত্রীকে ভালবাদেন। একথাটাকে আমরা আমাদের সমস্ত প্রিয় বন্ধর বেলাতেই প্রয়োগ করতে পারি। স্থতরাং যে মুহূর্তে 'আমি-তৃমি-দে' এই তিন মিলে এক হয়ে যাবে, দেই মুহূর্ত থেকে জগতের সমস্ত কালো আলোয় রপান্তবিত হবে। আর তথন্ট প্রতিষ্ঠিত হবে সভ্যকারের সামা। স্ভবাং বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্মের স্থান যে সর্বোচ্চে, জীবন-नम्णाव এकमाज नमाधान रा धर्म, এ विषय বৃদ্ধিমানদের মধ্যে আর বিষ্ঠ থাকতে পারে না।

নিবন্ধের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে আলোচ্য হলো-এই ধৰ্মবোধকে প্ৰাভাহিক বাবহাবিক জীবনে কিভাবে রূপদান করা যায়। স্বামী**জী** যুগপ্রয়োজন উপলব্ধি করে ধর্মের একটি বিশেষ দিককেই মানবজীবনে রূপায়ণের জন্য निर्मिष्ट करव शाहन। शामीकी धर्मकीवरन জান, ভক্তি ও কর্মের স্থান স্বীকার করেছেন সতা কিছ বর্তমান জীবনপরিপ্রেক্ষিতে তিনি কর্মযোগের উপরই স্বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এথন Metaphysics-এর Ethics বেশী প্রয়োজনীয়, যদিও একথা সতা যে এই শাস্ত্রন্ন একে অন্তকে প্রভাবিত না করে থাকতে পারে না। করুণাঘন ভগবান বৃদ্ধদেবও নৈতিক জীবনের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কোনরকম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী বুদ্ধদেবের ছিল না তা বলা বায় না, তবে দার্শনিক তত্ত প্রতিষ্ঠার কোন তার ছিল না। ভগবান বৃদ্ধ যা চেয়েছিলেন, সহজ কথায় সেটা হচ্ছে perfect reformation of moral life—নৈতিক জীবনের একটা পূর্ণ সংস্থার। স্বামী বিবেকানন্দও যুগপ্রয়োজন উপলব্ধি করে জীবনের এই দিকটাকেই বড করে দেখেছেন। ভেতর দিয়েই সতোর পথে এগিয়ে যায় মাছুষ। দেশবাসীর চবিত্র বিশ্লেষণ করে স্বামী वितिकानम वलन ए जामारम्य मधा दर्षा छर्मा অভাব ভয়ানক---সত্ব তো নেই বললেই চলে; অনেক সময় সত্ত্বে ছন্মবেশে তমোই মাথা উচ করে দাঁড়ায়। স্বামীন্দীর মতে ভারতীয়দের তাই কিছুদিন রজোমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে, ভারতের নিজস্ব সম্পদ আধ্যাত্মিকতা ঠিক মত ফুটিয়ে তুলবার জন্ত ; আর পাশ্চাত্যের কর্মম্থরতায় মুগ্ধ হরে স্বামীকী ওদের সবস্তবের অধিকারী হতে বলেছেন। স্বতরাং নিজ অভীষ্টসাধনে পাশ্চাত্যকে অধ্যাত্মবিস্থার পরাকাষ্ঠা ভারতীয় অদৈতবিদ্যা গ্রহণ করতে হবে আর ভারতকে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ম পাশ্চাত্যের কর্মো-নাদনা ও জাগতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। এমনি করে উভয় ভাবের এক স্থন্দর সামগ্রশ্রের মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্ব মঙ্গলের পথে চালিত হতে পাবে। তবে উভয়েবই এই প্রচেষ্টার ভিত্তি হবে কর্মযোগের আদর্শ। যোগস্থ বা সমত্ত্রন্ধি-শ**ম্পন হয়ে**, আত্মাভিমান ত্যাগ করে, স্বস্থ কর্ম নিষামভাবে করাই হচ্ছে কর্মযোগের মূলকথা। এই কর্মযোগের মূলে কিন্তু আবার সেই জানযোগ, যেখানে আত্মা সম্বন্ধে তাত্তিক আলোচনা করা হয়: তবে এটাও ঠিক যে জানযোগের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় অভ্যাস বা কর্মের মাধ্যমে; কারণ স্কল্কেই প্রকৃতির নিয়ম বা স্বভাববশতঃ কর্ম করে যেতে হয়। 'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমণি জাতু তিঠতাকর্মকুৎ। কার্যতে হাবলঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিকৈও বৈ:॥' কর্মযোগে অবিচল থাকার জন্ত আবার সময় সময় ভক্তিযোগেরও প্রয়োজন হয়: এককথায় এই তিনটি যোগ পারশারিক ভিন্নতা তো স্চনা করেই না, উপরন্ধ স্থাতাই প্রকাশ করে; ভবে সময়বিশেষে এই তিনের একটি প্রধান থাকে একণা অনস্বীকার্য। ভগবান শ্রীবামক্ষণ এই কর্মপন্থাটিকে পুব महस्र कथात्र वरनहरून—शिवस्त्रात्न कीवरमवा कदा। ठीकूरदद এই উक्ति श्रामी विरवकानमहरू ভবিশ্বৎ ভারত তথা বিশ্বের মাহুষের জন্ম আদর্শ পথ বচনায় সাহাযা করেছিল। স্বামীজীও লোকসংগ্রহের জন্ম শ্রীরামক্রফের আদেশে উত্তরকালে নিজের জীবনকে জীবসেবার পুত যভে আহতি দিয়েছিলেন। শিবভানে জীব-मिवाद अर्थ हाला 'वानद विमास्टक पर्व हिन'

थाना - थर्था९ वावश्विक कीवान विमास्टिक বাস্তব প্রয়োগ। ঠাকুর বৈতবাদীর ভক্তি ও অবৈতবাদীর জ্ঞানের এক পরম সামঞ্চন্স বিধান করেছেন। যোগী ও মৃনিঋষিরা অরণ্যের নির্জনতায় যে অদৈতজ্ঞানের সাধনা করে থাকেন, সমাজের বিভিন্ন স্তবে থেকেও প্রতিদিনের কার্যের ভিতর দিয়ে সকলেই সেই ব্রন্ধতত্ত্বে দিকে এগিয়ে যেতে পারে! এই জ্ঞানে অটুট বিশাস নিয়ে এগিয়ে চললে জীবনের প্রতিটি কর্মই ঈশবের উপাসনার স্থান দথল করবে। ঈশব ভো বহুরপী হয়ে আমাদের মাঝেই খেলা করছেন। 'জীবে প্রেম'-এর অর্থই হলো ঈশব-আরাধনা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী विदिकानम ७ ठीकुदबब अञ्चाम नौनामहहद्रभन নিজেদের জীবন দিয়ে এ সত্যের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই শিবজ্ঞানে জীবসেবাই একমাত্র উপায়, যার সাহায়ে জ্রীরামক্রফজীবনে প্রতি-ফলিত ধর্মবোধেব স্বষ্ঠ ও সার্থক বাস্তবরূপায়ণ সম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই স্বামী বিবেকানন্দ রামক্ষ মিশনের প্রতিষ্ঠা করে যান-যার প্রধান ব্রত হলো ভগবান জ্ঞানে জীবের সেবাকে জ্ঞান-ভক্তিলাভের উপায়রূপে গ্রহণ করা।

উপশংহারে একটা কথা বলা খুবই সময়োপযোগী মনে করছি। অধুনা আমরা যেভাবে
আমাদের চরিত্র রচনা করে চলেছি সেই চরিত্র
বিশ্লেষণে যে ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে তার একটা
দিক হলো—আমাদের 'মনম্থ এক' নয়। 'মনম্থ
এক' না করা, 'ভাবের ঘরে চুরি' করা—এসব
যেন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।
ঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্বন্ধে কত আলোচনাই
তো হয়েছে ও হছে; কিন্তু কই ক'জন আমরা
তাঁদের আদর্শ মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছি,
জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি? খুবই আশা
ও আনন্দের কথা, এই কিছুদিন আরে

জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর কলিকাতার Asiatic সর্বেপলী বাধাক্ষণ Societyৰ একটি নৰনিৰ্মিত ভবনেৰ দ্বাৰোদ্যটেন করে ভাষণ প্রাদক্ষে scientific advancement and spiritual decadence এর কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং knowledge ও wisdom-এর মধ্যে একটা balance বা ভারদাম্য বজায় বাথতে উপদেশ দিয়েছেন। ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী লালবাহাত্র শাস্ত্রীও একটি ধর্মদশ্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, বিভিন্ন বাজনৈতিক সমস্থাগুলিকে যদি আমরা একটা হুস্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করি তাহলে এগুলোর অনেক স্থলর সমাধান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যা বলছিলাম, শুধু চর্চাতেই শেষ করলে চলবে না. আচবণেও তার প্রতিফলন দেখাতে হবে:

তবেই তো আলোচনা বা অহাক্য প্রাদঙ্গিক আচার-অন্তর্গানের দার্থকত। আদবে। দময় হয়তো আমরা চেষ্টা করেও চর্চিত বিষয় জাবনে রূপ দিতে গিয়ে বার্থ হই ; তাতে ক্ষতি নেই। আদর্শের বাস্তব কপায়ণ তো অল্পদিনে সম্ভব নয়, ভাই শত বাৰ্থতার মাঝেও আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মনন ও নিদিধ্যাসনেব মাধ্যমে। আলোচনার অব্যবহিত পরেই যদি আমরা সব ভুলে যাই, গতাহুগতিকভার জালে জডিয়ে পড়ি, তাহলে আলোচনা একরকম বার্থই হবে বলা চলে। তবে নৈষ্ট্রিক প্রয়য়ের পর যদি বার্থতা আমে, ক্ষতি নেই; তাহলে সর্বদা যেন স্থরণ রাখি, আজকের এই ব্যর্থতা আগামী দিনের সাফল্যেরই হুচক। ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্ত স্বধর্মপ্ররূপিণে। অবভারববিদ্যার রামক্ষার তে নম: ॥

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

পঞ্বটীতে এদেছিলে তুমি নররপী ভগবান ধ্যান-গম্ভীর ওগো ঋত্বিক গাহি তব জয়গান। দর্বধর্মদমন্বয়ের স্থবে বীণাথানি তব বলে হ্মধুৱে জ্ঞানে ও কর্মে, ত্যাগে ও ধর্মে হও সবে আগুয়ান গাহি তব জয়গান। তুমি এসেছিলে বেদ-বিগ্রহ রূপে আপনারে তাই অশেষ করেছ বিশ্বপ্রেমের ধুপে— দমাধি-মগ্ন যুগ-অবভার ত্মিই ব্রহ্ম করণা অপার প্রপমি ভোমারে নর-নারায়ণ ষুগে ষুগে কর আণ গাহি তব জয়গান।

### রামায়ণী

#### শ্রীঅমূল্যকুমার মণ্ডল

বাতের অন্ধকারে ট্রেন ছুটে চলেছে দিলী অভিমুখে। অন্ধকার তার মায়াব্দাল বিস্তার করে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, হঠাৎ যেন তদ্রাভাবটা কেটে গেল। যুম ঘুম ভাবটা ঠিক কাটেনি। কানে এল, -- ভদ্ধবন্ধপরাৎপর রাম, কালাত্মকপরমেখর রাম।' কোনও বিশেষ নামের প্রতি আমার তেমন কোন বিশেষ আকর্ষণ নেই। তবুও কেন যেন এই 'রাম রাম' ধ্বনি আমার মনকে কেমন একটা বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন করে তুললো। চোথ মেলে চাইলাম। স্থাদেব তার সোনার রথে যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। অন্ধকার ধীরে ধীরে দুরীভৃত হচ্ছে। বাইবের দিকে তাকিয়ে অক্তদেশ বলে হঠাৎ মনে হয় না। বাংলা দেশের পেলব মাটির ছোঁয়াচ এই অঙ্গদেশের মাটিতেও মায়াজাল বুনেছে। ভিন্ন দেশ তো বোধ হচ্ছে না, এ যেন একই মাহুষের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন রপ; একই মানুষ, কোথাও সে শিল্ক, কোথাও কিশোর, কোথাও পূর্ণ ঘৌবনের উচ্ছাসে ভরপুর। এই সব চিন্তার মধ্যেই আবার কানে এল-ব্যুপতি রাধ্ব রাজারাম, পতিতপাবন শীতাবাম। কোনও দেহাতী ফকিবের স্থমিষ্ট **ৰ** ঠনি:স্ত এই সংগীত। मन ठक्ल इरम উঠলো। বাইরে তাকালাম। সংমনে পাহাড়। ধোঁয়াটে আকাশ ট্রেনের ধোঁয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে স্থ তার সোনালী আলোর আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই মৃত পরিবেশে রামনামের ধ্বনি মনকে বার বার উদ্বেশ করে তুললো। কিন্তু আমি তো দে নাম বড় একটা করি না। সুর্যের নির্মল কিরণে চোথের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো নেই ভারতবর্ষের মানচিত্র যেখানে গীত হচ্ছে শুধ্—রাম রাম, দীতারাম, রাজারাম। এই মধুর ধ্বনিতে অতীতের দব কিছু যেন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। স্থদ্র অতীতের ঘটনা-গুলি একে একে মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো।

রাজ। দশরথ। তিনি রাজত্ব করেন, মৃগরায় যান, ভূলে অভিশাপ কুড়ান। যিনি চরম অভিশাপ দিচ্ছেন, তিনি তো ভিথারী। রাজা তো তাঁকে বধ করতে পারেন, তা তো করছেন না, তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ছেন। অন্তাপের বিষাদ-দলিলে রাজা ডুবে আছেন। অসভাপের বিষাদ-দলিলে রাজা ডুবে আছেন। অসভাপে কিছু ভিক্ষা মিসলো। এইথানেই ভারতের ইতিহাসের স্টনা। পরম আনন্দের মধ্যে চরম ত্থে এসেছে। কেউ কাউকে ছেড়ে পালিয়ে যায় নি। পরশারকে টেনে মৃক্তির একটা রাজা খুঁজছে। ঝড় দেথে দরজা বন্ধ করে নি—বরং তাকে জানিমেতে আমন্তা।

তাই বৃধি জন্ম নিলেন সেই অন্তৃত শিশু ভ্বনমোহন রূপগুণ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে লোকে তাঁকে দেবশিশু বলে মেনে নিল। রাজার ছেলে। রাজার ছেলে। রাজার ছেলে তো আরও ছিল। দশরও ছাড়া আরও রাজা ছিলেন। ইতিহাসের পাতা উন্টে চলেছে। রাজর্বি জনক। রাজা ও ঋবি। সব আছে, অথচ কিছুই নেই। নিজের কোনও কামনা-বাসনা নেই। তাই বিধাতা সীতাদেবীকে পাঠালেন তার ঘর আলো করতে। রাজ্বির

সার্থক সাধনা। সার্থক তার হলকর্ষণ। হয়ত এ বছ্যুগের সাধনার ফল। প্রকৃতির যা কিছু ফুন্দর, যা কিছু কল্যাণময় তাই যেন কল্যারূপ নিয়ে রাজার ঘরে এসেছে।

আবার পাতা উন্টালো। রাজা দশরথের আরও তিনটি পুরসন্তান। লক্ষণ—অমিত তার বীর্ঘ, অগ্রজের সামান্ত ইচ্ছায় সে সব ত্যাগ করতে পারে। হয়ত হারায়, হয়ত নয়। হারানোর বাধা তারই বেশী লাগে—যে সামান্ত কিছু পেয়ে ব্যাঙের আধুলির মত আটকে রাখে। সে তার বাঁধনে ঘ্রপাক থায়, সামনে যেতে পারে না!

ইতিহাসের পাতা উল্টে যাছে। রাজা দশরণ— বৃদ্ধ দশরণ। বানপ্রস্থের পথযাত্রী বলা যায়। জীবনের দব আশা আকাজ্জার পরিতৃপ্তি হয়েছে। লোকজনের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। আপ্রীয়ণগণের ভালবাসাও পেয়েছেন যথেষ্ট। জীবন প্রায় পরিপূর্ণ। কিন্তু সেথানেও সেই হারানো-পাওয়ার থেলা। আনন্দের ভরা জোয়ারে হিংস্কটে হাওবদের আনাগোনা। শত্যবর্ম তার দারুল পরীক্ষার মানদও নিয়ে হাজির হয়েছে, মহারিক্ততা এনে দিয়েছে—মহাশ্রুতা নয়, জীবনের মহাপূর্ণতার পথের ইঙ্গিত। সেথানেও প্রেমের টানেই দব চলেছে, ত্যাগের মহামন্ধ্র

বঘ্পতি বনে । চললেন। সঙ্গে সহধ্যিণী শীতা আর অস্থ্য লক্ষণ। রাজস্থকে ত্যাগ করে চললেন এক মহা অনিশ্চিতের পথে। প্রেম তো ফুটে ওঠে ত্যাগের মধ্যে। তোগের মধ্যে সে এনে দেয় নানারপ জটিলতা। মন শ্বিব হয়েছে, তৃঃথ আজ নেই। ত্যাগ ও প্রেমের জ্যোরে অরণাও হয়ে উঠেছে শ্বর্গপুরী। কি আনন্দেই দিন কাটছে, কতো মুনি ও তৃঃখীজন তাঁদের স্বেহ ও কুণা পেরেছে। আনক্ষ যদি অনাবিল হড,

পৃথিবীর ধারা তাহলে বন্ধ হতো। আনন্দের
নিবিড় আসাদ হয়ত মাফ্য ভুলে যেত।
কেননা ছেদই জাগিয়ে দেয় বিগত আনন্দের
মহিমময় রূপ। আর জাগিয়ে দেয় হারানোকে
পাবার আকুল আকাজ্জা। এই উছোগই ফুটিয়ে
ভোলে মাছযের অন্তনিহিত শক্তিকে তার পূর্ণ
রূপে। যেমন স্থাদেব তার প্রথম আলো
দিয়ে বিকশিত করেন কমলকে—যে রাভের
নিবিড় আধারে নিজেকে লুকিয়ে রেথেছিল।

লক্ষার রাজা রাবণ। অমিত তার তেজ—
অমিত তার ধনদক্ষদ। পাণ্ডিত্যেও তার যথেই
থ্যাতি। কিন্তু এই খ্যাতির মধ্যেই লুকিয়ে
আছে লোভ ও হিংদা—যে তার অমিশিখায়
দব কিছুকে পুডিয়ে ছারখাব করে দেয়। বিরাট
মরণাকে ধ্বংদ করবার জন্ম আয়েয়গিরি লাগে
না, দামান্য ক্লিক্ষই যথেই: দেই বেড়ে বেড়ে
বিশাল অরণাকে গ্রাদ করতে পারে।

হিংসা, কাম, লোভ মাহুষের অজ্ঞাতসারেই অভিযান চালায়। নইলে বোধ হয় মাহুষ আনক অনুষ্ঠ থেকে বাচতে পারতো। ছল করে বাবণ হরণ করবো সীভাকে।

নীতা আজ বন্দিনী। রাজধির ঘরে শৈশবের সরলতায় তিনি সবাইকে করেছেন মৃদ্ধ, কৈশোরে শশুরালয় রেথেছিলেন আনক্ষ্থর করে, অরণ্যেও হৃদয়ের মাধ্বী দিয়ে রচনা করেছিলেন স্বর্গপ্রী। আনন্দ, প্রেম, স্নেহ, কোমলভা,—এই তো ছিল সীতার জীবন। আজ বিধাতা তাঁর কম্ম পরীক্ষা নিয়ে হাজির হয়েছেন। কুয়মের চেয়েও কোমল এক নারীকে আজ কম্মের চেয়েও কামল এক নারীকে আজ কম্মের চেয়েও ক্রেছে। স্বামী বিবেকানক বলেছেন, "দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুক্ষও প্রাণ দিতে পারে।" কিন্তু লোকচক্ষ্র অন্তর্গাল— বেখানে আছে নিত্য নতুন পরীক্ষা, যেথানে

নিতাই পরীক্ষা ভার কঠোরভার রূপ বদলাচ্ছে, দেখানে যিনি প্রকৃত **সংযমের** সঙ্গে সাহস দেখাতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর, আদর্শ মহাপুরুষ। এই সংযত সাহসই দীতাব পাথেয়। উচ্ছাদের বন্থা এদে তাঁর দংযমের বাধকে কখনো চুরমার করে तमग्र नि। तम शीरत्र धीरत मन किछूक अग्र করে নিয়েছে। এই অনবত সৃষ্টিই আজ আমার মনকে অভিভূত করে তুলেছে ৷ তাই বুঝি ভারত-বাদী যুগ যুগ ধরে দীতাকে স্নেহের কলারপে— বধুরূপে—সব শেষে মাতৃত্বের, পবিত্রভার মৃত প্রতীকরপে স্বীকার করে নিয়েছে। নারীর যা কিছু স্থলর, যা কিছু কল্যাণময়, সীতা তার মৃত প্রতীক। তার ওপর দাতা নারীত্বের সমস্ত মহিমা নিয়ে দ্বম্য়ী হয়ে, স্কলের সমস্ত স্থ-তু:থকে বরণ করে নিয়ে তাদেরই মধ্যে চিরন্তনা নারী হয়ে থাকতে চেয়েছেন। তাঁর জীবন ভাই সমস্ত ভারতবাদীর কাছে গলার মত পৃত-मिना, कन्। १ मश्री अवाहिनी।

হিংসা-লোভ ভরু মাসুষের জীবনকে পুড়িয়েই কান্ত থাকে না. তার আঁচ লাগে অপর জনের উপরেও। বামলক্ষণের সংসার ভাঙবার উপক্ষম। তাঁদের ত্যাগ-প্রেম-সংঘম কি এডই তুচ্ছ যে এই সামান্ত আগুনের তাপে পুড়ে যাবে ! তাগেল না। প্রেমে কি নাহয়। বানর পাৰী পত সবাই আৰু তাঁদের ছু:থে ছুঃখী। নিজেদের ষা কিছু সামাক্ত সামর্থ্য, তা নিয়ে এগিয়ে এদেছে রামলক্ষণের দেবায়। দেখানে সকলেই জুটেছে, আর্থঅনার্থের ভেদ নেই, উত্তরদক্ষিণের ছেদ নেই, ধনসম্পদের প্রলোভনও নেই, আছে ভধু প্রেমের টান। সেখানে মাত্রষ পরস্পরের হাত ধরাধবি করে সমবেত হয়েছে অক্সায়ের विकास, अमराजात विकास, अभरायत विकास-मर्बच भव करव ।

জায় হলো, বাবন সবংশে নিহত হলো।
মান্ত্ৰ যথন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সংযমের
দক্ষে কোনও প্রচেটা করেছে, তার জয় হয়েছে।
এই ইতিহাস সমগ্র মানবজাতির। আহ্বিক
শক্তি হয়ত কিছুকালের জন্ম চুরমার করে দিতে
চেয়েছে সব কিছু। সারা পৃথিবী হয়ত আত্রে
শিউরে উঠেছে। কিন্তু মান্ত্রের ঘরেই এসেছেন
এমন কয়েকজন মান্ত্র, যারা সাহস করে এই
শক্তির বিকদ্ধে দাভিয়েছেন। অন্তার, অত্যাচার
পরিশেষে পরাজিত হয়েছে; নইলে পৃথিবীর
চাক। যে থেমে যেত। য়েমন নদী মজে য়ায়
পাহাড়ে জলের প্রাচুষ ও তার লাকালাদি
তর্জন গজন না থাকলে।

১৪ বছর কেটে গেছে। বাম লক্ষ্মণ সীতা আজ অযোধ্যায় এসেছেন। ১৪ বছরের বাজ্যাধিকারও ভরতের মনে জ্ঞানাতে পারেনিলোভ। তিনি শুধু ছিলেন অগ্রজের প্রতিভূ। এই ত্যাগ ও নীতিবাধই দিয়েছে তাকে স্কুদাঘ শাস্তি ও লোকপ্রীতি।

রাম আজ রাজা। সংযমীর হু:থ অনেক।
স্বৰ্ণকার তো পোনাকৈ বার বার পোড়ায় বাঁটি
করবার জন্ম। বিধাতাপুরুষ আমাদের হু:থতাপের কঠোর আগুনে পুডিয়ে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে
জাগাবার পথ করে দেন।

বাম বাজা হয়েছেন, গুধু নিজের স্থস্থিধের জন্ম নয়। তিনি মান্থ্যের মনোজগতের রাজা। তাঁর কর্তব্য শুধু প্রজাদের ব্যবহারিক স্থাজ্যন্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে কেন! মনোরাজ্যে যার স্থান নেই, তার আসন যে কণস্থায়ী, তা কে-না জানে। ভেসে উঠলো মৃতিগতী সাধনী সীতার চিত্র। মন প্রথমে সাম্ম দিতে চাইলো না এই মনোরাজ্যের রাজাকে স্থাগত জানাতে। গভীরভাবে একটু চিন্তামশ্প হয়ে পড়লাম। দেখলাম রামের মধ্যে

মানবিকতার কি অপক্ষণ বিকাশ। দেখানে কোনও স্বার্থাক্ষ নেই, আছে অনাবিল প্রেম, ভার কাম্য মাছ্রবের কল্যাণ। তার জন্ম চরম ভাগিও তিনি হাদিমুখে বরণ করেছেন।

রামচন্দ্রের এই ত্যাগ বড করুণ রূপ নিয়ে চোথের উপর ভেলে উঠলো। এ যে চরম গাগ। রাম সীতা হজনারই। এই শেষ প্রীক্ষা তো আনলো উাদের হজনার জীবনে পরিপূর্বতা। তারা আদ্ধ পিতামাতা, পিতামাতা যদি নবাগতকে নাবরণ করে নেয়, তা হুংথ মানে জীবনে আর বাধা সৃষ্টি করে নৃতন মাসুষের নৃতন প্রাণের সন্ধানের। রাম্পীতা জীবনের ছেদ টোনে নবাগতকে বরণ করেলেন।

এতক্ষণে মনের বিধা কেটে গেল। রামদীতা,
দীতারাম। তাঁদের শিক্ত কিশোর যুবা প্রেটি,
মাতাপিতা পুত্রকলা লাতা স্বামীন্ত্রী, রাজাপ্রজা,
ধর্মবীর কর্মবীন লার্মীর, পর্বজ্ঞী দর্বত্যাগী
রূপ একে একে ভেদে উঠতে লাগলো।
দেখতে পেলাম জীবনের দমন্ত বিকাশ তাঁদের
মধ্যে রয়েছে পরিপূর্নতা নিয়ে। তাবা শাশ্বত
মানবমানবী। মালুষের ঘরে জন্ম নিয়ে মালুষের
দমন্ত স্থবত্থ ও কর্মের মধ্যে করেছেন আলার
পূর্ন বিকাশ। এইখানেই হয়েছে মালুষের জন্ম।
ভারতব্য বোধহয় মালুষের অন্তর্মন্ত চবম দত্যকে
দৈনন্দিন জীবনে রূপ দেবার জল্ম বামদীতাকে
চিরকালের জল্ম এত আপন করে নিয়েছে।

"রাম পূর্ণব্রহ্ম. পূর্ণঅবতার, একথা বারোজন ঋষি কেবল জানতো।"
— জ্রীরামকৃষ্ণ

"রাম ও সাতা ভারতবাসীর আনুর্শ। ভারতের বালকবালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিকামাত্রেই সাতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতায় নারাগণের সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাক্র্যা—পরমগুদ্ধভাবা, পতিপরায়ণা, সর্বংসহা সীতার মতো হওয়। সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শরাপে আজ্ঞও বর্তমান।"

—श्वामी विदवकानम

### বিজ্ঞানের ঐাজিডি ও স্থমতি\*

#### শ্রীদিলী পকুমার রায়

Our age has made an idol of the brain;
The last adored purer Presence; yet
In Asia like a dove immaculate
He lurks deep-brooding in the

hearts of men.

(Sri Aurobindo: In the Moonlight)

The simple faith (in science) which upheld the pioneers is decaying at the centre.....In our day, those remote from the centres of culture have a reverence for science which its augurs no longer feel......Most men of science in the present are very willing to claim for science no more than its due and to concede much of the claims of other conservative forces such as religion.

( Bertrand Russell:

Is Science Superstitious )

Apart from religion buman life is a flash of occasional enjoyments lighting up a mass of misery, a bagatelle of transient experience.

(A. N. Whitehead: Science & the Modern World)

মানদচিস্তাবি করে উপাদনা যুগ আমাদের ;
পূজিত বিগত যুগ এক শুস্তত্ত্ব মহীয়ানে ;
তবু বর্গবিহঙ্গের ম'ত এশিয়ার গৃঢ় প্রাণে
উচ্চে রাঙ্গে নিরঞ্জন নিতাজ্যোতি দে-দেবদেবের।
( শ্রী মরবিন্দ-শচন্দ্রানাকে কবিতা)

বিজ্ঞানে যে-সরল শ্রন্ধা তার পণিকং-দের উপজীব্য ছিল সে-বিফাদের মূল আজ ভ্রকিয়ে যার বুঝি! আমাদের যুগে মানদ-সংস্কৃতির বাজধানী থেকে যারা দূরে আদীন তারা বিজ্ঞানের নামে ঘে-ভাবে উজিয়ে ওঠে বিজ্ঞানের উদ্গাভারা আর দে-উচ্ছাদ বোধ করেন না। আজকের দিনে বেশির ভাগে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের প্রাণ্য যভটুকু ভার বেশি অর্থ চান না আর এমন কি, ধর্মবর্গীয় রক্ষণশাল দেকেলে প্রভাবের দাবিদাওয়াকে স্বীকার করতেও তাঁরা নাবাল নন এখন। বাটবাও রাদেল—

"বিজ্ঞান কি কুনংস্কারী" প্রবন্ধ ) ধর্ম বিনা এ-জীবনে লভি হায় আমরা কেবল থেকে থেকে তুচ্ছ স্থুখভোগ—

যার চকিত চমকে
চোথে পড়ে আমাদের ভুধু রাশি রাশি হৃঃথশোক
অবদাদ তৃগ্ডিহীন ক্ষণিক ইক্সিয়-উত্তেজনা।

( হেয়াইটহেড—

সায়েন্স অ্যাণ্ড দি মডার্ণ ওয়র্ল,ড )

এ প্রমথ চৌধুবী

বীরবলেষু

আপনার চিঠি পেয়ে কী যে ভালো লাগল!
আমাদের সাহিত্যরাগিণীতে আপনি এক
সাবলীল ভাষার তান লাগিয়েছেন আপনার
বিশিষ্ট ভঙ্গিমায়—যার ফলে আমাদের ভাবপ্রকাশের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে বৈকি—বিশেষ করে
মৌথিক বাংলা ইভিয়মের প্রসাদে। কিন্তু দে
যাক। আপনার চিঠি পড়তে পড়তে আমার
মনে বক্ষাবি ভাবোদ্ধ হ'ল—ভাবলাম লিথিই
না কেন আপনাকে—খোলা চিঠিতে।

<sup>#</sup> ৩৫ বংসর আংগ এ-নিবছটি লেখা। অনেক কিছুই জুড়েছি, ছেঁটেছিও বিছর। একটি সম্পূর্ণ নৃতন প্রবন্ধ বলা চলে। প্রবন্ধটি সময়েগারোধী মনে হয়। — লেখক

বিশেষ ক'বে গুরুদেব শ্রীমরবিন্দের কাছে ভারদীকা লাভের পরে আমার আঞ্জকাল আরো বেশি ক'রে মনে হয় যে ওদেশ আজ বুঝবার কিনারায় এদেছে যে, এদেশকে (অর্থাৎ ভারতকে) যদি প্রমাকরতে হয় তবে আমাদের অরজগংকে জয় করলেই কাজ হাদিল হবে না, দব আগে চাই আমাদের পের পর পর। প্রান্দর গুরো আজ চাইলে গুদের ধর্মে অশ্রদ্ধা ও আফ্রিক ইষ্ট'র্মে (values) সংশয় আমাদের মনে চাবিয়ে দিতে।

মহাভারতে একটি চমংকার কথিকা (parable) আছে। বুল্লংহাবের পরে তাঁর শিশ্বদামস্বেরা লুকিয়ে সমুদ্রের নিচে সভা করল (কেন না দেখানে বজ্ব পৌছতে পারবে না)। এরা কালকেয় দৈত্য-প্রচন্ন ব'লে আরো তুর্ধন, সর্বনেশে। ভারা ঠিক করল যে, সমুদ্র থেকে বোদ নিশুত বাতে উঠে এদে এক এক ক'বে সাধুদন্ত মুনি ঋষি যোগী তপস্বীদের নিমুল क्रबल्हे नवर्ह्य मराझ म्रष्टि छुवरव । लक्क लक्क জীবকে মারতে সময় লাগবে, কিন্তু এই সব ধর্ম-ধারকদের মারলে সৃষ্টিলোপ হতেই হবে, কেন না "লোকা হি দর্বে তপদা ধ্রিয়ন্তে"— জগংকে যোগী-ঋষিদের তপস্থাই বন্ধা করে। কাজেই বক্ষকের নাশ হ'লে বক্ষিতও বিনষ্ট হবে-এ হ'ল তুই আর তুইয়ে চার-এর অবার্থ গণিত। তাই তারা রেছলুশন পাশ করল:

যে সন্থি কেচিচ্চ বস্থানায়াং
তপস্বিনো ধর্মবিদক্ষ ভক্তাঃ।
তেষাং বধঃ ক্রিয়ভাং ক্ষিপ্রমেব
তেষু প্রণষ্টেষু জগৎ প্রণষ্টম্।
অর্থাৎ
শ্বি ভপন্থী তত্ত্বদর্শীরাই

धर्म धर्मारक धार्यन करवन मरव ।

তাঁদের বংশ নিম্⁄ল হ'লে তাই তপদের নাশে জগতেবো নাশ হবে।

বিজ্ঞানের পিছনে যে-সংশয়দৈত্য গাঢাক।
হয়ে ছিল দে ছিল এই (ছলানেশী) কালকেয়,
তাই যে চাইল বিজ্ঞানের নামে ধর্মেও সংশয়
আনতে। বলল যে, যেহেতু সংশয়ই হ'ল
বিজ্ঞানসিদ্ধির বনেদ আর বিজ্ঞানের মিদ্ধিই
বিশ্লম্দির মূল, দেহেতু ধর্মকেও নস্থাৎ ক'রে
দাও সংশয়-তীরকাজিতে।

একথা বৃদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা বললেন আবো এই জন্মে যে, বৃদ্ধি মৃতি ছেড়ে খালা বিশ্বাদকে ভদলে যে ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় তাকে कारना देवछानिक युक्तिवारम्हे हेनारना यात्र ना। তাই তাঁরা অভিযান ( campaign ) স্থক করলেন শ্রমা বিখাদ পূজা ভক্তির বিরুদ্ধে। বললেন: "দেথ আন্ধ বিখাদে তোমাদের সমাজে কত কুদংস্কারের আগাছা ও ভয়ের কাঁটাবন গদিয়ে উঠেছে।" वृद्धि मिन युक्तिवत्र, आत विज्ञान-ভূক্তি-অভয়। জঙ্গল ওরা অনেকটা সাফ করল বৈ কি। কেবল ছঃখ এই যে, দেই সঙ্গে বিবল আনন্দ্ৰহ্মদূলও নিশ্চিফ হ'ল। হোক না. ্মহামনীধী পল ভালেৰি বললেন বড় গলা ক'ৰেই. "Les choses du monde ne m'interessent que sous le rapport de l'intellect. Bacon dirait que cet intellect est un idol. J'y consens, mais je n'en ai trouve de meilleure." অৰ্থাৎ বৃদ্ধি ছাড়া অগতে আৰ আছে কী ছাই ? কাঙ্গেই—বুদ্ধির চেয়ে মহত্তর कां डेरक शूँ छ शांकि ना यथन-आव कारक গভ করতে যাব ?

এর উত্তরে যদি আমরা বলি: "কেন? বিখাস শ্রদা স্বজা (intuition) এসব দেবভাও ভো আজো বেঁচেবর্ডে আছেন—" ভাহ'লে ভালেরি-প্রমুথ বৃদ্ধিপুলাবীরা বলবেন: "ওঁবা দেবতা কিনে? বৃদ্ধি যুক্তির পদবী—মহাপ্রভু,
শ্রদ্ধা বিশ্বাদ তে তা তাবেদার —গুরা চায় চায়ার
কাচ্ছে হাত পাততে, বিজ্ঞান বিশুদ্ধ আলোব
উপাদক, কেন না তাব ভর পরীক্ষা নিরীক্ষা
গ্রন্থন মাপজ্ঞাপ—এককথায় যাকে ধবা চোঁওয়া
যায়, গুণে বলা যায়, ডুব দিয়ে তল পাওয়া যায়।
শ্রদ্ধা বিশ্বাদের মূল হ'ল ভয়ের দণ্ডবং. যা
জ্ঞানি না বৃদ্ধি না তার কাছে হাতজ্ঞোড করা—
এ চলবে না আর । মান্ত্র্যকে হ'তেই হবে তাব
নিজ্নের নিয়তির নিয়ন্তা—architect of his
destiny, হ'তে হবে বীর, বস্তুবিশ্বকে খাটিয়ে
হ'তে হবে ধনী সমুদ্ধ পৌর্যানী…" ইত্যাদি।

বিজ্ঞানের নানা আবিদ্ধারের ফলে মানুষ যে আনেকথানি ধনসমৃদ্ধি ও বলবীয় লাভ করেছে একথা সকলেই মানবেন। অস্ততঃ আজকের দিনে কেউই (মধ্যযুগের পাদ্রীদের করে কর মিলিয়ে) বিজ্ঞানের দানকে নিছক জডবাদ বলবেন না। আমাদের জগতের বাহ্য স্থাস্থাছন্দেরে সাডে পনের আনাই যে বিজ্ঞানের দান একথা কেউই অস্বীকার করবেন না, করতে পারেন না। আমার বক্তব্য অন্তঃ আমি ভগু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের লেখা থেকেই কিছু উদ্বৃতি দিয়ে আপনার দৃষ্টি অক্ষণ করতে চাই তৃটি সত্যের প্রতি:

এক, বিজ্ঞানকে দাধারণতঃ আমরা বিশাদ-নিরপেক ব'লে ধ'রে নিই, বিজ্ঞানের মৃলস্ত না জানার জয়েই।

গুই, বিজ্ঞানের কীর্তি সিদ্ধ হলেই বলা চলে
না বে, ধর্মের কীর্তি আনন্দ বা তার প্রতিষ্ঠার
বুগ গত। বলা বাহুল্য, প্রথম উক্তিটি যদি সত্য
হয় তবে দিতীয়টির সত্য হওয়ার সম্ভাবনাও
বাড়ে, যেহেতু ধর্মের মূল ভর বিখাসের 'পরেই।
তাই আফ্রন, আজ এই নিয়ে একটু আলোচনা
করা যাক।

বিজ্ঞানের অভাদয়ের সঙ্গে সঙ্গে (সভেরে) আঠারো শতকে) # মান্তবের উৎদাহে উচ্ছদিত হয়ে উঠেছিল বৈ মান্ত্র্য বিজ্ঞানের কীর্তিকলাপ দেখে হ'মে বলা জক করল যে, এ জাজলামান আলোর পাশে ধর্মের ধোঁয়াটে ভাব ভক্তি আনন্দকে অবাস্তব ব'লে বরখান্ত করাই বিজ্ঞ তথা বৃদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তথনও রাজ-শক্তি ধামিকদের হাতে, চার্চের প্রতিপত্তি **क्टॅर** डिर्मर केटनिन काइक अ नव অভিযানে -- ( বিশেষ ক'রে গ্যালিলিও কোপ-নিকদকে দমর্থন ক'রে বলার পরে যে পৃথিবীই ত্র্যকে পরিক্রমা করছে) – গির্জার পাণ্ডাপুরুতরা कृत्थ উर्फ वनरनम एए, एएएए ज्रमव श्रामा বাইরের স্টিভন্তকে মানতে চাইছে না সেহেত্ ্র-কালাপাহাডদেব গ্যালিলিওকে যেতে হ'ল জেলে ও ক্রনো প্রম্থ বছ শহীদকে দেওয়া হ'ল প্রাণদও। বৈজ্ঞানিকদের দেগে দেওয়া হ'ল হেরেটিক ব্লাসফীমাব ব'লে।

কিছ অসহিষ্ণু অত্যাচার উৎপীডনের ফল হ'ল যা হবার তাই: মান্তব বলস ধর্মের পাণ্ডা-পুরুতকে যে, তাঁদের বাধন যতই শক্ত হবে সভাজিজ্ঞান্তদের বাধনও ততই টুটবে—চোথ ফুটবে আরো ভাড়াভাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে এল যন্তভান্তিক বিপ্লব (industrial revolution): বেল স্তীমার বিজ্ঞলিবাতি ছাপাথানা এ-ও-ভা—

<sup>\*</sup> বিজ্ঞানের প্রধান কথা—প্রকৃতিকে দেখ, বোঝ, জান।
এ বাণীটি প্রথম প্রচার করেন রজার বেকন—প্রয়োদশ শতালীর
গোডার। কিন্তু বিজ্ঞান ব্যাপক হ'রে ওঠে দ্ব প্রথম —
প্রথদশ শতালীতে কোপনিকদে দর মৃত্যুর পরেই, গালিলিওর
জীবদ্দশায়—যদিও আরিষ্টটেল, আর্কিমিডিদ, দাভিন্চি
প্রভূতি নানা লোকে ভিন্ন ভিন্ন খুগে বৈজ্ঞানিক কৌতৃহলের
পরিচয় দিরেছিলেন 2 The growth of the Physical
Science by Sir James Jeans)

মাস্থবের চোথ একেবারে ধাঁধিয়ে গেল, তার ফদয়ের সব ভব্তি ভগবানকে ছেডে বরণ করতে ছুটল যুক্তিপন্থী বিজ্ঞানবাদকে। ফলে বিশ্বাস হ'য়ে দাঁড়াল অশিক্ষিতের সধল ও চুর্বলের সাস্থনা। বৃদ্ধিমস্তেরা স্বাই ভলটেয়ারের বিখ্যাত Dictionnaire Philosophique-এর স্থার বলা মুক করলেন: যুক্তিই হ'ল মুক্তির পথ, বিখাদ হ'ল যা নেই তার কাছে হাত পাতা, যথা Holy Roman Empire, যে না হোলি, না রোমান, না এম্পায়ার ইত্যাদি ব্যঙ্গবিদ্রপ। ক্রেণা তার বিশ্ববিশ্রত Contrat Social-এ মশ্র দিলেন: "L' homme est ne libve, et partout il est dans les fers" অর্থাৎ মানুষ জনায় মুক্ত হ'মে, অথচ **জগ**তে দে সবত্রই শৃষ্ণলিত হ'মে বইল (Contrat Social)। আবো কত মনীধা মনের ওকালতি করতে গিয়ে মন যার নাগাল পায় না তাকে ছোট করতে ছুটলেন বিজ্ঞানের নামে, বলা স্থক করলেন: বিশ্বাসহ হ'ল যভ নষ্টের গোড়া, কারণ সে দেবভার বরের লোভ দেখিয়ে চায় আমাদের অন্ধ করতে। এর পরে হার্বাট স্পেন্সারের দঙ্গে বুদ্ধিমস্তদের কোরাশে গান স্থাক হ'ল: "Science is organised knowledge"—অতঃপর: যা নেই সায়েন্সে তা কোথাও নেই। এককথায়, ভগবানের বেদীতে বিজ্ঞানকে চড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরুতও বদল হ'ল-- বিশ্বাদকে বর্থান্ত ক'রে বাহাল করা হ'ল বৃদ্ধিকে, চেভনাকে বলা হ'ল বস্তব একটা ক্ষণিক रकना, वृष्त्र । काष्ट्र विशास्त्र (शामार्षे এলাকা ছেড়ে মামুষকে আসতে হুকুম করা হ'ল যুক্তি ও পরীক্ষার শ্বচ্ছ আলোক-লোকে। মাহুষ ধ'রে নিল্— যুক্তির শৃঙ্গলেই মুক্তির নৃপুর বেজে फैर्टर, ना छट्टेहे भारत ना।

বৈজ্ঞানিকদের আত্মপ্রসাদ ক্রতবেগে বেড়ে উঠছিল শুক্লপক্ষের শশিকলার মতনই—এমন সময়ে হঠাৎ আঠারে৷ শতকের মাঝামাঝি ইংলণ্ডে হিউম-নামধারী এক ছষ্ট রাছ উদয় হ'যে একটি নিদাকণ প্রশ্ন ক'রে বসলেন। বললেন: "ভোমধা বিখাদকে অন্ধ ব'লে গঙ্গাঘাতা করাতে চাচ্ছ-কিন্তু ভেবে দেখেছ কি যে তোমাদের বিজ্ঞানসাধনার মূলেও লুকিয়ে আছে এক সমান ব্দ্ধা বিশ্বাস থে, প্রকৃতি শৃঙ্খল। (order) মেনে চলেন ও চলবেন চির্রাদ্নই। এটা কি যক্তি দিয়ে প্রমাণ করা ২য়েছে, না বিশ্বাস ক'বেই ধ'রে নেওয়া হয়েছে ?" বৈজ্ঞানিকরা ওধু যে চম্কে উঠলেন তাই নয়, খমকে গেলেন, কারণ এ-জেরার উত্তরে কোনো সাফাই-ই গাইতে পারলেন না। বাসেল তো তার Is Science Superstitious প্রবাদ্ধ অঞ্পাভ ক'বে বলবেন: "The great scandals in the philosophy of science ever since the time of Hume have been causality and induction. We believe in both Hume made it appear that our belief is a blind faith for which no rational ground can be assigned." ভাবার্থ : বিজ্ঞানের দশন বিপন্ন হয়েছে এই জল্ঞে যে হিউম দেখালেন যে, কাষকারণস্ত্র ও উপপাদন এ-তুই থিওরিই আসলে অন্ধ বিশ্বাসের 'পরে দাঁড়িয়ে। ,কারণ একথা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে বিজ্ঞানের মূল শিকড়ে টান পড়ে, ধর্মকে আর সরাসরি বাতিল করা চলে না, কেন না দে বলতে পারে: "বিজ্ঞানেরও ভর যদি হয় বিখাসের বনেদে তবে ধর্মকে বিশাসভিত্তি ব'লে নামজুর করলে শুনব কেন ?" কিন্তু রাদেল তবু হাল ছাড়েন নি, কারাকাটি করার পরেও চোথ মুছে আশা-কুছকিনীকে আঁকড়ে ধ'বে বলছেন: "And yet... I cannot help believing that there must be an answer but I am quite

unable to believe that it has been found." অর্থাৎ এ-সমস্থার সমাধান আছেই আছে আমি আছো মনে মনে বিখাস করি, যদিও সে-সমাধান কেউ করতে পেরেছেন ব'লে আমার মনে হয় না।

এ-মহাসমস্থার ম্থোম্থি হ'তে হয়েছে বাদেলের প্রিয়তম সতীর্থ তথা বন্ধু হোয়াইটছেছ সাহেবকেও। তিনি তাঁর Science and the Modern World নামক বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে সমস্থাটির আলোচনা করেছেন এই ভাবে:

প্রথমত: তিনি অকুঠেই মেনে নিয়েছেন হিউমের উপপত্তি (theory) যে, "There can be no living science unless there is a widespread conviction in the existence of an order of things, and, in particular, of an order of Nature." অর্থাৎ কোনো প্রাণবন্ত বিজ্ঞান গ'ডে উঠতেই পারে না যদি এ-দৃঢ় বিশাদ ব্যাপক না হয় যে, প্রকৃতি দেবী শ্বভাবে থামথেয়ালী নন, নিয়ম মেনেই চলাফেরা ক'রে থাকেন। একথার তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতি দেবীর আইন কাহন মেনে চলাই খভাব একথা যদি সভ্য না হয় তাহ'লে বলতেই হগ্ন-रहामाहे हेटहरू मारहरवबरे ভाषाय-य, "we do not know science to be true," থেহেতু "it may at any moment cease to give us control over the environment for the sake of which we like it." অর্থাৎ ধকুন জল যদি আজা যথন তথন মর্ফি সাফিক জমাট হ'রে যায় তাহ'লে কী দারুণ অবস্থা হবে বলুন তো? জাহাজ চগবে কার বুক চিরে? কিংবা थकन, वान्त्र यहि वत्त्र, "आत्रि कार्ताहित्वहे **চাপ एव ना**—छार्टन दिन विठावीया ज्याद ক্ষেন ক'রে যাত্রী নিয়ে। কিংবা ধরুন, যদি হাওয়া বলে আমি কোনো শাদনই বইব না, তাহ'লে আমরা কান থেকেও কালা। যদি আলো বলে আমি ছুটব না, তাহ'লে স্থ থেকেও আমরা হব আধারবাসী। আর দৃষ্টান্ত দেওয়া বাছলা ছবে। মোদা কথাটা এই যে, প্রকৃতি স্থভাবে নিয়্ম মেনে চলেন ব'লেই এবিরাট ব্রহ্মাণ্ড হু হু ক'রে চলেছে অগুন্তি গ্রহ তারা নীহারিকা নিয়ে—এ-বিশ্বাস মৃত্তিভিত্তি প্রমাণ করতে না পারলে বিজ্ঞানের প্রাণ বাঁচলেও আন থাকে না। তাই তো রাদেলের এত কালাযে, বিজ্ঞানের প্রধান প্রেলিব প্রধান প্রেলিব প্রাহিতদের মধ্যে বিজ্ঞানের আর দে-প্রতিপত্তি নেই যে-প্রতিপত্তি নিয়ে ধ্যধাম করছে তার যলমান কব জাপানী চীন। ভারতের নয়া বিজ্ঞানোৎসাহীদেরও রাদেল এই দলে ভর্তি করতে পারতেন।

এর ফল কী হয়েছে—বা হতে যাচ্ছে—সেটা
আমরা ভারতবর্ধে অবস্থা আজও ধরতে পারি
নি—ধরতে সময় লাগবে। আপনিই তো
বলেছেন—ওদেশের yesterday আমাদের today-ই হয়ে এসেছে। এর সহ-দির্দ্ধান্ত
(corollary): ওদের আজকের কান্নায় আমরা
দোয়ার দেব আগামী কাল বা পরত তরত।
দেখা যাক আমাদের এ-আশকা অমূলক কি না।
History repeats itself—প্রবচন্টি প্রায়ই সতা
হয় ব'লেই ভয় হয়। ভয় বলছি, কেন না
আমরা অনেক সময়েই ঠেকে শিখলেও কেঁদে
শিখতে চাই নায়ে, বিজ্ঞানকে ঈশরের বেদীতে
বিসিয়ে ধর্মকে অপদশ্ব করার ফল ভয়াবহ।
চাই আমাদের সাবধান করতে আগুরাকো

<sup>• &</sup>quot;Outlying nations such as the Russians, the Japanese and the young Chinese still welcome science with seventeenth century fervour. But the high begin to weary of the worship to which they are officially dedicated." (Is Science Superstitious... Bertrand Russell)

বারবারই ধর্মের গুণগান করা হয়েছে, যথা
মহাভারতে: "ধর্মো ধারম্বতি প্রাঞ্জাং"—ধর্মই
মাম্বকে ধারণ করে; উপনিষদে: "ধর্মং চর,
ধর্মায় প্রমদিতবান্"—ধর্মাচরণ করে।, ধর্মভাষ্ট
হ'লে সর্বনাশ…। ভাগবতে উত্তরা বলছেন
কৃষ্ণকে: "নাতাং ছদভায়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ
পরস্পরন্য"—অর্থাৎ,

বে জগতে আমরাই পরস্পরে হানি মৃত্যুবাণ দেখা তুমি বিনা দিবে কে অভয়,

কে করিবে আণ ?

আমি কিন্তু ধর্মের গুণকীর্তন করচি এর ফলে তার প্রতিষ্ঠা বাড়বে ব'লে নয়, করছি **তটি উদ্দেশ্যে**: দেখাতে প্ৰথমত:. বিশ্বাসকে অপদন্ত ক'রে মাহুষের শ্রীবৃদ্ধি হ'তে পাহর না-না ধর্মে, না বিজ্ঞানে, না রাষ্ট্রে, না সমাজে: দ্বিতীয়ত: বারা তত্ত্ব-জিজ্ঞান্থ তাঁদের অস্ততঃ মনে করিয়ে দিতে হবে যে, ধর্মে অপ্রদ্ধার অবশুস্তাবী ফল-মারামারি কাটাকাটি হানাহানি দ্বেণাদ্বেষ। আমার শেষ প্রতিপাতটির প্রমাণ দেওয়ার বোধ হয় প্রয়োজন নেই, ইতিহাসের পাতায় পাতায় সে-প্রমাণ রক্তাক্ষরে লেখা হয়েছে। তবে প্রথম প্রতিপান্তটি দহদ্ধে আরো কিছু উদ্ধৃতি দিতে চাই ওদেশের মনীষীদের লেখা থেকে।

যাঁকে শ্বয়ং রাসেল একজন বুগপ্রবর্তক
দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ব'লে মনে করেন ও
হোয়াইটহেড "adorable genius" উপাধি
দিয়েছেন দেই বিখ্যাত উইলিয়ম জেম্দ এ-যুগে
স্বাইকে তাঁর বৃদ্ধিশীপ্ত ধর্ম সমর্থনে চম্কে
দিয়েছিলেন তাঁর Varieties of Religious
Experience-এর গ্রেষণায়। এ-বইটিকে
এ-যুগে ওদেশের একটি যুগপ্রবর্তক গ্রায় ব'লে
অভিনন্দিত করা হয়েছে, ধর্মে অবিশাসীদের
মধ্যেও অনেকের মনই ভারতে স্কুক্ক করেছে—

তাই তো! এ বইটি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া অবাস্তব হবে, তাব প্রয়োজনও নেই। তবে তাঁব এ-প্রথাত বইটির উনশেষ অধ্যায় থেকে একটু উদ্ধৃতি না দিলেই নয়। তিনি বলেছেন যে উপদংহারে তাঁব এই কয়টি প্রত্যয় পর পর সাদ্ধাতে চান ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে যা তাঁর মনে হয়েছে বরণীয় ব'লে:

- ১। এ-দৃশ্য জগৎ আর একটি অলক্ষ্য গভীরতর অধ্যাত্মজগতের অংশমাত্র, আর এই অলক্ষ্য জগৎ থেকেই তার সার্থকতার রস উপচিত হয়।
- ২। এই উচ্চতর জগতের দলে মিলন তথা স্বমিত (harmonious) সম্বন্ধ স্থাপন করাই আমাদের যথার্থ লক্ষ্য।
- ত। প্রার্থনা বা দে-জগতের দঙ্গে আন্তর যোগের—তাকে ভগবানই বলো বা ঋতম্ই (law) বলো—মাধামে সত্যিকার কাঞ্চ স্থসম্পন্ন হয়, এবং অধ্যাত্মশক্তির প্রবাহ ব'দ্বে এসে মানসিক ও বান্তব নানা ঘটনা ঘটে এ-লৃহা জগতের মধ্যে। এছাড়া জেম্দ সাহেব অকুঠেই স্বীকার করছেন সত্য ব'লে যে,
- ৪। ধর্ম জীবনের সঙ্গে যুক্ত হ'লে আদে যেন বরদা হ'য়ে, কবিত্তময় আবেশের রূপ নেয় আমাদের ঐকাস্তিকতা ও বীর্যশক্তিকে উল্কেদিয়ে।
- ১। ধর্ম আমাদের আখাদ দের নিরাপত্তার
  প্র শান্তিভাবের এবং সেই সঙ্গে আর সবার সঙ্গে
  লেনদেনে স্নেহপ্রীতির জোয়ার জাগিয়ে দেয়।

পাছে অমুবাদটির অর্থপরিগ্রন্থ করতে কেউ বেগ পান এই ভয়ে মূল উদ্ধৃত করছি নিচেঃ

Summing up in the broadest possible way the characteristics of the religious life, as we have found them, it includes the following beliefs:—

- 1. That the visible world is part of a more spiritual universe from which it draws its chief significance;
- 2. That union or harmonious relation with that higher universe is our true end;
- 3. That prayer or inner communion with the spirit thereof—be that spirit 'God' or 'law'—is process wherein work is really done, and spiritual energy flows in and produces effects, psychological or material, within the phenomenal world.

Religion includes also the following psychological characteristics:

- 4. A new zest which adds itself like a gift to life, and takes the form either of lyrical enchantment or of appeal to earnestness and heroism.
- 5. An assurance of safety and a temper of peace, and, in relation to others, a preponderance of loving affections.

জেম্দ দাহেব তাঁব Varieties of Beligious Experience এ আরো অনেক গভীর কথা বলেছেন, কিন্তু দে-দব উদ্ধৃতি দেবার স্থানও এ নয়, তার প্রয়োজনও নেই। আমি তার নাম উল্লেখ করলাম শুধু বলতে যে, তিনি অবিশাসী যুক্তির তরফ থেকে পরীক্ষা করেও ধর্মদক্ষে গভীর প্রস্থায় পৌছেছিলেন। অবশু তিনি ছিলেন স্থর্মে মনস্তাত্তিকই বটে তাই ধর্মের নানা অহস্তৃতিকে অহ্বত্তব না ক'রে শুধু বিচারের পথ দিয়ে ঠিক বুঝাতে পারেন নি। কেমন করে পারবেন ? যা শুধু উপলব্ধিগম্য—রোধির এলাকায় পড়ে—ভাকে বিশ্লেষণী বৃদ্ধি

দিয়ে ব্যবচ্ছেদ ক'রে বুঝতে গেলে গোল वार्ष्ट्र। এकि मृष्टान्ड दम्हे जामात्र এ-वक्तवारित ভাষ্যরূপে: বিখ্যাত যোগী কবি এ ই ওরফে জর্জ বাদেল তাঁর Candle of Vision শ্বতি-চারণে লিখেছেন: "থুব কম মনন্তাত্ত্বিকই এদেশে কল্পনায় সমৃদ্ধ। ... কম্পমান জলে চুর্ণ প্রতিবিম্বই কাঁপতে থাকে। এঁরা হ্রমনষ্টি তাই যা দেখেন তাতে তাঁদের মনে বিশ্বয় জাগে না।" এ ই আবো পরিষ্কার ক'রে বলেছেন এ-সব বিচারীদের অসম্পূৰ্ণতা ব্যাখ্যার "We have no words to express a thousand distinctions clear to the spiritual sense. If I tell of my exaltation to another who has not felt this himself, it is explicable to that person as the joy of perfect health, and he translates into lower terms what is the speech of the gods to men". অৰ্থাৎ আমাদের অস্তরাত্মার যে-সব স্পষ্ট ও গভীর অনুভৃতি হয় তাদের মধ্যে স্কল্প প্রভেদগুলির ব্যাখ্যা করবার ভাষা পাব কোথায়? ধরে: আমি যদি বলি আমার পরমানদের কথা এমন কাউকে যার তার সঙ্গে আদে পরিচয় হয় নি. তাহ'লে শে তাকে হয়ত বা পূর্ণ স্বাস্থ্যের মনে করবে। অর্থাৎ. উল্লাসের সমার্থক দেবতারা মাতুষের দঙ্গে যে-ভাষায় কথা কন দে-ভাষার দে ভজমা করবে এক নিমূত্র (মানবিক) পরিভাষায়। কিন্তু তবু জেম্দ নানা ধ্যীয় অহভৃতিব মাহ্যবের পর্যালোচনা করতে গিয়ে অতীক্রিয় নানা অহুভবের মহিমার আভাদ পেয়েছিলেন বৈকি যার ফলে তাঁর মনে গভীর শ্রন্ধা এসেছিল ধর্মের দিবাততো। ( জনমশঃ )

# প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ

#### স্বামী শুদ্ধসত্থানন্দ

मकल्बरे जात्नत य स्नीर्घ वादा वहत्र भटव এবার আবাব প্রয়াগে পূর্ণকৃত্ব হয়েছিল। ১৯৫৪ थृष्टीत्म श्रीपार्ग भूर्वकृष्ट्यत ममग्र य पूर्वहैना হয়েছিল ভাতে অনেকে মনে করেছিলেন যে এবারে হয়ত এত বেশী যাত্রীসমাগ্ম হবে না। এ ছাড়া সরকার, রেলকর্তৃপক্ষ এবং কোন কোন ধর্মনেতা কুম্বসানে যাওয়ার কোনও উৎদাহ দেন নাই; তবু আমরা যথন ২০শে জাহুআরি গঙ্গার অপর পাড়ে ঝুসিতে মেলাক্ষেত্রে পৌছুলাম তথন অগণিত তাঁবু, পতাকা, অসংখ্য ভঙ্গন কীর্তন দল এবং বিরাট জনসমূত্র দেখে মনে হল বুঝি বা সমস্ত ভারতবর্ষের লোকই দেখানে সমবেত হয়েছে। স্পষ্ট প্রতীয়মান হল ভারতের প্রাণকেন্দ্র কোথায়। এই পুণাভূমিতে জন্ম হয়েছে বলে হৃদয় আনন্দে ও গবে পূর্ণ হয়ে গেল।

দেওঘর হতে রওনা হয়ে আমরা প্রথমে 
তকাশীতে গেলাম—উদ্দেশ্য বাবা বিশ্বনাথকে 
দর্শন করে পরে কুন্তে যাব। পূর্বেও কয়েকবার 
তকাশী দর্শনের সোভাগা হয়েছিল, কিন্তু এইরপ 
যাত্রীর ভীড় কথনও দেখি নাই। থোঁছে 
নিয়ে জানা গেল, বহু কুস্ত্রযাত্রী আমাদেরই মত 
কুন্তে যাওয়ার পূর্বে বিশ্বনাথদর্শনে তকাশী 
হয়ে যাচছেন। কেহু কেহু বললেন, 'তকাশীতে 
বিতীয় কুস্ত হচেছে।'

বারাণদী জংশন দেউখন হতে প্রতি আধঘণ্ট। অন্তর শেশাল ট্রেন ছাড়ছিল, বিশেষ করে ছোট লাইনে। আর প্রতি ৪:৫ মিনিট অস্তর বাসও যাচ্ছিল। এলাহাবাদের দ্বত্ব কালী হতে প্রায় ৯০ মাইল। আমবা ২১শে জামুআরি মোনী অমাবস্থার দিনেই কুন্তন্মন করব ঠিক করেছিলাম। এর আগে ১৪ই জাজুআরি মকর-দংক্রান্তিতেও ন্নানের যোগ ছিল এবং পরে ২৬শে জালুআবি শ্রীপঞ্চমীতে আর একটি যোগও পড়েছিল। কিন্তু মোনী অমাবস্থার নানই দব থেকে বিখ্যাত ও ফলপ্রস্—ইহাই দকলের ধারণা।

কয়েকজন সাধু ও ভক্তসহ আমরা ২০শে তারিথ ভোর ৪॥টায় বারাণ্সী জংশন স্টেশনে এদে দেখি প্লাটদরমে এলাহাবাদগামী একথানি গাড়ী ছোট লাইনে দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু তাতে এত ভীড যে উঠবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। পরের টেনের জন্ম অপেক। করতে লাগলাম। আধঘণ্টা পরে একখানি ট্রেন এলো, উহাও পূর্ব হতেই এত ভর্তি হয়ে গিয়েছিল যে তিল্ধারণের স্থানও দেখানে ছিল না। তুএকজন দঙ্গী কোনও মতে উঠে চলে গেলেন। মনটা একটু দমে গেল-পরের টেনেও উঠতে পারব কিনা। দারাগঞ্জের টিকিট কেটে-ছিলাম—দেখান হতে মেলাক্ষেত্র খুবই কাছে। কলেরা ও বদন্তের টীকা না নিলে এবং তার সার্টিফিকেট না দেখালে টিকিট পাওয়া যাবে না। আমি দেওঘর হতেই টীকা ওঁ সার্টিফিকেট নিয়ে যাওয়াতে কোনও অহুবিধা হয়নি। ২০।২৫ মিনিট পরে গোরথপুর হতে একথানি স্পেশাল ট্রেন এল—৩৷৪ ঘণ্টা পূর্বে আদার কথা ছিল। এবার কয়েকজন জোয়ান কুলী আমাদের জানালা দিয়ে গাড়ীর মধ্যে কোনও বকমে ঠেলে ফেলে দিল—দে এক অন্তত অভিজ্ঞতা। কুলীকে খুলী করে দিয়ে

मत्न मत्न वावा विश्वनारश्य करक विषाय निरय কুন্তের কথা শ্বরণ করতে করতে রওনা হলাম সকাল ৬॥ টায়। চার ঘণ্টায় এলাহাবাদে পৌছুবার কথা। কোনও কোনও দেশন হতে টেন নড়তেই চায় না। এত বগী জুড়েছিল এবং এত যাত্রী তাতে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল ইঞ্চিন বেচারা আর টানতে পার্ছিল না, তাই মাঝে মাঝে বেশ কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছিল। যাই হোক আট ঘন্টা পরে আমরা ঝুণী স্টেশনে পৌছুলাম —তার পরের স্টেখন দারাগঞ্চ—ভুনলাম দারাগঞ্জে ট্রেন থামবে না। কাজেই আমরা সেথানেই নেমে পড়লাম। থাওয়া দাওয়া বিশেষ किছू जात रम्भि। ७।८ धन कुनौ नियुक्त करत তাদের মাধায় মাল দিয়ে হেঁটে মেলাক্ষেত্র অভিমূথে রওনা হলাম এবং মাঠের ও গ্রামের মধ্য দিয়ে আড়াই মাইল ধুলিধুসরিত রাস্তা অতিক্রম করে বেলা চারটা নাগাদ মেলাকেত্রে পৌছলাম : এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাভাম হতে এক নম্বর পুলের পথের ধারে সাধু ও যাত্রীদের থাকার জন্য কতকগুলি খড়ের ঘর ও তাঁবুর বাবন্থা হয়েছিল-দেখানে গিয়ে সকলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও মিশন হতে থোলা হয়েছিল। আমাদের মঠের প্রায় ৭০ জন সাধু ও সমসংখ্যক ভক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে এদে ওথানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ছুপুরের ভাল ভাত ছিল। ধূলাপারে তাহাই অমৃতের স্তায় খাওয়া গেল। পরে কয়েকজন সাধুকে নিয়ে মেলার শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। যেদিকে দেখি কেবল সাধুর আখড়া —বিভিন্ন বেশধারী সাধু এবং লক্ষ লক্ষ ভক্ত নরনারী কত দ্রদ্রাস্তর থেকে কত কষ্ট সছ করে এসেছে, কিন্তু সকলেরই মূথে এক প্রশাস্তি —তারা তীর্ধবাঞ্চ প্রয়াগে এদেছে এবং প্রদিন মৌনীঅমাবভার পুণ্যযোগে পঙ্গা ব্যুনা

ও সরস্বতীর পরিআ সক্ষমে কুজনান করে ও সাধ্দর্শন করে জীবন ধন্ত করবে! তথন প্রচণ্ড শীত, কিন্তু অভ্তুত তাদের ভক্তি ও বিখাস—ঐ দারুণ শীতে কোন আচ্ছাদন না পেয়েও উন্মৃত্ত আকাশতলে কাটিয়ে দিল সমস্ত রাত! মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের গীত:

> 'গৃহছাদ তব অনম্ভ আকাশ শয়ন ভোমার স্থবিস্কৃত ঘাস।'

এদের বিখাস ও ভক্তি দেখলে নাস্তিক আন্তিকে পরিণত হয় এবং সাধীরণ লোকও পায় ধর্মজীবনলাভের এক অপূর্ব অহপ্রেরণা। এবারকার কুন্তের এক বিশেষ আকর্ষণ "বিখ-হিন্দু-পরিষদ।" ভারত ও ভারতের বাহির হতে বহু বিশিষ্ট হিন্দু নেতা সমবেত হয়েছেন হিন্দুধর্ম সহজে আলাপ আলোচনা করার জন্ম। আমাদের আন্তানার পাশেই বিখ্যাত সাধ্ করপাত্রীজীর শিবির—ডিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন হিন্দীতে—কয়েক সহস্র শ্রোতা সেথানে সমবেত হয়েছিলেন-ভন্মধ্যে অধিকাংশই এসেছিলেন আনন্দ্যয়ী মা, গ্রাম হতে। গীতাভারতী প্রভৃতি কল্পেকজন মহিলা-সাধিকার শিবিরও ছিল। এক জায়গায় দেখলাম ১০৮ জন বৈদিক আহ্মণ সমন্ববে সমগ্র গীতা পারায়ণ করছেন। এছাড়া নির্বাণী, জুনা, নিরঞ্জনী প্রভৃতি আথড়ার বিরাট তাঁবু পড়েছে। গঙ্গা-যমুনার স্থবিস্তীর্ণ বিরাট সমতল ভটটি একটি বিরাট শহরে পরিণত হয়েছে। এ শহরের অধিবাদী-প্রায় সকলেই হয় সাধু না হয় ভক্ত এবং সকলেই অস্থায়ী। গঙ্গার অপর পারে সম্রাট আকবর-নির্মিত বিরাট হুর্গ ও এলাহাবাদ শহর। প্রায় ৮টি সেতু করা হয়েছে—গঙ্গা-পারাপারের জন্ম। এক নম্ব, ছু নম্ব, ডিন নম্বর—এই **ক্র**মে সেতুগুলির নাম। দর্শন<sup>্</sup>দির পর কিরে এলে রাজে খাওয়ার সময় শিবিরেয়

গ্ৰাধ্যক সহাত্মক জানিয়ে দিলেন ৰে প্ৰদিন অর্থাৎ ২১শে জাহজারি ভোর সাড়ে চারটায় নির্বাণী আথড়ার প্রথম শোভাষাতা বের হবে। গাধুদের সব থালি পায়ে যেতে অফুরোধ জানানো হল। প্রদিন ভোৱে উঠে প্রাতঃক্বত্যাদি **সমাপনাস্তে** আমরা शाहें। নাগাদ গঙ্গাকে শবণ করে বেবিয়ে প্ডলাম। সমস্ত মেলাক্ষেত্র বিভিন্ন প্রকারের বান্ধনা, ভন্ধন, পাঠ, षद्रस्ति हेजामित्व भूमभूम कवित्र । पू-कार्नः এনেই আমরা মিলিত হলাম নির্বাণী আথড়ার শোভাযাতার সঙ্গে। প্রায় আধমাইল লম্বা শোভাযাত্রা—ভাতে কেবল সাধ্রাই যোগ দিতে পারেন। শোভাযাতার পুরোভাগে জটাভন্ম-বিভূষিত প্রায় তিন শত নাগা সন্নাদী। হুদক্ষিত রথোপরি চার পাঁচজন মণ্ডলীশ্ব। দে এক অপূর্ব দৃষ্ঠ—হাজার হাজার সাধু ভগবানের নাম স্বরণ করতে চলেছেন তীর্থরাঞ্জ প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে পুণ্য পুর্ণকৃত্ত স্নানে। অনেকে আবার গাইছেন, "হর হর হর মহাদেব, কাশী বিখনাথ গঙ্গে।" তুপাশে কাভাৱে কাভাৱে অসংখ্য ভক্ত নরনারী হাত জোড় করে অধনিমীলিত নেত্রে দেই দিব্য দৃষ্ঠ দর্শন করে নিজেদের ধরু মনে করছেন। ভালভাবে সাধু ও শোভাযাত্রা দর্শনমানদে অনেকে সমস্ত বাত ধরে বাস্তার ধারে বদেছিলেন। সকলের মন আনন্দে ভরপুর —চিত্তে প্রশান্তির ছাপ। থালি পায়ে চলতে অনভ্যস্ত শাধুদের দেই দারুণ শীতে বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা বালুর ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথ আন্তে আন্তে চলতে বেশ कहे रुष्ट्रित। भव करहेव लाधव হল যথন দকলে পৌছুলাম পঞ্চাযমূলার পবিত্র শঙ্গমে। তিন নম্বর পুল দিয়ে আমাদের থেতে হল। সক্ষমের কাছে এসেই প্রথমে মহামগুলীখর মামী কুঞানন্দ্রজী রথ হতে নেমে অবগাহন সান

করলেন। সাধুদের মানের স্থান পূর্ব হডেই সরকার নিদিষ্ট করে রেখেছিলেন—মোটা দড়ি দিয়ে ভা ঘেরা ছিল এবং শত শত পুলিস পাহারায় রত ছিল। মগুলীখবের স্নানের পরেই নাগারা জলে নামলেন। দঙ্গে দক্ষে আমরাও দেই পবিত্র সঙ্গমে **ও** পবিত্র পূর্বকুম্ভ যোগে স্থান করতে নামলাম। ভোর ৬-২০তে আমাদের স্নান প্রায় সমাপ্ত হল। অনেকে তাঁদের প্রিয়-জনের নাম করে তাঁদের কলাণিকামনায় ডুব দিলেন। অনেকে সেই পবিত্র বারি কমগুলুতে বা বোতলে করে ভরে নিলেন। শীত কাটাবার জন্ম নাগা সাধুরা কেহ কেহ স্থানান্তে সর্বাঙ্গে বিভৃতি লাগিয়ে ভন বৈঠক আরম্ভ করে দিলেন। ধীরে ধীরে ও শাস্তভাবে প্রথম শোভাঘাতাগামী স্কলেরই স্নান হয়ে গেলে তাঁরা ফিরে গেলেন তাঁদের তাঁবুতে, এক নম্ব পুলের রান্তা দিয়ে। অত:পর নিরঞ্জনী আথড়া, জুনা আথড়া এবং বৈঞ্চব, অবধৃত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধুরা একে একে শোভাষাতা দহকারে দঙ্গমে স্নান করে চলে গেলেন। তারপর হারু হল ভক্তদের স্নান। অসংখ্য যাত্রী নৌকা করে সঙ্গমের মাঝখানে গিয়ে স্নান সেরে নিলেন। অবশ্য এই স্থবর্ণ-স্থোগে নৌকাওয়ালারা বেশ কিছু আয় করে নিষেছিল। কোনও কোনও নৌকা হুঘণ্টার জন্ম হতিনশত টাকা পর্যন্ত যাত্রীদের কাছে নিম্নেছিল। ঘণ্টা তুই পরে আমরা আবার সম্বনে এদে দেখি যে চারিদিকেই বিরাট জনসমূল-পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলেই কড আগ্রহ ও কত ভক্তি নিয়ে স্থান করছেন। সমস্ত দিন অমাবস্থাতিথি থাকাতে সমস্ত দিনই স্নান চলেছিল।

কুন্তের ও গুলাগের মাহাত্মা অনেকের জানা থাকলেও এথানে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম; আশা করি অপ্রাসন্দিক হবে না।

#### কুম্ভযোগ

অনেকেই জানেন যে চার জায়গায় প্রতি বারো বছর অন্তর পূর্ণকুক্ত-যোগ হয়। যথা হরিছার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জিয়িনী। কোন্ সময়ে কোন্ ৠনে পূর্ণকুল্ভ হয়, তা নিয়ে বলা হচ্চে।

কৃস্ভরাশিগতে জীবে যদিনে মেষগে রবৌ। হরিদ্বারে কৃতং স্নানং পুনরাবৃত্তিবর্জনম্॥

অর্থাৎ বৃহষ্পতি কুম্বরাশিতে এবং কুর্য মেষ-রাশিতে অবস্থানকালে, বসম্বকালে বিষ্ব সংক্রাস্কি দিনে হরিদ্বারে কুম্বযোগ হয় – ঐ সময় স্থান করলে আর পুনর্জনা হয় না।

বুধবাশিং গতে জীবে মকরে চন্দ্রভান্ধরে। অমাবস্থা তদা যোগঃ কুস্থাথ্যন্তীর্থনায়কে॥

বৃহক্ষতি বৃষরাশিতে এবং কর্য ও চন্দ্র মকর রাশিতে অবস্থান কালে অমাবক্সা তিথিতে তীর্ধবাদ্ধ প্রমাণে পূর্ণকৃষ্ণ-যোগ হয়। ১৯৬৬ খুষ্টাব্দের ৯ই জাফুআরি বৃহক্ষতি বৃষরাশিতে প্রবেশ করেছেন এবং ২৬লে মার্চ পর্যন্ত তথার অবস্থান করেনে। ১৪ই জাফুআরি কর্য মকর রাশিতে প্রবেশপূর্বক ১২ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত সেখানে থাকবেন। ক্রতরাং ৯ই ও ১৪ই জাফুআরিতেও কৃষ্ণস্পানের যোগ ছিল। কিন্ত ২১শে জাফুআরি চন্দ্র মকর রাশিতে ছিলেন—ঐ দিন আবার অমাবক্সা ছিল, ক্রতরাং ২১শে জাফুআরি ( ৭ই মাঘ) বৃহক্ষতিবার বৃহক্ষতির বৃষরাশিতে ও ক্র্যাদ্য ক্রের্যাশিতে ও ক্র্যাদ্য ক্রের্যানিত তীর্থবাদ্ধ প্রস্থানের যোগ ছিল।

সিংহরাশিং গতে হর্ষে সিংহরাশ্রাং রহস্পতে।
গোদাবর্যাং ভবেৎ কৃষ্ণ: জায়তে থলু মৃক্তিদ: ॥
অর্থাৎ সিংহে বৃহস্পতি ও ব্রবির অবস্থান-

কালে আবেণ মাদে গোদাবরীতটে নাদিকে মৃক্তিপ্রদ কুস্তযোগ হয় এবং

মেষরাশিং গতে স্থর্য সিংহরাশ্যাং বৃহষ্পতে। । উজ্জ্যিকাং ভবেৎ কুল্কঃ সর্বদৌথাবিবর্ধনঃ ॥

নিংহে বৃহক্ষতি ও মেষে রবির অবস্থানকালে কার্ত্তিক মাদে উজ্জ্যিনীতে পবিত্র ক্ষিপ্রানদীতে (ধারানগরী) সর্বমঙ্গলপ্রদ কুন্ত স্থান হয়। উজ্জ্যিনীর পূবে নাম ছিল অবস্থিকা। এছাড়া বৃহক্ষতি সিংহ রাশিতে ও পূর্য মেষরাশিতে অবস্থিত হলে বৈশাথ মাসে হরিদ্বারে এবং বৃহক্ষতি বৃশ্চিকে ও পূর্য মকবে স্থিত হলে মাঘ মাসে প্রস্থাগে অর্ধকুন্ত হয়। কথিত আছে যে প্রাচীনকালে কেবলমাত্র সাধুদন্তরাই কুন্তুস্থানের জন্তু একত্র সমবেত হয়ে নানাবিধ ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় আলোচনাদ্ করতেন। ইদানীং কিন্তু লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রিয় নরনারী পুণ্যার্জন-মানসে শত কট্ট ও অস্থ্রিয়া স্থীকার করেও কুন্তুস্থান করেন।

হরিদার ও প্রয়োগের পূর্ণকৃত্ব-যোগে দ্বাধিক লোক সমাগম হয়।

#### কুন্তের ইভিহাস

পুরাণে কৃপ্তমানের উল্লেখ আছে। দেবতা ও দানবগণ সম্পিনিতভাবে ক্ষীরোদসাগর মন্থন করলে পুষ্পক রথ, এরাবত হস্তী, পারিজাত বৃক্ষ, কামধেয় প্রভৃতি তেরটি অমূলা রত্ন উথিত হয়। দেগুলি আপসে দেবতা ও দানবদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। অবশেষে ধন্বপ্তার ফ্রন্সর স্থাপুর্ণ কৃষ্ণ নিয়ে যথন উথিত হলেন তথন দেবতা ও দানবদের মধ্যে তার বন্টন ও অধিকার নিয়ে ঝগড়া লাগল। স্থাপান করলে দানবরা অমর হয়ে যাবে এবং চিরকাল দেবতাদের উৎপীড়ন করবে—এই ভয়ে দেববাল ইক্ষের পুত্র জয়য় কাকের রূপ ধারণ করে

অত্রকিতে অধাকুত্ব নিয়ে প্লায়ন আরম্ভ করেন।
শুক্রাচার্থের উপদেশে দানবরা, বিশেষ করে
বাহু ও কেতৃ জয়ন্তকে অনুসরণ করতে
থাকে। তাদের হাত হতে অমৃতকুত্ব রক্ষার
জন্ত জয়ন্ত প্রথমে হরিদ্বারে ( ব্রহ্মকুত্বে ), পরে
প্রমাণে গঙ্গা-মন্নার সঙ্গমে, তারপর নাদিকে
ও উজ্জ্মিনীতে কুন্ত ল্কিয়ে বাথেন।

দৈত্যগণ যথনই অমৃতকুত্ব হস্তগত করার চেষ্টা কবছিলেন তথনই হ্রণা যাতে না পড়ে যায় তজ্ঞ চন্দ্রদেব, কুন্তটি যাতে না ভেক্ষে যায় তজ্ঞ ভগবান স্থা, এবং দৈত্যগণ যাতে নষ্ট করতে না পারে তজ্ঞ হ্রপ্তক বৃহস্পতি - এই তিন জন বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। সেজ্ঞ পুবাণকারগণ ঐ তিন জনের অবস্থান অভসারে ক্ষুলানের সময় নিরূপণ করেছেন। কুন্তুযোগ সহক্ষে নিম্নুক্প শান্তপ্রমাণ পাওয়া যায়:

গঙ্গাতীৰে প্ৰয়াগে চ ধাবাগোদাবৱীতটে। কল্পাথ্যোতি যোগোহয়ং প্ৰোচাতে শক্ষাদিভিঃ॥ অৰ্থাৎ শ্ৰীশঙ্কৰ প্ৰভৃতি আচাৰ্যগণ বলেছেন যে হবিধাৰে, প্ৰয়াগে, ধাবানগ্ৰীতে (উজ্জ্বিনী) ও গোদাববীতটে (নাদিকে) কুম্ভযোগে লান হয়।

কথিত আছে যে প্রতিস্থানে বাবোদিন করে জয়ন্তের সঙ্গে দৈত্যদের যুদ্ধ হয়; ঐ সময় ত্'চার ফোঁটা হথা ঐ চারটি পবিত্রন্থানে পতিত হয়। দেবতাদের বারো দিন মান্ত্রের কাছে বারো বছর। তাই বারো বছর অন্তর এই আন ব্যায় হণ্ডামিশ্রিত এই পাবিত্র জলে আন করলে সকলে অমৃতত্ব লাভ করবেন বা মৃক্ত হ'য়ে যাবেন. এই বিখাদ নিম্নেই রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মন-চন্ডাল, দাধু-গৃহী দকলেই এদে সমবেত হন। কতশত যুগ ধরে যে এই কুম্বুআন চলে আসছে তাহা বলা শক্ত; তবে কয়েক হাজার বছরের কম নয়।

#### ভীর্থরাক্ত প্রয়াগ

এবার ত্রিবেণী বা ভীর্থরাজ প্রয়াগে পূর্ণকৃষ্ট হল; দেজন্য প্রয়াগ সম্বন্ধে ত্-চারটি কথা বলে এই প্রবন্ধের উপদংহার করব। উত্তরপ্রদেশের একটি প্রধান শহর এলাহাবাদ - কেহ কেহ বলেন, এলাহাবাদ নাম দিয়েছিলেন সমুট আকবর। ইহার অর্থ আলার বাদয়ান। পূর্বে ইহা প্রয়াগ নামেই খ্যাত ছিল৷ প্রিত্র গঙ্গা ও যমুনা এবং গুপ্তা সরস্থতী নদীর সঙ্গম এখানে হয়েছে বলেই ইহার প্রসিদ্ধি এত বেশা। মহাভারত, পুরাণ ও কুত্যকল্পতক নামক ধর্মণাস্তে প্রয়াগের উল্লেখ দেখতে পাওরা যায়। বুদ্ধদেবের সময়ে এই প্রয়াগ কোশল্বাজ্যের অন্তর্ভ ছিল। তিনি স্বয়ং এই স্থান প্রিদর্শন কবেছিলেন। হিন্দুমাত্রেরই ধাবণা যে প্রয়াগ অতি পৰিত্ৰ তীৰ্থ-এইস্থানে অনেকে চাত্ৰনাস্থ ব্রত পালন কবেন, অনেকে অস্থরে অস্তরে বিশ্বাস করেন যে প্রয়াগে এলে পার্পাকু হওয়। যায়। অনেকের ধারণা এখানে মৃত্যু হলে মৃত্তি অবশ্রস্তাবী। স্বর্গদিদ্ধ চৈনিক যাত্র হয়েন মাঙ্ও ফা হিয়েন প্রাগদর্শন করেছিলেন। এদৈর অমণবুতাতে প্রয়াগের তথ্নকাব দিনের গভীর আধাাত্মিক আবহাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। এঁবা লিখেছেন, তথন অদিবাদীবা সকলেই হিন্দু ছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষেব রাজা-মহারাজা হতে সামার ব্যক্তি পুর্যন্ত এখানে আগমন করতেন ও ঘথাসাধা দানাদি করতেন। লোকের বিশাস ছিল যে প্রয়াগে দান করলে ভার ফল হয় শতগুণ। রাজা হর্বর্ধন এথানে কয়েক-বার যথাসবস্থ, এমন কি নিজের রাজবেশ **पर्यक्ष** मान कर्त्राहरलन। स्थाभिक्ष ल्यक কহলাণ তার বিখ্যাত বাজতবঙ্গিণী পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে কাশীরের বাজা জয়দীপ বুষীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রশ্নাগে আদেন এবং

নন্দ্ৰ তীবেই যুগ ঘৃগ ধরে ভারতের সভ্যতা প্রায় তীবেই যুগ ঘুগ ধরে ভারতের সভ্যতা প্রায় তীবেই যুগ ঘুগ ধরে ভারতের সভ্যতা প্রায় তীবেই যুগ ঘুগ ধরে ভারতের সভ্যতা প্রায় বেখানে এই

বিখ্যাত পবিত্র নদীখন্ন মিলিড হয়েছেন দে স্থানের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্ত যে কত বেশী, তা সহক্ষেই অন্তয়ের।

এই পবিজ্ঞানে এলে মাছবের মন সহজেই জন্তম্থ হতে চায়—এই পবিজ সঙ্গমে স্থান করলে শরীর মন নিম্পাপ হয়ে যায়, বিশেষ করে পূর্ণ কুম্ভযোগে প্রয়াগে অবগাহন করতে পারলে প্নর্জন্মের আর ভয় থাকে না; এ স্থানে পরম প্রশান্তিতে মন প্রাণ ভরে ওঠে।

### প্রার্থনা

#### শ্রীমতী শিবানী মৈত্র

অনন্ত মাধুর্যে ভরা ঐ নাম খানি কত বক্ষমাঝে দিল কত আশা আনি; কত ব্যথিতের প্রাণ-অমৃতের মত লভিল পরম শাস্তি! যত ব্যথাহত বঞ্চিত হৃদয়—হায় কি আনন্দধারা ভোমার নামের মাঝে পেয়েছে ভাহারা! ভোমার চরণতলে দশদিক হতে কত নরনারী আসে ভক্তিপ্রেমে মেতে লভিতে পরম ধন। শক্ষিত হৃদয় তব কাছে আসি লভে পরম নির্ভয়। কত শত দিক হ'তে কত শত জন তোমার চরণে আসি নিভেছে শরণ! হে চিরসুন্দর নাথ! দাও মোরে আশা-ডোমার চরণে ঢালি সব ভালবাসা তব নাম স্মরি যেন হে হাদয়স্বামী. এ সংসার হ'তে যবে চলে যাব আমি।

### স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(回春)

[ বলরামবাবুকে লিখিত ] শুশ্রীহরি শ্রীচরণ ভরসা।

৺বুন্দাবনধা**ম** 

(২২শে মার্চ, ১৮৯০)

নমস্কার নিবেদনঞ্চ বিশেষ

আপনার পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। আপনার শরীর এখন সম্পূর্ণরপে হুদ্ব হয় নাই শুনিয়া অতান্ত তৃঃথিত হইলাম। স্বরেশবাবুর পীড়া শুনিয়া যৎপ্রোনান্তি তৃঃথিত হইলাম। সকলই ঈশ্বের ইচ্ছা। তাঁহার যাহা মনে আছে তাহাই হইবে। মহন্ত ভাবিয়া কোন প্রতিকার করিতে পারে না। তথাচ কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। উপস্থিত জলবায়্র এখানকার ভাল নয়, হঠাৎ পরিবর্তন হইয়ছে। এখানে চৌজ্লানা রক্ম লোক জরে ভূগিতেছে, কোন ২ মন্দিরে লোক অভাবে কার্য বদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়ছে। আপনাদের মন্দিরের প্রায় সকলে জরে ভূগিতেছে। আমি ৩া৪ দিবদ খুব ভূগিয়াছি, অন্ত তুই তিন দিন পথা পাইয়াছি মাত্র; শরীর বড় হুর্বল এবং অতান্ত অকচি। স্বরোধের জর হইয়াছিল, এখন ভাল আছে। এবার এখানে একপ্রকার Peculiar জর। সকলের এইরূপ হইতেছে। প্রথমে গা কামড়ান, তারপর কাশি, তারপর খুব জর। পরে ২া০ দিনের জরে অতান্ত তুর্বল। অধিক গ্রম এখন পড়ে নাই। শেষ রাছে একটু ২ শীত হয়। মাতাঠাকুরাণী বোধ হয় চৈত্র মাদে ৺গয়ায় ঘাইবেন। তিনি কেমন আছেন এবং কোথায় আছেন লিখিবেন। আমার অসংখ্য প্রণাম তাঁহার চরণে জানাইবেন; বরাহনগরের সকলকে আমার নমস্কার জানাইবেন। ইহা নিবেদন। ইতি—

নিঃ শ্রীরাখাল

( ছুই )

[ বলরামবাবুকে লিখিত ] শ্রীপ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরদা।

৬ বৃন্দাবনধাম

(৩০শে মার্চ, ১৮৯০)

নমস্বার নিবেদনঞ্চ বিশেষ

বৃন্দাবনে এখনো জ্বের প্রাতৃষ্ঠার খুব। এখন কমে নাই। প্রীযুত ব্রন্ধচারিজীর জন্ত বাচারি চান্ধলার বিনিয়ার মারফং পাঠাইয়া দিবেন। কারণ উক্ত ব্রন্ধচারী কতকদিবদ হইতে আমাকে লিখিবার জন্ত কহিতেছেন। এখানে শ্রীমন্তাগবত ৭ম হন্ধ (বহরমপুর edition) পর্যন্ত আছে, বক্তি নাই এবং আদিতেছে না। বক্তি কি এখানে আদিবে না আপনার নিকট আদিতেছে লিখিবেন। কালী ও বাবুরাম এতদিনে কলিকাতায় গিয়ছে কিনা লিখিবেন। ইতি তারিখ ১৮ই চৈত্র

নিঃ শ্রীরাখাল

( তিন )

শ্রীশ্রীগুরুদের শ্রীচরণ ভরসা।

Behea

22nd December, 1895

প্রিয় হরিমোহন,

২াত দিবস হইল তোমার এক পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। Change-তে তোমার উপকার হইতেচে না জানিয়া যারপরনাই তঃথিত হইলাম। ওথানকার Climate ত ভাল, তবে কেন তোমার উপকার হইতেছে না? আমার বিবেচনায় আর দিন ২০ দেখা উচিত, কারণ অনেক স্থানে হয়ত প্রথম উপকারবোধ হয় না, পরে থাকিতে ২ উপকার হয়। একলা আছু বলিয়া কোনরূপ মনে চিস্তিত বা উদাস হইও না. সর্বদা মনে প্রফুল্ল অবস্থায় থাকিবে। আমার যে বিপিনবাবর নিকট হইতে যাওয়া ভার, নচেৎ ভোমার নিকট চলিয়া যাইতাম। বিপ্রদাসবার ভোমার ভন্তাবধান কেমন করেন, সকল আমাকে খুলিয়া লিখিবে ৷ শ্রীপ্রীরুল্যাবন যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ: বেশ ত. একবার গিয়া দর্শনাদি করিয়া আদিবে। দেখানকারও Climate মুদ্দ নছে: তবে যৎপরোনান্তি ঠাণ্ডা ও শীত, এইজ্ব একট বিলম্ব করিয়া যাইলে ভাল হয়। দেখানে আমাদের হুইজন আছেন এবং তথায় থাকিবার স্থান অতি ফুন্দর আছে। যজ্প একাকী মন ওখানে না বদে, তাহা হইলে পত্রপাঠ আমাকে লিখিবে, আমি বুলাবনে পত্র লিখিব ও বন্দোবস্ত করিব। কিন্তু বোধ হয় Brindaban অপেক্ষা Etowa-র জলবায় ভাল, তবে কাহার কোন স্থান suit করে কিছু বলা যায় না। আমার পত্রের জনাব দিতে একট বিলয় হইয়াছে, তাহার কারণ কলিকাতা হইতে যোগেন মহারাজ কতকগুলি কথা জিজ্ঞাদা করেন, সেট সবগুলির জবাব দিতে আমি বড ব্যস্ত চিলাম। আজ ৪।৫ দিবস হইল তোমায় ডাইল কালী পাঠাইয়া দিয়াছে।

একটি বাবু, নন্দনবাগানে তাহার বাটী, তিনি—Arah-য় তাঁহার আত্মীয় একজন Dy. Collector—তাঁহার নিকট Change করিতে আদিয়াছেন এবং কতকটা উপকারও পাইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করেন Etowah-তে কিছু দিন থাকিতে। তিনি একাকী, বয়স ২০।২২ আন্দাজ। ছোকরাটি ভাল, আমাদের সাবদা মহারাজের আলাপী। তোমার সঙ্গে একজে থাকিবার স্থবিধা কি হইতে পারে? তিনি থরচ ইত্যাদি half দিবেন। যেরপ বিবেচনা কর আমাকে সত্তর লিখিবে। আর যগুপি বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলেও লিখিও। তথায় বাবুরাম ভায়া ও কালীয়ুঞ্চ আছেন। আমার শরীর ২।১ দিন ভাল ও ২।৪ দিন মন্দ, এইরপ অবস্থায় চলিতেছে। বোধ করি কোন কারণবশতঃ আমাকে কলিকাতায় সত্তর যাইতে ইইবে। তুমি আহার ও বেড়ান ইত্যাদি বেশ সাবধানে করিবে। কোনরপ মনে ভাবনা করিও না। সত্তর পত্র লিখিবে, কারণ আমি তোমার শরীর সৃষ্ণ না থাকায় চিস্তিত আছি। আমাও ব্যস্ত, অনেক পত্রের জ্বাব দিতে হইবে। ইতি—

Sincerely yours Brahmananda

# নৈষা তকেণ

#### শ্রীশিবশস্থু সরকার

গঙ্গার চেউ হলে হলে যায়
আকাশের আলো পাখা মেলে তার 'পরে—
রাতের পরশে তিমিরে কি জ্যোছনায়
রূপের সাগর অপরূপে লীলা করে!

চোথ মেলে তুমি নাই দেখ যদি তবু—
রাশি রাশি ফুল ফুটিছে প্রহরে প্রহরে—
ঝরা ফুল হেরে থেদ জাগে পাছে কভু
ধরা ভ'রে নিতি কুসুম শুবক শিহরে!

পাহাড়ে পাথারে আননে কাননে
আলোর নেশায় রূপের নিশান খোলে —
ভূমি বচনে ও মনে, নাই নিলে মেনে
ভবুও ভুবনে রূপের দেবতা দোলে!

সত্যের ছায়া আকাশেতে ভাসে
কায়া ধরে, আর কাঁদে হাসে এই ভূবনে—
মানা, না-মানায় কিবা যায় আসে
নদী বয়, ফুল সুরভি ছড়ায় পবনে!

### <u>জ্ঞীরামকুষ্ণের সাধনা\*</u>

#### ু [ পূর্বান্তবৃত্তি ]

#### স্বামী নির্বেদানন্দ

অজানা সাগ্রবুকে পাড়ি

এসময় শ্রীরামক্ষের মন আধ্যাত্মিক ভাব-সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে উদামবেগে ছুটে চলেছিল। শুধু মা-কালীর দর্শনলাভ করে তার গতিবেগ থামতে চাইল না: ভগবানকে আবো বহু রূপে দেখতে চাইলেন তিনি। তাঁর অন্তবে যে সর্বগ্রামী কুধার আগুন জনছিল, একটিয়াত ভাবাবলম্বনে ভগবানকে উপলব্ধি করে দে আগুন নিভবে কেন? শৈশবে গ্রামের বাড়িতে তিনি রঘুবীরের পূজা করতেন। ভগবানকে সেই শ্রীবামচন্দ্রপে প্রতাক্ষ করার জন্ম তিনি পাগল হয়ে উঠলেন। পুরাণ-বর্ণিত অযোধ্যাপতি ক্তিয়বাজ এই রামচক্রকে অসংখ্য হিন্দু নরনারী ঈশ্বরাবতার বলে আজও পূঞা করে আদছেন। শ্রীভগবানকে রামরূপে আরাধনার আদর্শের প্রতি আকট্ট হওয়ামাত্র তাঁর নমনীয় মন রামগতপ্রাণ বানরাধিনায়ক মহাবীরের ধাঁচে পুরোপুরি গড়ে উঠল। এই ভক্তরাজের সঙ্গে নিজের সন্তাকে একে-বাবে মিশিয়ে দিলেন তিনি। তাঁরই মত আহার, আচরণ এমন কি গাছের ভালে লাফিয়ে চলা ইত্যাদিও শুক করলেন। মুখে সর্বদা 'রঘুবীর' নাম লেগে থাকত। এই অভূত আধ্যাত্মিক সাধনার শেষে শ্রীরামচন্দ্রের অফুপমা সহধমিণী, হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দু নারীগণ কর্তৃক পূজিতা, সতীত্বের মূর্ত প্রতীক দীতাদেবীর দর্শনলাভে তিনি ধনা হন।

যে স্থানটিকে এখন পঞ্চবটা বলা হয়, সেথানে তিনি একাকী বসেছিলেন সেদিন। হঠাৎ দেখেন, মুখে অদাধারণ ভাব নিয়ে করুণা-মাথা নয়নে একদৃষ্টে তাঁকে দেখতে দেখতে বাগানের উত্তর দিক থেকে একটি স্ত্রীমৃতি এগিয়ে আসছে। পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন তিনি; গলা, গাছপালা ইত্যাদি চারিদিকের সব কিছু জিনিস যেমন দেখছিলেন তেমনি **সহজ্বভা**বে তাঁকেও দেখলেন। আ্বাচরণ ·9 অপরূপ দষ্টিতে অসাধারণ কমনীয়তা ফুটে ওঠা ছাড়া দেবীমৃতির আর কোন চিহুই কিন্তু দে মনোরম মানবী-মৃতিতে ছিল না। অবাক-বিশ্বয়ে শ্রীরামরুফ ভাবছেন, ইনি কে? এমন সময় পাশের গাছ থেকে একটি হতুমান আনন্দে চীৎকার করে লাফিয়ে পড়ে, স্তীমৃতিটির কাছে ছুটে গিয়ে পরম ভব্দিভরে তাঁর চরণ-বন্দনা করল। চকিতে জীরামকুঞ্চের মন বলে উঠল, ইনি নিশ্মই দীতাদেবী ৷ চিস্তামাত্র সারাদেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল: "মা মা" বলে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তে উন্থত হয়েছেন, এমন সময় বিপুল বিশায়ে দেখলেন, সীভাদেবী আবো এগিয়ে এদে তাঁর দেহে প্রবেশ করে সঙ্গে মিশে গেলেন। এই রোমাঞ্কর অন্তর্ধানের পূর্বে সীতাদেবী তাঁকে বলে যান, "আমার হাসিটি ভোমায় দিয়ে গেলাম"।

শ্রীরামরুফের স্বাস্থ্য এদিকে বন্ধু ও হিতা-কাজ্জীদের মনে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার কর-ছিল। একাদিক্রমে তিন বংসরকাল একটানা অধ্যাত্মসাধনার ও ভাবরাজ্যে বিচরদের ফলে

<sup>\*</sup> লেখকের মূল আন্থ Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance হইতে অনুদিত।

ঠার শহীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। ঘুম বিদুমাত হত না, একরকম না খেয়েই থাকতেন তিনি। স্নায়ুমগুলী যেন পুড়ে গাচ্ছিল। সারা শরীর জলে ফেডো এবং কথনো কথনো রোমকুণ থেকে বিন্দু বিন্দু শোণিত নিৰ্গত হত। ভাগিনের হাদর প্রাণ ঢেলে সেবা না করলে এ সময় তাঁত শরীত বোধ হয় থাকত না। তাঁর দেহের এই অবস্থা দেখে মথুরবাবু বিচলিত লেহোদিয় হয়ে তাঁর চিকিৎসার জন্ম কলকাতার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে দেখে গভীর উদ্বেগবশে মথুরবাবু ও রাণী রাসমণি অবিবেচকের মত ভেবে বদলেন যে তাঁর অট্ট বন্ধচর্য একবার ভেঙ্গে দিতে পাবলে বোধহয় তাতে কিছু ফল হতে পারে। এই ভেবে টাকা দিয়ে নষ্টচরিত রমণীদের নিয়ে এসে কৌশলে তাঁকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করতে লাগিলেন। ত্বাবের চেষ্টা বিফল হল: শ্রীবামকুঞ্বের মনে দেহবোধের কোন রেথাপাত করা গেল না। রমণীদের দেখামাত্র বিপদের সম্ভাবনা টের পেয়ে একেবারে দেহবৃদ্ধি-বিবহিত হয়ে সরল বালকের মত তিনি ছুটে চলে যেতেন তাঁর হৃদয়পদ্মে নিভাবিরাজিতা মা-কালীর কোলে, নিরাপদ আগ্রয়ে। দেখেন্তনে রাসমণি ও মণ্রবারু বিশায়ে হতবাক হলেন। কাজটা বৃদ্ধিহীনতাপ্রস্ত হলেও তরুণ পৃদ্ধারীর অকণট হিতাকাজ্জী হয়ে সম্পূর্ণ সদিচ্ছা নিরেই একাছে নেমেছিলেন তাঁরা। এখন তাঁরা এবং তাঁদের এই পরিকল্পনার কর্মনির্বাহকেরা সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝলেন যে এভাবে চেষ্টা করতে যাওয়াটাই বড় বোকামি হয়ে গেছে। একস্ত লক্ষিত এবং পত্তপ্ত হলেন স্বাই। এই অগ্নিপরীকার

শ্রীবামকৃষ্ণকে অকত অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে দেখে তাঁব প্রতি বাণী বাসমণির ও মথ্রবাব্র বিশ্বাসের আব কোন ক্ল-কিনারা বইল না; অকপট, তুর্নভ ঈশ্বর-প্রেমিক বলে স্থিরবিশাসে তাঁবা তাঁকে হৃদরে পূদার আসনে বসালেন। শ্রীবামকৃষ্ণকে নীরোগ করার সব প্রচেষ্টা এভাবে বিফল হল দেখে এবং স্থানপরিবর্তনে স্থাস্থার কিছু উন্নতি হতে পারে ভেবে অবশেষে তাঁবা তাঁকে কিছু-দিনের জন্ম তাঁব গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিনেন।

১৮৫৯ খুষ্টাম্বের কোন এক সময় তিনি কামারপুরুরে নিজ গৃহে ফিরে যান। পবিবেশের দিকে জক্ষেপমাত্ত না করে এখানেও তাঁর বেগবান মন অধাাত্মার্গে অগ্রসর হয়ে চলল। নিশাকালে খাশানে গিয়ে তিনি কঠোব তপশ্চর্যায় বতী হতেন। আত্মীয়েরা ভাবলেন, জিনি পাগল হয়ে গেছেন। তাঁর শ্বীরের এই তুর্বল অবস্থা দেখে, এবং বোধ হয় পাগলও হয়েছেন ভেবে তাঁর জননীর আর উর্বেগের দীমা বইল না। এর প্রতিকারকল্পে জননী তাঁর সাধ্যমত সব কিছুই করলেন। এমনকি ছেলেকে হয়ত ভূতে পেয়েছে ভেবে একজন ভূতের ওঝা-কেও ভাকালেন। যাই হোক, কয়েক মাদ গ্রামে বাদ করার পর শ্রীরামক্ষ্ণ একটু প্রকৃতিস্থ হলেন, সহজ মানুষের মত চলতে লাগলেন। শ্রাদানে গিয়ে রাত্রে ধ্যান করা অবভা বন্ধ হল না: তবে তাঁর অন্থির ভাব চলে গেল, কামা-কাটিও থামল। তার জীবনযাতার এই ধারায় আন্ত্রীয়েরা একরকম অভ্যন্ত হয়ে গেলেন। তেইশ বছর বর্ষের জোয়ান ছেলেকে সংসারে সম্পূৰ্ণ উদাসীন পাকতে দেখে তাঁর জননীর কিন্ত বুক ফেটে যেজ। ডিনি ভাবলেন, বিবাহ দিলে বোধ হয় ছেলের মন ঘুরতে পারে। কি আশ্চর্য, দর্ল বামকুঞ্ এ প্রস্তাবে সম্বতি জানালেন

তংকণাং ! তাঁর জননী ও জ্যেষ্ঠ প্রাতা রামেশর কালবিলম্ব করলেন না, স্থানীয় অঞ্জলে যোগ্যা পাত্রীর সন্ধান করতে লেগে গেলেন। কিন্তু মনের মত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁদের বিফলমনোরথ হতে দেখে ভাবাবস্থায় শ্রীরামক্বফ নিজেই একদিন বললেন যে, জয়রাম-বাটী গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে তাঁর জন্ত পাত্রী "কুটো বাঁধা" হয়ে আছে। এ কথার খুব বেণী দাম কেউ দিলেন না। তবু একবাব থোঁজ করা হল এবং তাঁর কথামত যথাস্থানে রামচন্দ্রের পাঁচ-ছয় বছবের কল্যা সার্লামণির সন্ধানও মিল্ল। সকলে বিশ্বিত হলেন। বিবাহে কোন পক্ষের অমত হল না। কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি যথাবিধি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তেইশ বছরের মুবকের সঙ্গে পাঁচ বছবের বালিকার এই অন্তত বিবাহের কথা ন্তনে আধুনিকেরা বোধ হয় চমকে উঠবেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছে এ বিবাহ চুটি আত্মাকে এক স্তে বেঁধে দেবার ধর্মসমত বহিরক অফুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। হিন্দু শাল্পতে বাল্য-বিবাহে যৌধনোদ্ভেদের পূর্ব পর্যস্ত স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ থাকে। কাজেই এ বিবাহ পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত বিবাহে বাগ্লানের চেয়ে বেশী কিছু নয়। তাছাড়া শ্রীরামক্বঞ্চের ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন ওঠেই না। তাঁর বিবাহ সব-দিক থেকেই ছটি আত্মার আধ্যাত্মিক মিলন মাত্র; আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দে সম্পর্কের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক মিলনের ভাবই প্রকট ছিল; দৈহিক সম্পর্কের কোন চিস্তাই এই অতিমানব-দম্পতির দিব্যপ্রেমে আবিলতা ষেশাবার হযোগ কথনো পার নাই।

বিবাহের পর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় দেড় বছর কামারপুকুরে ছিলেন। ভারপর দক্ষিণেখনে ফিরে আবার মা-কালীর পূজার ভার গ্রহণ করেন।

মা কালী তাঁর জন্ম যেন অপেকা করেই ছিলেন-ফেরার দঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মত তাঁর ঘাডে এসে পডলেন। আবার তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নাদনা দেখা দিল। কুধিত আত্মার আকুল অন্বেষণ চতুগুণ উভ্তমে আবার শুরু হল। মায়ের জন্ম করুণ ক্রন্দনে গগন ভবে উঠন আবার, ভাবের আতিশয়ে তাঁর স্নায়ুমগুলীও বিপর্যস্ হতে লাগল। অবশ্য ধ্যানকালে বছবিধ অস্তত উপলব্ধি হওয়ার স্নিগ্নতা ও সাত্রনায় তাঁর মন ভবে যেত। এই দমন্ব তাঁর দেহবোধ প্রায় থাকত না। মাদের পর মাদ শরীরের কোন যতুই নেন নি তিনি। মাথার চুল বড় হয়ে জট-পাকিয়ে গিয়েছিল। জড়বৎ নিশ্চল হয়ে যথন তিনি ধ্যানে বসতেন, তথন তার দেহকে জড় পদার্থ ভেবে পাথীরা এসে মাথার ওপর বসত, খাল্ডের সন্ধানে ঠোঁট দিয়ে জটা ঠোকরাতো। ধ্যানকালে তিনি কথনো কথনো দেখতেন, তারই অম্বরূপ একজন যুবক সন্যাসী তার শরীব থেকে বেরিয়ে এসে কত কি উপদেশ দিয়ে আবার তাঁর শরীরে প্রবেশ করলেন। একবার দেখেন, এক অতি ভীষণ কৃষ্ণকায় পুরুষ তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এল। বুঝলেন, এ পাপপুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সন্ন্যাসীটিও বেরিয়ে এসে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং ত্রিশুলের আঘাতে তাকে হত্যা করে আবার তার শরীরে এসে প্রবেশ করলেন।

নিজ সরল বিশাসের সন্ধানী আলো ফেলে
মনের ভেতর তিনি তরতর করে থুঁজে বেড়াতেন
এবং মায়ের ও তাঁর মাঝথানে ব্যবধান স্বষ্টি
করার মত যা কিছু দেখতে পেতেন সেথানে,
সবল হল্তে তা সরিয়ে ফেলতেন তৎক্ষণাং। এ
কাজটির পদ্ধতিও ছিল অভিনব। মন থেকে
কাঞ্চনাসক্তি সর্বতোভাবে বর্জন করার জন্ত তিনি
অন্তুত একটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন। এক

হাতে কয়েকটি টাকা ও অপর হাতে এক মঠো মাটি নিয়ে তিনি বিচার করতেন যে, মাটির চেয়ে हिकाद व्यष्ठे विकू नाहे - 'हाका माहि, माहि টাকা।' আধ্যাত্মিক অমুভৃতি লাভের পথে দহায়তা করা তো দূরের কথা, টাকা মান্তবের মনে অহস্কার ও ভোগবাদনা বাড়িয়ে দেয়; কাজেই একমুঠো মাটির মতই তা ভুচ্ছ। এই ভাবতে ভাবতে তিনি টাকা ও মাটি একদকে মিশিয়ে তুই-ই গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করতেন। যতক্ষণ না মনে হত কাঞ্নত্যাগ পূৰ্ণাঙ্গ হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাবে বাবে এরপ করে চলতেন তিনি। জাতি-অভিমান এবং 'আমি অপরের চেয়ে বড়' এরুণ ভাবের উদ্দীপক সর্ববিধ অভিমান মন থেকে উৎথাত করার জন্য কিছুদিন তিনি মেথবদের পায়খানা স্বহস্তে পরিফার করে-ছিলেন; নিজের চুল দিয়ে দেখানকার মেজে মুছে দিতেন। মনের নিজ্লক পবিত্রত। অকুগ্র রাথার জন্ম স্তীলোকদের এবং অন্তচি বিষয়ী লোকদের সঙ্গ তিনি স্থত্বে পরিহার করে চলতেন।

তার ইচ্ছাশক্তি এত ত্র্দমনীয় ছিল যে, মন থেকে এভাবে একবার যা ত্যাগ করতেন, তাঁর নাযু ও মাংসপেশী পর্যন্ত দে জিনিস আর সফ করতে পারত না কথনো— অতি তিক্ত, অতি বেদনাদায়ক বলে বোধ হত তার সংস্পর্শ। এই জন্তই পরবর্তী জীবনে স্ত্রীলোকদের সামান্ত পর্যেও তাঁর শরীরে অসহ্থ যন্ত্রণা হত, অপবিত্র লোকের সংস্পর্শ তাঁর স্ত্রায়ুমগুলীকে বিপ্রযন্ত করে তুলত এবং টাকা ছুলেই হাত যন্ত্রণায় বেঁকে যেত। উচ্চ আধ্যাত্মিকভাসম্পন্ন মনের হ্রের সঙ্গে তাঁর দেহের হ্রেও একই পর্দায় বীধা ছিল; তাঁর ত্যাগের কঠোর সহল্লের বিপরীত পথে শরীর ষথনই পা বাড়াত, তথনই শান্তি পেতে হতে ভাকে।

এ সময়কার কঠোবভাব ফলে তাঁব শবীবের ওপর অত্যধিক চাপ পডে। শরীর যে কীভাবে ভেঙ্গে আসছিল, তার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন: "আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীরে ওরণ হওয়া তো দূরে থাকুক, ওর এক চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হলে শরীর ত্যাগ হয়। দিবারাত্রির অধিকাংশ ভাগ মা-র কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পেয়ে ভূলে থাকতাম তাই রকে, নইলে (নিজ শরীর দেখিয়ে) এই থোলটা থাকা অসম্ভব হত। তথন হতে আরম্ভ হয়ে দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল তিলমাত্র নিজা হয় নাই। চকু পণকশুর হয়ে গিয়েছিল, সময়ে সময়ে চেটা করেও প্লক ফেলতে পারতাম না। কতকাল গত হল, তার জ্ঞান থাকত না এবং শরীর বাঁচিয়ে চলতে হবে—একথা প্রায় ভূলেই গিয়েছিলাম। শরীরের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়ত তথন দেটার অবস্থা দেখে বিষম ভয় হত; ভাৰতাম, পাগল হতে বদেছি নাকি ? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে চোথে আঙ্গুল দিয়ে দেথতাম, চোথের পলক তাতেও পড়ে কি না। তাতেও চোথ সমভাবে পলকশুর হয়ে থাকত ৷ ভয়ে কেঁদে ফেল্ডাম এবং মাকে বলতাম—'তোকে ভাকার ও ভোর ওপর একান্ত বিখাসে নির্ভর করার কি এই ফল **रुल ? भरौरत विश्म वाशि मिलि ?' आवा**र পরক্ষণেই বল্ডাম, 'তা যা হবার হোক গে, শরীর যায় যাক, তুই কিন্তু আমায় ছাডিদ নি… আমি যে মা তোর পাদপলে একান্ত শরণ নিমেছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্ত গতি একেবারেই নাই। এভাবে কাদতে কাদতে মন আবার অন্তত উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে উঠত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলে মনে হত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী ওনে আশস্ত ছতায়।" এই বর্ণনা থেকেই তাঁব দে-সময়কার

শবীর ও মনের অবস্থা বেশ ভালভাবেই বোঝা
যায়। সতাই তাঁর শবীরে আর কিছু ছিল না।
সারা গা জালা করা, রোমকৃপ দিয়ে বিন্দু বিন্দু
শোণিত নির্গত হওয়া এবং শরীরে কম্পন জাগা
—সবই আবার বিপ্লতর বেগ নিয়ে দেখা
দিল। জীবনের আশা ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে
আসতে লাগল। শুভারুধাায়ীরা প্রমাদ গণলেন,
ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা
করলেন। কিন্তু আগের মত এবারেও তাতে
ফল কিছু হল না।

কর্ণধারহীন অবস্থায় বিক্রু সাগরের বুকে একাকী পাড়ি লাগিয়ে শ্রীরামক্লফ শাস্তিময় প্র্যানন্দ-ধাম খুঁজে বের করেছিলেন। লক্ষ্য-স্থলেই যে পৌছেছেন, দে কথা বুঝতেও বিলম্ব হয় নি তার। বারে বাবে পাড়ি দিয়ে তিনি এই প্রমানন্দ্ধামের ভূমি স্পর্লপ্ত করেছিলেন বছবার। 'কিন্তু এই উদ্ধাম অভিযানের মূল্যরূপে শারীরিক স্বন্ধতা বিদর্জন দিতে হয়েছিল তাঁকে। এই বিপদসস্থল অভিযানের শ্রমে তাঁর শরীর এত-থানি ভেঙ্গে পড়েছিল যে ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের কোন আশা আর ছিল না। চিকিৎদায় কোন ফল পাওয়া গেল না। চিকিৎদকেরা রোগনির্ণয়ই করতে পারলেন না। এ বোগও বোধ হয় চিকিৎদা-শাস্ত্রের ৰাইবের। সাধারণ লোক বাহ্য লক্ষণ দেখে ভুল বুঝল; ভেবে বসল, তিনি পাগল হয়ে গেছেন; বন্ধ ও ভভামধ্যায়ীবা এর প্রতিকার-কল্লে যথাসাধ্য মাথা ঘামালেন। পূর্বেই আমরা দেখেছি, প্রীরামকৃষ্ণদেবও কথনো কখনো নিজের মানদিক হুম্বভায় সন্দিহান হয়ে উঠতেন এবং

শবীরের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়তেন। কি যে হয়েছে, কি করলেই বা তা সারবে, সে বিষয়ে আলোকসম্পাত করে আসম বিপদ থেকে তাঁর শরীরটাকে রক্ষা করতে পারে, এমন কোন লোকই কাছে-ভিতে ছিলেন না।

তীব্ৰ তপস্থা ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্ৰবৰ্ণতাব ফলেই তাঁর এই যন্ত্রণার উদ্ভব; সেজন্ত কোন ধর্মতত্ত্বপারক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই শুধু এদব লক্ষণ চিনে ও তার যথাযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করে তাঁকে হস্ক করে তোলা সম্ভবপর ছিল। কোন যোগ্য ধর্মগুরু যদি দেখানে থাকতেন, ভাহলে একমাত্র ভিনিই তাঁকে এ বিপদের হাত থেকে বক্ষা করতে পারতেন। যথাযোগ্য শিকা দিয়ে, বলিষ্ঠ মৃষ্টিভে হাত ধরে যোগশান্ত-নিদিষ্ট নিভূপি পথে ভাবরাজ্যে তাঁর বেগবান মনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, এমন একজন গুরুর সামিধ্য বড় প্রয়োজন হয়ে পছেছিল তাঁব। এর জন্ম বেশীদিন আর অপেকা করতে হল না; এরপ একজন পথ-প্রদর্শক নিজেই এসে হাজির হলেন। সমেহে হাত ধরে তিনি শরিয়ে নিয়ে এলেন তাঁকে সাধনসমূত্রের ঝটিকাবিক্ষ্ক অঞ্চল থেকে আর এ সম্ভ্রের বুকের ওপর দিয়ে অগুদিকে যে পথ ধবে চলে পূৰ্বগ সাধকগণ শান্তিধামে পৌছেছেন, সেই স্থপরিচিত পথ দিয়ে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে চললেন প্রীবামকৃষ্ণকে। দে অঞ্চলে সাগব অপেকাকৃত শাস্ত, ঝড়ঝঞ্চার ভয় সেপথে অনেক কম। এই গুরুর আগমনের ফলে শ্রীরামরুফের অধ্যাত্মদাধনার বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়ে গেল।

#### সমালোচনা

আমদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয় সংস্করণ।
ব্যাথ্যাকার:— শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশক:— ঐ। ১৪০০িদি, বলরাম বহু ঘাট
ব্যাড়। কলিকাতা ২৫ (ভবানীপুর)। মূল্য
ে, টাকা। ১৮/+৬২১+১১ পৃষ্ঠা।

হলেথক প্রীঅমৃলপদ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গভাষার স্থপবিচিত। ধর্মশাহিত্যে তাঁহার 'মৰৈতামৃতব্যিণী', 'স্বল পঞ্দশী' বেদান্ত-গ্রন্থ পাঠকসমাজে যথেষ্ট সমদের লাভ করিয়াছে। দেথক অধৈত বেদাস্তের যথার্থ মৰ্মজ্ঞ সাধক। উত্তম বিভাগুরুম্থে তিনি **শিদ্ধান্ত**রত্স্ত সা**স্প্রদা**য়িক স্মাৰ আলোচা তাঁহার এই গীতাব্যাখ্যাটিও এই বিষয়ে পূর্ব সাক্ষ্য প্রদান করে। গভীর বিষয়ও অভি হুন্দর হৃদমুগ্রাহী ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় ব্যাথ্যাটি অতি অপূর্ব হইয়াছে। ব্যাথাাকার 'পঞ্চনী' আদি বহু আকর গ্রন্থ হইতে অবৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত-প্রক্রিয়াসমূহ স্থকৌশলে ব্যাখ্যান মধ্যে স্থানবিষ্ট করিয়া ইহাকে অপূর্ব মাধ্র্মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। বেদাস্তলিদ্ধান্ত-রত্বরাজির ইহা একটি মনোহর মালিকা বিশেষ। বহু প্রকরণগ্রন্থ ইহাতে গতার্থ হইয়া যায়। প্রস্থাটি আত্তর পাঠ করিয়া থুব আনন্দ হইল। বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তক আর নাই। অনাবক্তক জটিলতা কোথাও দেখিলাম না, অথচ मव कथारे श्रमवङात्व वर्गि रहेशास्त्र। গ্রন্থকার জটিল বিষয়ও সরল করিয়া বর্ণন করিতে यपर्। देश उांशात यभीर्यकानीन त्रवास-মননের পরিচয়। এই বইখানা পড়িবার পূর্বে পাঠককে 'অবৈতামৃতবর্ষিণী' ও 'সরল পঞ্চদণী' **এই इरेशांनि वरे পড়িয়া मरेए खरूरवांध क**ति। তাহা হইলে এই গীতাব্যাখ্যার মাধ্র পূর্ব মাত্রায়

উপভোগ হইবে। সাধক-পাঠক পুস্তকের বছ স্থানে সক্ষা সাধনার সম্পন্ত ইঙ্গিত পাইবেন।

গাঁত। গৃহস্ব, সন্ত্রাদী সকলেবই উপযোগী প্রস্থা। ইহার মূল কথা 'ত্যাগ'। সংসারে থাকিয়াও কি করিয়া ইহা করা যায় তাহাও প্রস্থার দেথাইবার ক্রটি করেন নাই। বেদান্ত-বিচার গৃহস্থেরও কল্যাণপ্রদ। ভূমিকাটি বিশেষ মূল্যবান। ইহাতেও সংক্ষেপে বেদান্তের লাধন-ক্রম ও দিক্ষাস্থ্য বর্ণিত হইয়াছে।

প্রকার আচার্য শংকর কৃত ভাষ্টের মহাবর্তন করিয়াছেন ও মধুস্থান দরস্বতী, আনন্দ গিরি, শংকরানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণের মভও মন্যে মধ্যে সন্ধিষ্টি করিয়া ব্যাখ্যাটিকে যথেষ্ট ভারসমুদ্ধ করিয়াছেন।

প্রতি অ্যায়ের প্রারম্ভে তত্তদ্ধ্যায়ের প্রধান
বিষয়গুলির িলেথ, গ্রন্থশেষে প্রতি অধ্যায়ের
বিষয়স্চী ও অধ্যায়-দীপিকা অর্থাৎ অধ্যায়োক
বিষয়ের স ক্ষিপ্ত আলোচনা,—সমগ্র ব্যাথ্যাটিকে
ধারাবাহিক ও অসম্বন্ধরূপে উপস্থিত করিয়া বড়ই
কথবোধ্য করিয়াছে। অধ্যায়-দীপিকাগুলিও
পর পর পডিয়া গেলে গীতাশাস্ত্রের বক্তব্য বিষয়ে
ক্ষর ধারণা হয়। এটিও ব্যাথ্যাকারের একটি
ক্ষর ব্যাথ্যানকৌশল। গ্রন্থপাঠের পূর্বে এই
অধ্যায়দীপিকাগুলি পডিয়া লওয়া ভাল।

মূদ্রায়ন্ত্রের প্রমাদ বিশেষ নজরে পড়িল না।
গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা, মননকুশলতা, স্ক্রদৃষ্টি এবং গভীর বেদান্তজ্ঞানের পরিচয় গ্রন্থের
সর্বত্র স্পরিক্ষ্ট। এরপ গ্রন্থের বহল প্রচার
একান্ত বাস্থনীয়।

এই স্থচিস্তিত ও স্থলিখিত প্রস্থটি বাংলা গীতা-দাহিত্যে প্রস্থলবের একটি বিশেষ মূল্যবান ও আদরণীয় অবদান। বাংলা বেদাস্থ-সাহিত্যে ইহা উচ্চস্থান দাবী করিবার যোগ্যতা রাথে।

আলোচ্য গ্রন্থের কতকগুলি ব্যাখ্যাস্থল কিছু
বিচারণীয় বলিয়া মনে হইল। অবশ্য বেদাস্তের
আচার্যগণেরও কোন কোন প্রক্রিয়া-বিশেষে
আন্নবিস্তর মতভেদ আছে। আন্ন সে সব
বিচারেরও অবসর ইহা নহে।

-श्रामी शीरतभानम्।

আশ্বাদুসজান। শ্রীখনন্তকুমার দাস।
শ্রীমতী কিরণময়ী দাস কর্তৃক ৯০নং শ্রীপরী,
দেশপ্রিয় নগর, পোঃ বেলঘ্রিয়া, ২৪ প্রগণ।
হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৪,
মুলা ১৬৫।

ভারতবর্ধে মাতৃরূপে ঈশ্বরণাধনার প্রক্রপা একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে; দেটি হল— দরে বাইরে ঈশ্বকে একটি অভিন্ন স্নেহস্থ্রে বাধা। গৃহে যিনি জননী তিনিই আবার সমগ্র বিশে শক্তিসঞ্চারিণী; অনন্ত বিশ্বের বিধাত্তী যিনি, তিনিই আবার জননীরূপে লান্ত সংলারে আমার নিতান্ত আপনার। ঘরে মাকে যেমন সহজে প্রাণশ্বে আমরা ভাকি তেমনি সহজভাবে বিশ্বননীর স্নেহসারিধ্য লাভের জন্ত মান্তবের ব্যাক্লতা থাকা স্বাভাবিক। 'মা'-ভাকে প্রের বেমন আকুলতা, 'মা'র নিজেরও তেমনি আনন্দ। মাতরূপে সাধনার আকর্ষণ এই কারণেই বেশী।

'আত্মান্থসন্ধান'-এর ভক্তিমান লেখক এই সহল পথেই 'আত্মা'কে অন্থসন্ধান করিয়াছেন, লীবাত্মা ও পরমাত্মার সেতৃটিকে উপলব্ধি করিবার প্রস্থাস পাইয়াছেন। তিনি লেখক নন, সাহিত্যরচনা কিংবা ভক্তিমার্গের চর্চা করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়: বইটি পাঠ করিতে করিতে মনে হইবে একটি সহল সরল মাহ্ব যেন আপন মনে মাতৃনাম কীর্তন করিতেছেন,— এতটুকু

তাত্ত্বিক বা তাৰ্কিক কুয়াশা তার মধ্যে নাই : প্রেম বা ভালবাসা যাবতীয় খন্দ ও বিরোধ নিরসনের **শ্রে**ষ্ঠ হাতিয়ার। মানব**জী**বনের অন্তর্ঘন্দ দুরীকরণে এইটিই একমাত্র পথ। আর ভগবানের নাম করিতে করিতেই ভক্তি আনে. দর্বদ্ধীৰে ভগবানের উপলব্ধি আদে, প্রেমে মনপ্রাণ আপ্লুড হইয়া যায়। ভগবান আমার অন্তরেই আছেন। অস্তরকে জানিলে এবং অস্তরের নির্দেশে সংসারে বিচরণ করিলে পথেত অনেক কণ্টক আপনিই দূরে সরিয়া যায়। অমৃতময়ী মা নিজেই তো দিবারাত্রি উতলা-কী করিয়া সন্থানকে স্থী করিবেন, তার চলার **१४ निक्ष्टेक क**दिरवन । কাজেই, সংসারী প্রাণ পুলিয়া 'মা'কে ডাকিলে এক অপারশক্তি তাকে উজ্জীবিত করে এবং সংসারে থাকিয়াও তিনি হন সন্ন্যাসী-তুল্য; যাকে এক অহুপ্য ভাষায় পাঁকাল মাছের সহিত তুলনা ক্রিয়াছেন এত্রীরামকৃষ্ণ পর্মহংদ। পাঁকাল মাচ পাঁকে থাকে. কিন্তু পাঁক ভার গায়ে লাগে না। আবার বলিয়াছেন, হাতে তেল মাথিয়া কাঁঠাল থাইলে আঠা লাগে না। সেইরূপ ভক্তি-প্রেমে দংগারীর মনও এতথানি উচ্তে উঠিয়া যায় যে সংসারজীবনের ক্ততা ও মলিনতা তাঁকে ক্ত ও মলিন করিতে পারে না।

এই আদত কথাটিকেই 'আত্মাহসদান'-এর লেথক নিজ ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রধানতঃ গভগ্রন্থ হইলেও কতকগুলি কবিত। এবং গানও বইটিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বর-সংযুক্ত হইলে এই গানগুলিও সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই। বইটি অধ্যয়ন করিলে সংসারী মান্ত্র্য নির্মল আনন্দ অমূভব করিবেন, বইটির বাপক প্রচার বাঞ্নীয়।

—মনকুমার সেন

# শ্রীরামক্বঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ

#### গ্রীরামকুঞ্জ-জন্মোৎসব

বেল্ড় মঠে গড ১•ই ফান্তন (২২.২.৬৬)
মঙ্গলবার ওভ গুরু বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামক্ষ্ণদেবের ১৬১তম পূণ্য করাতিথি-উৎসব মহা
আনন্দে উদ্যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে
মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উবাকীর্ডন, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ,
'শ্রীশ্রীমাক্ষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত' পাঠ,
ভজন, শ্রীশ্রীকালীকীর্ডন প্রভৃতি অহ্নষ্ঠিত
হইয়াছিল।

অপরাত্নে স্বামী গন্তীরানন্দ মহারাজের গভাপতিত্বে অহাষ্টিত সভাগ্ন স্বামী বন্দনানন্দ ইংরেজীতে ও স্বামী চিদান্মানন্দ এবং সভাপতি মহারাজ বাংলায় শ্রীরামক্তফের জীবন ও বাণী অবলয়নে মনোজ্ঞ ভাবণ দেন।

বাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রী-শ্রীকালীমাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেবে মঠাধ্যক্ষ পূজাপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ২২ জনকে সন্ধ্যাসত্রতে এবং ২০ জনকে ব্রন্ধার্চর্য-ব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার ২ গশে ফেব্রুআরি সারাদিন-বাাপী আনন্দোৎসর অহাষ্টত হয়। মন্দিরের প্রবিদকে নির্মিত এক মগুণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের স্বৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাঁহার ব্যবহৃত দিনিসপত্ত সক্ষিত রাথা হয়। সারাদিনে প্রায় এক কক্ষ লোকের সমাগ্য হইয়াছিল।

#### স্বামীজীর জন্মেৎসব উপলক্ষে তৃইদিন-ব্যাপী "সংস্কৃত সেমিনার"

বারাণসী শ্রীরামকক অবৈভাশ্রমে বৃগ-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব তিনদিনব্যাপী বিভিন্ন অমূষ্ঠানের মধ্যে স্থচাক-মণে পশান হয়। ঐ উৎসবে তুইদিনব্যাপী 'সংস্কৃত সেমিনার'-এর আশাতীত সাফল্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গত বংসরে প্রীরামক্লফ-দেবের জন্মোৎসবে অবৈতাপ্রম-আয়োজিত জহরপ একটি 'সংস্কৃত সেমিনার' বাবাণসী ক্ষেত্রের বিষয়গুলীর, বিশেষতঃ সংস্কৃত-ভাষাত্র-বাগীদের বিশেষ আনন্দ দিয়াছিল।

১৩ই জাহুআরি তিথিপুজার দিন, উবা-কীর্তন, বিশেষ পূজাহোমাদি, বেদপাঠ, কঠোপনিষৎ পাঠ, স্বামীজীর জীবনী পাঠ ও আলোচনা, সর্বনাধারণে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ, ভজনাদি ও রাত্তে একানীপুজা হয়।

১৫ই ও ১৬ই জামুজারি খামীজীর মহাজীবনের এক বিশেব অধ্যামের কথা শ্বরণ করিয়া
সংশ্বত ভাষার কাশীর বিভিন্ন কলেজ ও বিশবিভালয়ের সংশ্বত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে
এক রচনা ও বক্তুতা প্রভিযোগিতার আরোজন
হয়। বিষয়বস্থা ছিল 'বেদান্তধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা
বুগাচার্যবিবেকানন্দং'। সর্বসমেত ২৫টি রচনা
আসিয়াছিল; বক্তৃতা-প্রভিযোগিতার যোগদান
করিয়াছিল ২২জন ছাত্রছাত্রী। রচনা ও বক্তৃতাপ্রতিযোগিতার বাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন
তাঁহাদের অধিকাংশই সংশ্বতে শাস্ত্রী বা আচার্য
উপাধিকারী।

বারাণসীর মহারাজা মহামাক্ত শ্রীমান বিভৃতিনারারণ সিং বাহাত্ত্ব শনিবার ১৫ই জায়-আরি অপরাছে উক্ত সম্মেলনের উর্বোধন করেন এবং ২৫ জন বচনাপ্রতিযোগীর প্রত্যেককে প্রস্থায় প্রদান করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ৯ জন ছাজী ছিল। ঐ দিন সভায় পৌরোহিত্য করেন বারাণসী সংস্কৃত বিশ-বিভালয়ের উপক্লপতি পণ্ডিত শ্রীস্র্যনারারণ মণি জিপাটী মহোদ্য। সভাব স্থাগত-ভাষণে কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অবৈতাশ্রমের অধাক্ষ দামী অপূর্বানন্দ বলেন, স্থামীদ্দী সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং ঐ ভাষার বহল প্রচার ও প্রসার কামনা করিয়াছিলেন। তিনি বিশাস করিতেন, এই ভাষার মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐক্য ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা সমিহত বহিয়াছে। বেদান্তের বাণী মানবাত্মার অমর্থ ও ঐক্যের বাণী এবং ইহাতেই বিশ্বভাত্ত্বের বীজ নিহিত।

উপক্লপতি পণ্ডিত ত্রিপাঠা তাঁহার অভিভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তদর্শন
এবং প্রাত্যহিক জীবনে তাহার প্রযোগ ভারতে
এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমান যুগসদ্ধিক্ষণে
আশার এক অনির্বাণ আলো আনম্বন করিয়াছে।
তিনি ছিলেন, বিশ্বের গণজাগরণের ঋতিক।
তাঁহার জীবন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মিলনসেতৃত্বরূপ। পাশ্চাত্য ভৌতিক বিজ্ঞান এবং
ভারতীয় বেদান্তদর্শনের সন্দ্রিনই হইবে
ভবিশ্বং মানবসভ্যতার শাশত আদর্শ।

১৬ই জাফু আরি রবিবার অপরাত্ন ৪টায়
সভার কার্য আরম্ভ হয়। ঐ দিন সভায়
পৌরোহিত্য করেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিচ্ঠালয়ের
উপরুলপতি জাষ্টিস্ এন, এইচ, ভগবতী।
সংস্কৃত বক্তা-প্রতিযোগিতা শেষ হইলে উভয়
দিনের ফলাফল জানাইয়া তিনি ২২ জন
প্রতিযোগীকেই বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্কুক পারিতোষিকরূপে বিতরণ করেন। প্রতিযোগীদের
মধ্যে ৩ জন ছাত্রী এবং ২ জন অন্ধ ছাত্র ছিল।

উভর দিন সভার বিভিন্ন পণ্ডিত ও সংস্কৃতের
অধ্যাপকগণের কঠে বেদান্তের উপর স্বামীজীর
নব আলোকপাত ভারতের গণজাগরণ এবং
বিশ্বে সাম্য মৈত্রী ও প্রাত্ত্বের পথ স্থগম
করিয়াছে—এই কথা সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিত
হয়। কাহাদের মধ্যে পঞ্জিত বলদেব উপাধ্যার

—ভিবেক্টর বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিভালয়,
মীমাংদারত্বম্ অধ্যাপক পণ্ডিত হুবন্ধণ্য শাস্ত্রী,
অধ্যাপক ডা: নরেক্সনাথ চৌধুরী (বি, এইচ,
ইউ), পণ্ডিত ভি, এদ, বামচন্দ্র শাস্ত্রী, অধ্যন্দ সংস্কৃত মহাবিভালয় (বি, এইচ, ইউ) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সভাপতির ভাষণে জাষ্টিস্ ভগরতী বলেন, বেদান্থের প্রতিপাল্ল বিষয় 'সর্বং থবিদং ব্রহ্ম'—
এই মহাবাক্যকে অবলম্বন করিয়া স্বামীজী আর্ত, পীড়িত, অশিক্ষিত অবহেলিত ও অস্পৃল্যদের প্রত্যক্ষ নারায়ণ জ্ঞানে সেবাধর্মের প্রবর্তন করেন। ইহাই ভারতের শাশ্বত প্রেমের বাণী। শ্রীরামরুক্ত মিশন তাঁহার প্রদর্শিত পথে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'— এই নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতে ও সমগ্র বিশ্বে সামা, মৈত্রী, বিশ্বমানবতা ও মানবান্থার মহিমা প্রচার করিতেছেন। বেদান্তের এই নবরূপায়ণ মান্বুষকে তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম করিয়াছে।

তুই দিনই সভান্তে পণ্ডিত প্রফেসার টি, এস, ভাণ্ডাবকার মংগাদ্য় হার্চিত সংস্কৃত স্লোকে ধকারাদ জ্ঞাপন করেন।

ববিবার ১৬ই জাফুআরি মধ্যাহে দরিদ্রনারায়ণ-দেবাও এই উৎসবের অক্ততম কার্যস্চী
ছিল। প্রায় আড়াই হাজার দরিদ্রনারায়ণকে
হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

হুই দিনই সভামগুণ শিক্ষিত ও অফুরাগী শ্রোত্মগুলী-পূর্ণ ছিল। সভার সমস্ত কার্যই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

#### কার্যবিবরণী

বেজঘরিয়া শ্রীযামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিভাগী আশ্রম (Students' Home)-এর ৪৬ডম (১৯৬৪-৬৫) বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত ক্ষাছে। প্রাচীন শুকুল প্রথায় পরিচালিত এই বিভার্থী আশ্রমে দরিদ্ধ ও মেধাবী কলেজ ছাত্রদের সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে রাথিয়া উক্তশিক্ষার বাবস্থা করা হয়। আহার-বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং পৃস্তকাদি—ছাত্রদের যাবতীয় প্রয়েজনীয় শ্রব্য ছাত্রেরা এখানে পাইয়া থাকে। পড়াশুনার সঙ্গে তরুণ বিভার্থীদের বিভিন্ন সন্ত্রণগুলি বিকাশের জন্ম বিভার্থী আশ্রমেব নৈতিক শিক্ষার বাবস্থাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আংশিক থরচ বা পূর্ণ থরচ বহনকারী নৈতিক শিক্ষা প্রহণ করি কছুসংখ্যক ছাত্রও রাখা হয়। আলোচ্য বশ্লেষে সর্ব্রমাট ৯৫ জন আশ্রমিকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে ছিল ৬৪ জন: ১৪ জন আংশিক ও ১৭ জন পূর্ণ বায় বহন করিয়াছে।

পরীক্ষার ফল সকল বিভাগেই বিশেষ
মন্তোষ্কনক। প্রি-ইউনিভার্নিটি পরীক্ষার
২৬ জন, ডিগ্রী ফাইকাল পরীক্ষার অনার্স
কোর্সে ১০ জন ও পাসর্কোর্সে ২ জন, এবং
এম.এ. প্রীক্ষার ১ জন প্রাক্ষা দিয়াছিল।
সকলেই পাস ক্রিয়াছে। অনার্স পাইয়াছে
১ জন—২ জন ফার্স্ত ক্লাস ও ৭ জন সেকেও
ক্লাস।

অধিকাংশ ছাত্রের সম্পূর্ণ বায়ভার আশ্রমকে বহন করিতে হয় বলিয়া এই প্রতিচানকে সহাদয় জনসাধারণের দানের উপর নির্ভ্তর করিতে হয়। খ্বই আনন্দের বিষয়, বিদ্যার্থী আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রেরাও তাহাদের দায়িত্ব দখন্দের গতেতন, বর্তমান বৎসরে মোট টাদার শতকরা ৩৮ ভাগ প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট হইতে আদিয়াছে।

নিকটবর্তী অঞ্চলের নিয়মধ্যবিস্ত ও দরিত্র পরিবারের ছেলেদের জন্ম আশ্রমের বিজার্থীরা একটি নৈশ বিভালয় পরিচালনা করে। সমাজ-সেবার কিছু না কিছু কাল ভাহাদের নিড্য-কর্মের অভত্বত। বর্জমান পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় আর একটি কাদ্ধ বিশ্বার্থীর।
করে; দেটি হইতেছে কৃষির উদ্যোগ।
প্রায় ৩৫ বিঘার মত দ্বিতে চ্যেবাদ হইতেছে,
ইহাতে তাহাদের প্রমদান বিশেষভাবে
উল্লেখযোগা।

বিদ্বাণী আশ্রমের আব একটি কর্মবিভাগ রামকুঞ্চ মিশন শিল্পীঠ। সরকার-অন্তম্যাদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল ইল্লিনীয়ারিং-এ ৩ বংসবের ভিপ্লোমা কোর্স-এ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বর্তমান বংসরে ইহার ছাত্রসংখ্যা ৭২০।

বিভাগী আশ্রমের বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবেকানন্দ জয়ন্তী-ভবনের ঘারোদ্যাটন। কেন্দ্রী: মন্ত্রী শ্রীমেহের-টাদ খালা সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় নিমিত এই দ্বিভল ভবনটির ঘারোদ্যাটন করেন। এই ভবনের একভলায় আছে একটি প্রশস্ত সভাকক্ষ এবং দ্বিভলে লাইরেরা ও ক্রা রীভিং ক্রমের ব্যবস্থা। লাইরেরা ও ক্রা রীভিং ক্রমের প্রয়োজনীয় আসেবার্ণার ও পুরুকাদি এখনও সংগৃহীত হয় নাই। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ আশা করেন শীঘ্রই ভাহারা এই বিভাগের কর্মোত্রোগকে স্ক্রম্ব করিয়া তুলিবেন।

বুঁছি রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষা হাদপাতালের বাষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৪—মার্চ. ১৯৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫১ গৃষ্টাবেণ এই হাদপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রতিষ্ঠাকালে শ্যাদংখ্যা (bed) ছিল ৩২; বর্তমানে এখানে ২৪০টি শ্যা আছে, তরাধ্য ১০টি কেবিন ও ১৩টি কুটির (oottage)। কলিকাতা ও পাটনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে এবং জনসাধারণের দানে ৩২জন রোগীকে বিনা-খরচে চিকিৎসা করা হয়। সরকাবের ও দানশিল জনগণের সাহায়ে ও পৃষ্ঠপোষ্কভার

বর্তমানে যন্ত্রা-রোগের চিকিৎসার সর্ববিধ
আধুনিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আরোগ্য
লাভের পর যন্ত্রা-রোগীদের পুনর্বাসনেরও কিছু
ব্যবস্থা করা হইয়াচে।

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৩৩;
তক্মধ্যে ৩১৭ জন রোগী বংসরের মধ্যে ভর্তি হয়
এবং ২১৬ জন পূর্ব বংসরের। বংসর-মধ্যে
৩২১ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বংসরের
শেবে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ছিল ২১২।
১০৫ জন রোগীর অস্তুচিকিৎসা করিতে হয়।

কর্মচারী ও তাহাদের পরিবারবর্গের জন্ম একটি জকুরী বিভাগ আছে, দেখানে ৩৫ জনের জ্ঞান্ত চিকিৎসা করা হয়। বাহিরের বোগী বিভাগে ৩৮৮ জন ফ্লা-রোগী ও ৯৩৬ জন সাধারণ রোগীকে চিকিৎসাবিষয়ক উপদেশ ও সাহায্য দেওয়া হয়।

মোট ৮৯ জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনা-থরচে
চিকিৎসা করা হয়, ইহাদের মধ্যে ১০ জন
তপশিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভূক্ত। ১৯ জন
রোগীকে কম থরচে চিকিৎসা করা হয়।

৪০ জন বোগী আবোগালাভের পরে স্থানীয় আবোগোাতর উপনিবেশে স্থান পায়। ইহাদের সকলকেই নানা প্রকার বৃত্তিমূলক কর্ম ছারা জীবিকা-নির্বাচের স্থযোগ দেওয়া হয়।

অবৈতনিক হোমিওপ্যাধিক বিভাগে নৃতন ৪,৭৪২ এবং পুরাতন ৬,৯৫২ জন বোগী চিকিৎসা লাভ করে।

ভূবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ১৯১৯ খুটান্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হর এবং মিশন-কেন্দ্র খোলা হর ১৯২০ খুটান্দে। জামুলারি, ১৯৬০ হইতে মার্চ, ১৯৬৫ খুটান্দ পর্যন্ত বর্ষজ্ঞানির কার্যবিবরণী প্রকাশিত হট্যাচে।

মঠবিভাগে নিত্য পূজা, উপাদনা, নিয়মিত ধর্মালোচনা ও নামরিক উৎসব অভ্যতিত হইরা পাকে। শ্রীরাষকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীষা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রন্ধানন্দের জন্মোৎসব প্রতি বংসর স্কুটভাবে অমুষ্টিত হয়।

ষামীজীর জন্মশতবার্ষিকী বংশাপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদ্যাপিত হইমাছিল। এই উপলক্ষে ওড়িয়া ভাষায় দশ থণ্ডে স্বামীজীর গ্রহাবনী প্রকাশন ও দ্বিজ্ঞনাবায়ণ-সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অবৈতনিক বিবেকানন গ্রাহাগীরে বিভিন্ন বিবরের ৫,৬০০ পুস্তক রাথা হইয়াছে, পাঠাগারে ৮টি দৈনিক এবং ৪৬টি পত্রিকা লওয়া হয়।

মিশন-শাথা কর্ত্ক একটি উচ্চপ্রাথমিক এবং একটি অবৈত্নিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬২ জন বালক ও ৮৭ জন বালিকা অধ্যয়ন করে। একটি এম. ই. ছুল থোলা হইয়াছে। ১৯৬৫ খুষ্টাম্বে চিকিৎসালয়ে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২৭,৮৬২।

রেকুন রাষকৃষ্ণ মিশন গোদাইটি দমগ্র বন্ধদেশে স্পরিচিত। এই কেন্দ্রের ১৯৬৪ প্রচাদের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯০৫ খৃষ্টান্দে বেন্ধুনে করেকজন বিশিষ্ট ভক্ত কর্তৃক ধ্যান ভজন পাঠ ও জনসেবার উদ্দেশ্রে সোলাইটি গঠিত হয়। কয়েক বংসর নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চলিবার পর ১৯২১ খৃষ্টান্দে সোলাইটি বামকৃষ্ণ মিশনের অন্তভূ কি হয়। বর্তমানে রেলুনের বোটাটন্স প্যাগোড়া ব্যান্ডে (230, Botataung Pagoda Road) সোলাইটিয় নিজস্ব ভবনে ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক কর্মধারা অনুস্তভ হয়।

সোলাইটি-পরিচালিত বিরাট গ্রহাগারে গটি ভাষার বিভিন্ন বিবরের ৪৪,৭৪১ থানি গ্রহ আছে। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ৩০,৫৩৭ থানি পুত্তক পঠনার্বে এছড হইমাছিল।

পাঠাগাছে ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, হিন্দী, গুজরাতী, তামিল, তেল্পু ও উর্ত্ ভাষায় পত্ত-পত্তিকা রাথা হয়। ১৬টি দৈনিক এবং ৯৮টি দাময়িক পত্তিকা আলোচ্য বর্ষে নিয়মিতভাবে লওয়া হইয়াছে। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক পাঠক-দংখ্যা ৪০০।

ধনটি সাধারণ সভা, এবং গীতা, উপনিষং ও মহাপুক্ষবাণী অবলম্বনে ২৭১টি ক্লাস অহাটিত হইয়াছিল। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয় এবং শহরের নানাস্থানে ও বাহিরে বক্তৃতাদি দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মের আচার্যন্ত কর্মদিন যথাযথভাবে উদ্যাপিত হয়। বর্মী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দ শতবাধিকী অরণিকা (Memorial volume) প্রকাশিত হয়াহে।

#### আমেরিকায় বেদান্ত

**নিউইয়র্ক** রামক্ত্রণ-বেদান্ত কেন্দ্র— অধ্যক্ষ স্বামী নিথিলানুকা। এই কেন্দ্রে নিম্ন- লিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বস্কৃতা দেওয়া হইয়াছে:

অক্টোবর, ১৯৬৫: একাগ্রতার অভাাস; ঈশবের মাত্ভাব; অন্তর্জগতের সংবম; আমাদের মৃক্তিদাতা কে? যোগের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ।

নভেম্বর, '৬৫: শরণাগতি অভ্যাদ;
ব্রহ্ম ও ব্যক্তি-ঈশব; অশাস্ত মনকে কিভাবে
শাস্ত করা যায়; বাহিরে কর্মচাঞ্চল্য ও অন্তরে
প্রশাস্তি।

ভিদেশর, '৬৫: 'তত্তমিদা'; ভগবৎপ্রেম কিরপে লাভ করা যায়; শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ (শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে); থৃষ্ট ও বর্তমান সময়; হিন্দুধর্মের মর্মবাণী।

এতখ্যতীত 'শ্লীশ্রীরামক্বফ-কথামৃত', গীতা এবং উপনিষৎ অবলগনে ক্ষেকটি ক্লাস্থ নিয়মিতভাবে করা হইয়াছিল।

## বিবিধ সংবাদ

### কার্যবিবরণী

বারাসত রামকৃঞ-শিবানন্দ আশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৩-মার্চ, ১৯৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে আশ্রমে নিয়মিত পূজা উপাসনাদি, সাময়িক উৎসব, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠভাবে অষ্টিত ইইয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক দাতবা চিকিৎসালয়টি
১৯৬৪ খুষ্টাব্দের জুলাই মাদে পুনরায় খোলা
হয়, মোট চিকিৎসিত্তের সংখ্যা ২,৯১৫।
গ্রহাগারে ৬৫৮ খানি পুক্তক আছে।

পাঠাগাবের জন্ম ১৫টি পত্র পত্রিকা লওয়; হুইতেছে। নরেক্রপুর প্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রেমের সহযোগিতায় দ্বিদ্রদিগকে চুত্ত বিতরণের ব্যবস্থা করা হুইয়াছে।

### স্বামীজীর জন্মোৎসব

রামক্রম্ণ-বিবেকানন্দ পরিষদের
( কলিকাতা-৬ ) উভোগে গত ২১শে ও ২২শে
জাকুআরি মহাবোধি দোদাইটি হলে শ্রীমং স্বামী
বিবেকানন্দের ১০৪তম জ্রোংস্ব পালিত হয়।
প্রথম দিবদ অফুষ্ঠানের উগোধক ও সভাপ্তির
জাসন গ্রহণ করেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ্রী।

দভাপতি মহারাক্ত জাতীয় জীবনে স্থামী বিবেকানকের বাণী অন্সরণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন এবং পরিষদ কর্তৃক বাংলার মনীবিগণের উপদেশ ও জীবনাদর্শ প্রচারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। সভায় শ্রীত্রপূরাশকর সেন শাস্ত্রী, শ্রীহরিপদ ভারতী ও ডঃ শ্রীআন্তভোষ ভট্টাচার্য স্থামীজীর বহুমূখী অবদানের বিষয় আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিবদে অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বস্থ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পরিষদের সভাপতি শ্রীঞ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ স্বামীশ্রীর সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের এক ঘটনার বর্ণনা দেন।

আরিট (মেদিনীপুর): গত ২৬শে জামুমারি বুধবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাসপুর থানার আরিট গ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। তত্বপলক্ষে সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ প্রভাতকেরী, বেলা ভটায় স্বামী অম্লদানন্দ মহারাজ কর্তৃক বিবেকানন্দ বিভামন্দিরের ভিতিম্থাপন, বিকাল ৪॥টায় জনসভা ও বাত্রিতে হাতে হাতে প্রসাদ-বিতরণ হয়।

### জনসংখ্যার তথ্য

রাষ্ট্রপুঞ্জের সমীক্ষায় প্রকাশ, বিশ্বের জন-সংখ্যা প্রতিমিনিটে ১২৫ জন, প্রতি দিন ১,৮০,০০০ জন করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বে প্রতিদিন লোকসংখ্যা ৪০ হাজার করিয়া বাড়িত। আগামী ৩৫ বংসরে বিশ্বের লোকসংখ্যা ৭০০ কোটিতে দাঁড়াইতে পারে।

ঐ সমীক্ষা অহুদাবে সারা বিশ্বের জমি ও লোকসংখ্যার তুলনায় ভারতের জমির পরিমাণ ২ শতাংশ, লোকসংখ্যা ১৫ শতাংশ। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২৩
কোটি ৬০ লক্ষ। ৩০ বংসর পরে ১৯২১
খৃষ্টাব্দে ঐ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় মাত্র ১ কোটি ৫০
লক্ষ। ভারতে জনসংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি
পাইতে শুক্ত হয় বর্তমান শতান্ধীর দ্বিতীয়াধ
হইতে। প্রতি বংসর ভারতে জনসংখ্যা হত
বৃদ্ধি পায়, তাহা অফুৌলিয়ার জনসংখ্যার সমান।
ভারতে বংসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ১
কোটি ১০ লক্ষ। অফুৌলিয়ার জনসংখ্যাও
ভাহাই। এই শতান্ধীর শেষে ভারতের জনসংখ্যা
১০ কোটিতে দাঁড়াইবে বলিয়া
বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন।

#### শোকসংবাদ

শীশীমায়ের মন্ত্রশিক্ত ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত গত গই জাকুমারি (১৯৬৬ খৃঃ) বাঁচিতে সকাল ৮টা ৩৫ মিঃ সময়ে ৮৪ বৎসর ব্যুসে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি শিলং হইতে নবগঠিত বিহাবের একাউন্টেন-জেনারেলের বাঁচি অফিনে স্থানান্তরিত হন। ১৯১৩ হইতে এতাবৎকাল প্রধানতঃ তিনিই বাঁচিতে ভক্তগণ কর্তৃক অস্ট্রেড — প্রীপ্রায়ক্ষদেব, প্রীপ্রীসারদাদেবী ও প্রীপ্র স্থানী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং প্রীপ্রত্যাপ্রাদি ও অন্তান্ত উৎসবের প্রাণকেপ্র ইতিনে। তাহার স্বর্হিত বহু পালা-কীর্তন বাঁচিতে বন্ধুগণ-সমভিব্যাহারে গীত হইত। প্রীপ্রাক্রের ইচ্ছায় বাঁচিতে প্রীপ্রীগোরী মা, স্থামী প্রেমানন্দ, স্থামী স্থাতঃ ইন্বাব্র উল্লোগেই হইয়াছিল। অভি জ্মায়িক ও মিইভাষী ছিলেন তিনি। তাঁহার আল্লাচিবশান্তি লাভ কর্কক।

ë मास्तिः। मास्तिः॥ मास्तिः॥



# দিব্য বাণী

বিশং দর্পণদৃশ্যমাননগরাতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যমাত্মনি মায়য়া বহিরিশোভূতং যথা নিজয়া।
যঃ সাক্ষীকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদয়ং
তথ্যৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে॥ ১
—দক্ষিণাম্ভিরোজন—শ্বরাচান

স্থানের গড়া জগৎ যেমন মনেরই স্থান্টি, তবু
দেখার সময় মনে হয় যেন বাহিরে তা রহিয়াছে,
(জাগরণে দেখা বিশ্বও তাই, আসলে থাকে তা মনে
মায়ার প্রভাবে মনে হয় যেন বাহিরেই সব আছে।
জ্ঞান-উদ্ভাসে সদাই যেজন মায়ার প্রভাবাতীত—
জাপ্রতে দেখা বিশ্বও যাঁর কাছে স্থপ্নের মত,)
দেখেন যেজন আপনারি মাঝে মায়া-গড়া বিশ্বের—
দর্পণমাঝে প্রতিবিশ্বিত মহানগরার সম,
সমাধিতে ( যাঁর সেটুকু দেখাও শৃক্ত-বিলান হয় )
দেখেন নিজেরে স্বরূপ কেবল অদ্বয়. অকুপম—
প্রণাম জানাই নত হয়ে সেই প্রীগুরুরূপধারীরে,
( করুণাসাগর, মোহনাশী ) সেই দক্ষিণামৃতিরে।

নিধরে সরবিত্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্। গুরুবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তরে নমঃ॥ ১৪ সকল বিভার খনি, ভবরোগ-বৈভ যিনি, তাঁরে প্রণতি জানাই সর্ব-লোক-গুরু দক্ষিণামূতিরে।

## কথা প্রসঙ্গে

সনাতন ধর্ম, ভগবান বৃদ্ধ ও আচার্য শক্ষর
ভারতের ধর্ম সনাতন ধর্ম। হাজার হাজার
বছর পূর্বে সত্যন্দ্রীগণ কর্তৃক আবিক্ষত বেদই
এই ধর্মের ভিত্তি। সত্যন্দ্রীদের উপলব্ধিতে
যে জ্ঞানরাশি উদ্থাসিত হইমাছিল, তাহাই বেদ;
জগৎ ও জীবন যে সত্যগুলি খারা চালিত হয়,
ভাহাই বেদ।

মৃষ্টিমেয় কয়েকজন ঋষি জগৎ ও বিশ্বের মৃলে যে চরম সত্য রহিয়াছে, তাহা জানিবার জন্ম আকুল আগ্রহ লইয়া ত্রতী হইয়াছিলেন এবং ভাহা জানিয়াছিলেনও। যে কোন দিক হইভেই হউক না কেন, এই সভাকে জানিবার জন্ম ত্রনিবার আগ্রহ যখন মনে জাগে, তাহার গভীরতা যে কতথানি, তাহা সাধারণ লোকের ধারণার অতীত। এই সভালভে কি লাভ-লোকসান হইবে, এ প্রশ্নও সেথানে উঠে না। ভগবান বৃদ্ধ, শ্রীরামক্তক্ষ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সভ্যান্তর জন্ম বি আগ্রহ দেখা যায়, সভালাভের জন্ম সব কিছু, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত ভাগে করিবার যে স্বদ্ধ্য সম্বন্ধ দেখা যায়, ভাহার পরিমাপ করা সাধারণ মনের পক্ষে সভাই অসম্ভব।

দত্যলাভের জন্ম এই সর্বস্থ ত্যাগের পথ,
নির্তি-মার্গ, ম্টিমেয় কয়েকজনের জন্মই।
সাধারণকে চরম সত্যলাভের পথে চালিত
করিতে হইলে জন্ম পথে তাহা করা ছাড়া
সফলকাম হইবার কোন জাশা নাই। সত্যলাভের জন্ম সর্বস্বত্যাগ করার সহল্ল ও শক্তি
সর্বসাধারণের মধ্যে থাকে না। কিছুটা ভোগ
না করিলে মন সেখানে উচ্চতর মার্গে উঠিতেই
চায় না, ত্যাগের শক্তিও সেখানে জন্মস্বল্ল

শংযমাভ্যাদের **মাধ্যমে ধাপে ধাপে আ**দে; চরম শত্যের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাথিয়া সংযত ভোগের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার পথ, ক্রমমৃক্তির পথ, প্রবৃতিমার্গই দেখানে প্রশস্ত। দেখানে এই কথা বলিয়াই ভাহাদের সভালাভের পথে নামাইতে হইবে যে তুমি যাহা চাহিতেছ, আমাদের কথামত চলিলে তাহা আরো অধিক পরিমাণে পাইবে। তাছাড়া, নিয়মিত ক্রিয়া কর্মের অহুষ্ঠানের মাধ্যমে তামসিকতা কাটিয় যায়, যাহা সতালাভের পথে চলিতে হইলে একান্ত প্রয়োজন। আর, কোন নিয়মপালন-তাহা যে উদ্দেশ্যেই করা হউক না কেন-মনকে গুছাইয়া আনে, ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াইয়া দেয়। ইহাও সভালাভের জন্ম একাস্ত প্রয়োজন: কামাবন্ধলাভেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া চলিলেও এ পথ মাহুষকে অস্ততঃ জাগ্রত ও শক্তিদৃপ্ত করিয়া তোলে।

বেদের মধ্যে সত্যমন্তার। তাই কৃটি প্থেরহ
সন্ধান দিয়াছেন—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড।
একটি পথ বিশ্বের মূল সভ্যের, বিশুদ্ধ জ্ঞানের;
অপরটি হইল বিশ্ব ও জীবন পরিচালক নিয়মশুলিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিয়া
বৈজ্ঞানক পদ্ধতিতে ধারাবন্ধভাবে জীবন
পরিচালিত করিয়া ইহঙ্গীবনে ও পরজীবনে
অধিকতর ও উন্নত্তর আনন্দ লাভের—যাহা
সকল মানুষই খুঁজিয়া বেড়ায় এলোমেলা
ভাবে। তবে দেখানেও মূল সত্যকে চোথের
সামনে রাখিয়া চলিতে হয়, যাহাতে একদিকে ভগবচ্চিস্থাজনিত আনন্দের আস্থাদলাভে চরম সত্যের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ বাড়ে
এবং ভোগের অনিতাতা ও অসারতার প্রতি

জাগ্রত মনের দৃষ্টি ক্রমনিবদ্ধ হওয়ায় উহার প্রতি
আকর্ষণ ক্রমশ: ক্রিয়া যায়। জীবনের
প্রতিটি কর্মে ভগবানকে স্মরণ করিয়া চলিতে
চলিতে মনে তিনি ক্রমশ: গভীরতর ভাবে
বিদিয়া যান। বেদে তাই জ্ঞান ও কর্মের
সংযোগদেতু রূপেই যেন উপাদনার কথাও
বহিয়াছে।

যে কোন বস্তু ও ঘটনা যে সভ্য বা নিয়ম দাবা চালিত, তাহার জ্ঞান হওয়া মাত্র আমরা তাহাকে নিজ প্রয়োজনদিদ্ধির জন্ম ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারি। জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রভ্রক। ব্যবহারিক জীবনে সভ্যকে কাচ্ছে লাগাইবার সময় সাধারণ মাতৃষের সে সত্য সম্বন্ধে বিস্তাবিত জ্ঞান না থাকিলেও চলে, ভধু বিজ্ঞানীদের নির্দেশিত প্রয়োগবিধিটুকু জানিলেই যথেই। বেদের কর্মকাণ্ড এই প্রয়োগ-বিধি লইয়াই। দেখানে বেদের নির্দেশমত যাগ্যজাদি কর্ম নিখুঁতভাবে করিতে পারিলেই বাছিত ফললাভ হইবে। কর্মফলের এই অমোঘ নিয়মাত্বর্তিতা লক্ষ্য করিয়াই বেদের এই অংশ লইয়া গঠিত দর্শন পূর্বমীমাংসায় তাই বলা হইয়াছে, কাৰ্য যথায়ৰ ভাবে করিনেই ফললাভ হইবে; জৈমিনির স্তে তাই কোথাও সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান বিখনিয়স্তা করুণাময় ঈশবের বিশেষ উল্লেখ নাই। এমন কি যজাদি কর্মে যে সব দেবতাকে আহুতিদান করিতে হয়, তাঁহাদেরও গুরুত্ব দেখানে কর্মের দশ্য প্রয়োজন বলিয়াই। কর্ম ফল প্রস্ব করে নিজেরই গুণে, দেবতাদের বা অন্ত কাহারো ৰূপায় নহে। ভাই দেখানে ভগবান ও म्बर्जाम्ब यक्षभामि नहेशा चालाह्या कविवाव প্রয়োজন হয় নাই।

উপরতে মূলে না রাথিয়া কর্ম করার ফল কিছ বেদের কর্মকাণ্ডের যাহা মূল লক্ষ্য—তাহার

বিপরীতই হইবার—ইহলোকে এবং মুর্গাদি-লোকে ভোগকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া ভুল হইবার সম্ভাবনা। বেদে অবশ্য স্প্রাক্ষরে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে স্বর্গাদি লোক হইতেও শুভকর্মফলাবদানে আবার ফিরিয়া আসিতে হয় -- জনামৃত্যুর হাত হইতে চিরুমুক্তি-লাভ ঘটে না। জৈমিনির মীমাংসাস্থ্রে আত্মার স্বরূপ বা মৃক্তির বিষয়ে কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও পরবতীকালে ভাষ্ঠকার কুমারিল ভট্ট অবশ্র ত্রথের কবল হইতে মৃক্তি পাইবার উপায় বলিয়াছেন: কামা কর্ম না করিয়া নিতা ও নৈমিত্তিক কৰ্ম শুধু কৰ্তব্য হিদাবে সমাধান করিলে এবং সংযত হইয়া চলিতে পারিলে আত্মা তাঁহার 'ষম্ব' অবস্থা ফিবিয়া পান। এই অবস্থা লাভ করিলে সর্ব তুংখের অবসান হয়। আত্মার স্বভাবত: 'চৈতক্ত' নাই—'আমি'-বোধ নাই (দেহমনাদি সংযুক্ত যে চেতনা, লক্ষ্য এখানে তাহাই )—স্বভাবত: তিনি ত্বংথাতীত। ইহা বেদোক চরম সত্যের ইঞ্চিত ভগবান বুদ্ধদেব-প্রচারিত অবদানের, নির্বাণের অহুরূপ-যেথানে বলা হইয়াছে 'আমি'-ও মিধ্যা।

বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা বেদাস্কের সভ্যকে—
যাহা বেদের সারকণা একেবারে ভূলিয়া ভর্
কর্মকাণ্ডের উপর অভ্যধিক জোর দেওয়ার
ফলে, ঈশ্বরকে লক্ষ্যে না রাথিয়া কর্ম
করার ফলে কালক্রমে জীবনের মূল উদ্দেশ্ত
ভগবানলাভ ধর্ম-কর্ম হইতে সবিয়া গিয়াছিল
—ভোগই জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল।
আবার, পুরোহিভগণ ধর্মকে স্বার্থদিন্ধির
জক্ত ব্যবহার করিভেছিলেন—অত্রাক্ষণের,
সাধারণ লোকের নিকট হইতে বেদকে
দ্বে রাধা হইয়াছিল; পুরোহিভদের কথামভ

না চলিলে ধর্ম হইবে না-উপরত্ন পরলোকে ভীষণ হুদশাগ্রস্ত হইবার ভয় দাধারণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল করা इटेग्नाहिल। दिएक माज्ञकथा द्य कि, माधावर्णक তাহা জানিবার কোন উপায়ই ছিল না। ধর্মের এই প্লানি দূর করিবার জন্ত ঠিক সেই সময় ভগবান বুদ্ধের আবিভাব ঘটে ৷ তিনি বুঝিয়া-ছিলেন ধর্ম বলিয়া যে আচরণ চলিভেছে, ভাহা মামুষকে তু:থের হাত হইতে নিজ্তি দিতে পারে না৷ রাজা ত্যাগ করিয়া কঠোর ত্যাগের পর অবলয়নে ডিনি ভাই যাল্যের জংথের চাত হইতে নিজ্তিলাভের পথ খুঁজিতে সাধনায় বতী হইবেন এবং দাধনান্তে সফলকাম হইয়া ছোষণা করিলেন দে পথের কথা। খব চড়া পর্দাতেই হুর তুলিক্সা তিনি ঘোষণা করিলেন— ঈশ্ব মানিবার প্রয়োজন নাই, বেদকে প্রামাণ্য বলিবারও প্রয়োজন নাই ৷ তুঃথের হাত হইতে निष्ठिनाट्डिय जन योहा প্রয়োজন, कविषा हिन्दल्हे हहेल। हेहाव जग काहादक ध ভয় করিবার বা কাহারো কাছে করুণা প্রার্থনার প্রয়োজন নাই। খুবই চড়া স্থব, কিন্দু সে পরিস্থিতিতে ইহারই প্রয়োজন ছিল। সর্ব-সাধারণের পক্ষে এসব কথা ধারণার বহিত্তি, বিশেষ করিয়া বেদ ও ঈশ্বন না মানিয়া ধর্মপথে চৰা ভারতবাদীর পক্ষে তৃষ্কর; তবুও যে ভারত বৃদ্ধের বাণী দাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ-স্বামীদ্দী বলিয়াছেন-তাঁহার হৃদয়, মানবতু:থে তাঁহার সমবেদনার অসীমতা ৷ স্বামীক্ষী বলিরাছেন, "নির্বাণে ঠাহার মহত্ব বিশেষ কি ? তাঁহার মহত্ব in his unrivalled sympathy." "তাঁহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁৰ intellect এবং heart-- যাহা পগড়ে

আর হইল না।" "সর্বশ্রেণীর মাস্থ্রের জন্ত গভীর প্রেমের প্রথম প্রবাহ" বৃদ্ধদেবের হদর হইতেই নিংম্বত হইয়া, ভারতবর্ষ থেকে উথিত হয়ে ক্রমশঃ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের নানা দেশকে প্রাবিত করেছে।"

বৃদ্ধদেব "বেদেরই সার কথা", বেদাস্থোক্ত সভাই প্রচার করিয়াছিলেন, অথচ বেদ মানেন নাই। সেজ্ঞ স্বামীজী বৌদ্ধর্মকে বলিয়াছেন (হিন্দ্ধর্মের) "A rebel child"। দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে চিবাচরিত প্রথা হইতে টানিয়া একেবাবে বাহিরে না আনিলে লোকেব হুদর সভার কির্ণে উদ্ভাসিত করা সন্থব হুইত না—এই জ্ঞাই বৃদ্ধদেব এরপ কঠিন নির্দেশ দিয়াছিলেন। বাঞ্জিত ফল্ও ভাহাতে ফলিয়াছিল — বৃদ্ধের বাণী – বিশুদ্ধ জ্ঞানের বাণী ভারতবাসীর ক্লয়ে হ্লয়ে শেকন তৃলিয়াছিল।

তবে, চরম পভোর এক উচ্চ তত্ত – যেথানে 'আমি'ও মিপ্যা, 'ঈশ্বব'ও মিথ্যা– ধারণা করিবার লোক কয়জন ? বুহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবন্ধ্যের মুখে এই চরম সভাের কথা ভূনিতে <u>দেখানে</u> 'সংজা 'আমি' থাকে না—ভনিয়া মৈত্রেয়ী চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে (তখন নবেক্সনাথ ) শ্রীবামকুফদেব যথন নিজ অমিতবল স্পর্শসভারে সোজাস্তাজ এই চরম সত্তের প্রত্যক্ষ অক্তভৃতি লাভ করাইতে চাহিয়াছিলেন, তথন বহির্জগতের দব কিছুর দঙ্গে তাঁহার এক সর্বগ্রাসী মহাশ্রে 'আমিত্ব'ও 'যেন একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে' দেখিয়া ৰামী বিবেকানন্দও ইহাকে মৃত্যু বলিয়া ভাবিষা চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, 'তুমি আমার একি করলে!' আর ঈশরকেই বা উড়াইয়া দিতে পারে কয়জন ্ ইখর যভকণ

কথার কথা মাত্র, ধর্ম হতক্ষণ আনলোচনার বিষয় মাত্র, তভক্ষণ আমরা সকলেই পারি—**ঈশ্ব**রকে উডাইয়া দিতে না পারাটাই তো আজকাল বুদ্ধিহীনতার, শিক্ষাহীনতার, কুসংস্কারের লক্ষণ! কিন্ত ধর্ম যেথানে যথার্থ ধর্ম-উপলব্ধির বিষয় -- সেথানে > সেথানে ঈশব ছাড়া অগ্রসব হইবার লোকের সংখ্যা মৃষ্টিমেয়। তোতাপুরী যথন শ্রীরামরুঞ্চেবকে অবৈত্যাধনায় বতী করিবার সময় মনকে অন্বয়তত্ত্বে লীন করিতে বলিয়াছিলেন, প্রীরামকৃঞ্চদেবও প্রথম চেষ্টাব পর বলিয়াছিলেন, 'হইল না'—মন একাগ্র করিবামাত্র প্রমানন্দ্রয়ী চিন্নয়ী মা-কালী আদিয়া দেখানে দাঁডাইভেছিলেন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে মন চাহিতেছিল না। চলার পথে কাহারো সাহায় চাই না, আমার মুখ-তু:থের অংশী রূপে কাহাকেও চাই না-এদৰ কথা শুনিতে বলিতে খুবই ভাল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এত নিজীকতা লইয়া চলিতে পারে কয়জন ?

ভাই ভারতবাসীরা প্রথমে প্রম আগ্রহভবে বুদ্ধের এই বাণী গ্রহণ করিলেও পরে বৌদ্ধর্মকে ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইলাছিল এই জন্তই, এবং এই জন্তই যে-বুদ্ধদেব ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজন নাই বিলয়াছিলেন, অধিকাংশ বৌদ্ধর্মাবলিধ্বণ (মহাযানপশ্বীরা—চীন, ভিব্বত, মালয়, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা) উাহাকেই ঈশ্বর করিয়া ভাঁহারই পূজা করিয়া ছাডিগাছেন। ইহা ছাড়া সাধারণ মাজ্যেব গত্যন্তর নাই।

বৃদ্ধদেবের তিরোধনের পর কয়েকশত বৎসরের মধ্যেই ভারতে আবার তাই ধর্মের নামে অধর্মের স্রোভ প্রবাহিত হইয়াছিল। সর্বোচ্চ পর্দায় জীবনের স্থর বাঁধিতে না পারিকে ধর্মলাভ হইবে না – এই নির্দেশ সর্ব- সাধারণকে অধিকারী-অন্ধিকারী দিলে. নিবিশেষে সকলকেই সন্ত্রাদীর আদর্শে ধর্ম পালন কবিতে বলিলে যাহা না হুইয়া পারে না ভাচাই হইয়াছিল--ধর্মের নামে তান্ধিক ক্রিয়াকলাপের বিক্ত আকার প্রভৃতি গোপন ভোগে মানুষ লিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, বেদের দার কথা লোকে আবার ভূলিয়াছিল। "(বৌদ্ধর্মের) অধিকা•শ শক্তিই নেতিমূলক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়াতে বৌদ্ধর্মকে উহার জন্মভূমি হইতে প্রায় বিলুপ হইতে হইল, আর ষেটুকু অবশিষ্ট রহিল, ভাহাও বৌদ্ধর্ম যে স্কল কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ড নিবারণে নিয়োজিত **২ইয়াছিল, তদপেক্ষা শতগুণ ভয়ানক কুসংস্কার** ও ক্রিয়াকাণ্ডে পূর্ণ হট্য। উঠিল।" "দ**র্বোপ**রি বৌদ্ধর্মের জনা আয় মক্ষোলীয় ও আদিম প্রভৃতি ভিন্ন প্রকৃতির জাতির যে মিশ্রণ হইল. ভাহাতে অজ্ঞাতদারে কতকগুলি বীভংদ বামাচারের পৃষ্টি হইল।"

"প্রধানতঃ এই কারণেই সেই মহান আচার্যের উপ্দেশাবলীর এই বিক্নত প্রিণতিকে শ্রীশক্ষণ ও তাহার সন্ন্যাদীসম্প্রদায় ভারত হইতে বিতাভিত করিছে বাধা হইয়াছিলেন।" আচার্য শক্ষর আবিভূতি হন বেদের সার কথা আবার শুনাইবার জন্তা। তিনি বুন্দের মত আপসহান ভাবে বেদের সার কথাগুলি প্রচার করিলেও বেদকে মন্থীকার তো করেনই নাই—বেদকেই প্রামাণ্য বলিয়াছিলেন। সাধনার স্তর্ববিশেষে ইবরোপাসনাদির প্রয়োজনও অন্ধীকার করেন নাই।

বৃদ্ধদেব দাধকজীবনে যাহা অবলম্বন করিতে বলিয়া গিয়াছেন—মধ্যপদ্বা—তত্ত্ব দম্বন্ধেও তিনি দেই মধ্যপদ্বাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যতটুকু যুক্তিতে ধরা যায়, ততটুকুই বলিয়াছেন। অবিভা হইতেই 'আমি'-বোধ (বিজ্ঞান) ও ক্রমে

ছ:খাদি সব কিছুর সৃষ্টি, ইহা বলিয়াছেন।

অজ্ঞান কোণা হইতে আসিল, তাহা বলেন

নাই। আবার অজ্ঞানের বিনাশের, আমিজের

বিনাশের, নির্বাণের পর কি থাকে তাহাও

বলেন নাই। বলেন নাই, কারণ তাহা মনবৃদ্ধির অতীত, ভাষার অতীত। জ্ঞানকাণ্ডের

নান্তিমূলক দিকটিই তিনি দেখাইয়'ছেন,

অন্তিমূলক দিকটিতে নীরব। কারণ উহা

দেখাইতে গেলে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার
করিতে হয়—মনবৃদ্ধির অতীত প্রদেশের ইঙ্গিত,

যাহারা দেখানে গিয়াছেন তাঁহাদের কথা

হাডা, অন্ত কোথাও হইতে পাওয়া অসম্ভব।

শঙ্করাচার্য বেদাস্থোক্ত উভয় र्डक भी দেখাইয়াছেন ৷ যেখানে 'আমি'ও থাকে না. 'আমি'র অন্তর্যোগ্য কিছুই থাকে না---দেখানে যাহা থাকে তাহা হইতেই আমিবের ও অন্য সব কিছুর উন্তব। 'নেতি' 'নেতি' করিয়া 'আমিছে'রও পারে যে অবস্থায় যাওয়া যায়, ভাহা 'আমিছে'রই মহত্তম রূপ। তাহা আনন্ধরণ, চৈতক্তররণ ও সংবরণ। ইহার প্রমাণ ? প্রমাণ একমাত্র দে সভ্য থাহার। প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা, বেদ, এবং নিক্ষের উপলব্ধি। সভাদ্রপ্রাদের উপলব্ধি বাদ দিয়া ভুধু যুক্তি দারা ইহা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কিন্তু সভাদ্রষ্টাদের কথায় বিশ্বাস করিতে মনে যত বকম সংশয় উঠিতে শারে, তাহার নিরসনের জন্ম তিনি যে যুক্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। বিশ ও জীবনের মৃলে যে চরমদত্য বহিয়াছে, তাহা লইয়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে, যুক্তির দিক দিয়া শকরের মত আজিও দেগুলির শীর্ষয়ান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

তাছাড়া আচার্য শহর ঈশবোপাসনারও স্থান দিয়াছেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিভে, যতক্ষণ না চরমসত্য উপলব্ধি হইতেছে, ততক্ষণ যেমন 'আমি'-ও থাকে, জগৎও থাকে তেমনি জগৎকর্ভা ঈশ্বর বা স্পুণরক্ষাও থাকেন।

হাজার হাজার বছর পূর্বে ভারতের তপোবনে দে সতা উদ্ভাসিত হইয়াছিল. তাহারই বিভায় ভারতের সভ্যতা, ভারতের নমাজ সমূল্পন। ভারতীয় জীবনাদর্শ এই চরম সভ্যলাভ: অধিকারীভেদে এই আদর্শ বিভিন্নাকার হইলেও তাহা সবই এই সভ্যাভি-म्बी, नर्वछरतत जीवनामर्ग्तदे अथ अमर्गक এই শত্যের আলোক। চরম শত্যের বিভায় উচ্ছন বলিয়াই এত হাজার বছর ধরিয়া বছ ঝড় ঝঞ্চা সহিয়াও তাহা নিজম্বতা লইয়া জীবিত আছে। মাঝে মাঝে স্বাভাবিক নিয়মে সমাজ-ও ধর্ম-জীবনের মালিক্সবশতঃ এই দীপ্তি দ্বং মান হইয়া পড়িয়াছে-কিন্তু নিৰ্বাপণের পূৰ্বে কোন সভ্যন্তপ্তার আবির্ভাবে উহা সর্বকালেই পুনকজ্ঞল হইয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ ও শহুর সহট-ক্ষণে ভারতের নির্বাণোমুথ প্রাণশিথাকে 🛤 বিপুল ভাগরতা দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। বৈশাৰী প্ৰিমা ও শুক্লা পঞ্মী তাঁহাদের আবির্ভাবে ধক্ত। আজ বিখের সকটকণে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের করুণায় বিশ্ববাসীর क्रमग्र यथार्थ मानवर श्राम ७ यथार्थ এক एरवार ४ द चालारक भूग रहेशा डेईक।

# স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

( निक्कविदाती मह्मिकरक लिथिछ )

শ্রীহরিঃ শরণম্

গড়-মুক্তেশ্ব ২৪।১।'৽৮

श्रिष्र निक्थनान,

ভোমার ১৬ই তারিথের পত্র হস্তগত হইয়াছে। সমাচার অবগত হইয়া প্রীত হইয়াছি। শ্রীমান অতুলের পত্তও পড়িয়াছি। ভাহাকেও উত্তর লিখিব। মধ্যে আমার দাঁতের গোড়া ফুলিয়া গলাবেদনা প্রভৃতিতে কিছু কট দিয়াছিল। এখন অনেক ভাল আছি। এখানেও অল্প বৃষ্টি হইয়া লোকদের অনেকটা শাস্ত করিয়াছে। আনাজের মূল্যও কিছু কাম্যাছে ভনিতেছি। দেশে শতা যে নাই একেবাবে এরপ নহে। কেবল ব্যাপারীরা অর্থলোভে একজোটে ইহার মূল্য বাড়াইতেছে। লোভ বড়ই বিষমবস্থা। দয়াধর্ম সকলই নষ্ট করিয়া দেয়। এই লোভ যে কেবল অর্থেই নিবন্ধ এমন নহে। নাম যশ মান্ত ইত্যাদি ইহার অনেক রূপ আছে। ইহাই যত অনর্থের মৃপ। ইহার প্রেরণায় মাতৃষ কওবাবৃদ্ধি ভুলিয়া যায়। ইনি যদি একবার আপনার আসন কোণাও জমাইতে পান তবে ইহাকে আর দেখান হইতে তোলে কে ? ক্রমে ইহার নাম হয় প্রেষ্টিজ। প্রেট্টজ বক্ষা করিবার জন্ম মানুষ করিতে পারে না এমন কাজই নাই। কিন্তু কমের ফল অবশ্রম্ভাবী। শুভ কর্ম শুভফল ও অশুভ কর্ম অশুভ ফল প্রস্ব করিবেই। স্বভরাং কালে অশুভ কর্মফল একত্রিত হট্যা প্রেষ্টিজাদি থাহা কিছু সমূলে বিনাশ করিয়া দেয়। ইহারই নাম সংসার। ইহাই চক্ষের সন্মধে নিয়তই ঘটিতেছে। আমরা মায়াবশে কেবল দেথিতে পাইতেছি না। অথবা দেখিয়াও নিজের বেলা দাবধান হইতে ভুলিয়া ঘাইতেছি। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছ বোধ হয়। এই যে দেদিন বঙ্গের ছোটলাট হাইকোটের জন্পদের অন্থরোধ করিয়াছেন যেন তাঁহারা তাঁহাদের রামে পুলিদের দোষকীর্তন না করেন, কিছু বলিবার থাকিলে গবর্ণমেন্টকে লিখিয়া পাঠান—ইহাও এই প্রেষ্টিজ বৃক্ষার প্রয়াম। কিন্তু বাস্তবিক এরপ করিয়া কি প্রেন্টিজ থাকে ? স্থকর্মের ফলে প্রেপ্তিজ উৎপদ্ধ হয় এবং তাহার অভাবেই আবার উৎসন্নও যায়। ইহার অক্তথা হইবার নহে। এইরূপে দকল পাবলিক কার্যের উৎপত্তি স্থিতি নাশ। ধর্মে অর্থাৎ নি: স্বার্থতায় উৎপত্তি ও শ্বিতি এবং তাহার অভাবে নাশ হইবেই। কিন্তু ব্যক্তিগত দানাদি চিবদিন থাকিবে। কারণ ইহা হৃদয়ের জিনিস। হৃদয় থাকিলে ইহার কার্যও হইতে থাকিবে। এথানে নাম্যশাদি কোন উত্তেজক কারণ প্রেরক নহে। ইহা ছতঃপ্রবাহিত করুণাতটিনী। ञ्चदार कान ভरেत कावन नाहे। आभारम्य एमए अवस्थानाहेरक्षमन अथन्छ ममन हहेराव ममग्र আদে নাই। সাধারণ লোক অশিক্ষিত আর শিক্ষিতেরা চরিত্রবিষ্কিত। প্রভুর যেমন ইচ্ছ। হটবে। P. B. সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবিয়াছ, উহা তোমার নিকট থাকুক। পরে কিছু বলিবার হয় বলিব। আমি এখন কিছুদিন এইখানেই থাকিব বোধ হয়। আমার ভভেচ্ছাদি বানিবে। ইডি---

শ্রীতুরীয়ানন্দ

## ধত্মপদ

নচিকেতা ভরদাজ

যো চ পুকের পমজ্জিত্ব।
পচ্ছা সো নপ্সমজ্জিতি
সো ইমম্ লোকম্ পভাসেতি
অব্ভা মুত্তো ব চন্দিমা। ৩২।
যস্স পাপম্ কতম্ কম্মম্
কুসলেন পিথীয়তী
সো ইমম্ লোকম্ পভাসেতি
অব্ভা মুত্তো ব চন্দিমা। ৩৩।
অন্ধভূতো অয়ম্ লোকো
তক্ষকেত্থ বিপস্সতি
সক্ণো জালমুত্তো ব
অপ্পো সগ্গায় গচ্ছতি। ৩৪॥ শ্বাপদ॥

প্রথমে যে অবিবেকী প্রমন্ত—দে যদি পশ্চাতে
ধার স্থিতপ্রজ্ঞ হয়—তাহলে সে মেঘমুক্ত চাঁদের মতন
আলো দেয় পৃথিবীকে। এবং যার পাপকর্ম কুশলধর্মের
কল্যাণে আবৃত তারও মুক্ত সন্তা স্নিগ্ধ চন্দ্রমাতে
প্রতীকা পরিব্যাপ্ত—সে তথন আলোর চারণ। ৩২।৩৩॥

অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এ জগতে মৃষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের প্রচ্ঞান রয়েছে যারা প্রমৃক্ত প্রকৃত দৃষ্টির অধিকারী। জালমৃক্ত পাথীর মতন অতি স্বল্পলোক যারা পেতে পারে স্বর্গের শরার। ৩৪॥

### ভগবৎপ্রসঙ্গ\*

#### স্বামী মাধবানন্দ

এক

(বেলুড় মঠ।

শনিবার, ১৫ই দেপ্টেম্বর, ১৯৬২)

মা কালীই এবার ঠাকুর হয়ে এদেছেন।

শুধু আন্তরিকতার সঙ্গে ডাকলেই হবে।
আমরা এক পা এগোলে তিনি একশ পা
এগিয়ে আসেন। তিনি দয়ায়য়। তিনিই রূপা
করে দর্শন দেন। সাংসারিক বিপদ আপদ
স্থত্থে কিছু থাকবেই। ওদিকে না তাকিয়ে
ইউকে ডেকে যেতে হবে। বেশী বলার কিছু
নাই। তিনি আমাদের মাতৃভাষায়, বাঙলা
ভাষায় কত সহজ করে ধর্মেব কথা বলেছেন;
কথায়তে ভারয়েছে।

তাঁকে আপনার বোধ করবে। তিনি বাপমার চেয়েও আপনার। তাঁরই কিছু ভালবাসা
আমরা সংসারে দেখতে পাই। সংসারের
মধ্যে তাঁকে আপন করে নিতে হবে। তিনি
আমাদের প্রার্থনা শোনেন। উতলা হবার
কিছু নাই। দেখা দেবেনই দেবেন।

( বেলুড় মঠ। ববিবার, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬২)

প্রাণের যোগ হচ্ছে দব চেয়ে বড় জিনিস।
জাগতিক বিষয়ের জন্মই দবাই ছোটে কিন্তু
ভগবানলাভের জন্ম কজন চেষ্টা করে 
শামরা বিশাদ করি, ঠাকুরই সাক্ষাৎ ভগবান।
তিনি মান্ত্রমণে এসেছেন। স্থামাদের
দামান্য ভাকও শোনেন।

একদিন না একদিন দেখা দেবেনই। শশী মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, এ যুগে ঠাকুরকে যে স্ববণ কবৰে, তার কোন ভয় নাই।
ঠাকুরের উপদেশ 'কথামৃত'তে পাবে। সংক্রেপে
খ্ব সরল করে বলা আছে। 'লীলাপ্রসঙ্গ',
'মায়ের কথা' এসব পড়বে। মা ও ঠাকুরের
কথা আলাদা নয়। প্রার্থনা করলে তিনি
শুনবেনই ভনবেন। তবে দেখা পাওয়া বা
তাঁর ডাক ভনতে পাওয়া—আমরা তৈরী নই
বলে পাই না। দিনে নক্ষত্র দেখতে না পেলেও
নক্ষত্র থাকে; তেমনি তাঁর সাড়া না পেলেও
তিনি আছেন, আমাদের ভাক শোনেন।
ঠাকুর এসে এ মৃগে ধর্মজীবন খ্ব সহজ্ব করে
দিয়েছেন। জলহাওয়ার মত সহজা কিন্তু
তা অঞ্চত্র করতে হবে। আমাদের ব্যবহারিক
জাবনে তা দেখাতে হবে। দেইটিই হবে
test.

( বেলুড় মঠ। লোমবার, ২৪শে দেপ্টেম্বর, ১৯৬২)

আমবা কভটা মনপ্রাণ দিয়ে ডাকছি—
তার উপর সব নির্জর করছে। ছোট ছেলে
যথন কাঁদে, মা তথন ভাতের হাঁড়ি ফেলেও
চলে আদেন। তিনি আমাদের বাপমাদ্রের
মত। যা করবে আন্তরিকভার সঙ্গে করবে।
খ্ব বেশী যে করতেই হবে তার কোন মানে
নাই। কিন্ত খ্ব ধৈর্ঘ চাই। সাক্ষাৎ শিব
এবং কালী ঠাকুরের রূপ ধরে এসেছেন।
তিনিই আবার সর্বদেবদেবীস্বরূপ, স্বামীদ্ধী
বলেছেন।

যার যা প্রাণ্য তিনি তাকে তা দেবেন। ঝণী থাকবেন না, বুঝলে? তোমাদের ছ:খ

अथमाः अमाम् व ममुनिथन , विजीताः निथित भव इहेरल मःकनित ।

দারিদ্রা অভাব অভিযোগ কিছু কিছু থাকবেই; কিন্তু শ্বরণ মনন করতে ছেড না।

## (বেলুড় মঠ। মঙ্গলবার, ২রা অক্টোবর, ১৯৬২)

ঠাকুরের মৃথ দিয়ে যেসব কথা বেরিয়েছে, অপূর্ব জিনিদ। তাঁব আশীর্বাদ ঐ সব কথার মধ্যে দিয়ে আগছে। ধর্মজীবনের আগল কথা ওতে বুঝতে পারবে। ভগবান দেখেন আমাদের আন্তরিকতা। স্বামী, স্ত্রী, বাপ, মা – সেই ভগবান ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর কাছে ছোট ছেলেমেয়ের মত আবদার করে ডাকবে। তাঁর কাছে জোর করবে, শুধু প্রার্থনা নয়। ধর্মজীবন একদিকে খুব **দোজা, সহজলভা। আবার খুব শক্ত.** যেন তিনি বহুদূরে। চাই শুধু আন্তরিকতা। আমাদের ডাক ঠিক ঠিক ভেতর থেকে হলে তিনি সাড়া দেবেন। তিনি আমাদের দোষ-ক্রটি ধরেন না। ছোট ছেলে বথন খেলনা নিয়ে ভূবে থাকে, মা তথ্য আদেন না। কিন্তু খেলনা ছেড়ে যথন কাঁদতে থাকে, মা তখন ছুটে আদেন। আমাদেরও দেইরকম এই জাগতিক বিষয়ের লাল্যা ছেড়ে সেই ভগবানকেই চাইতে হবে। পুবদিকে যত এগিয়ে যাবে, পশ্চিম তত পিছনে পড়বে। সংগারের আসক্তি কমবে।

ধ্যানজপ করতে করতে তোমাদের সদ্ধি জেগে উঠবে। জপ খুব সোজা। ধ্যান সকলের হয় না। কিন্তু জপ সকলেই করতে পাবে। কিন্তু প্রাণ থেকে হওয়া চাই। নাম ও নামী অভেদ। ভগবান কৃপা করে এই নামের মধ্যে তাঁর সব শক্তি দিয়েছেন। তাই ঠাকুর বলেছেন, 'জ্পাং দিয়িঃ'। ঠাকুর এ মৃগের জগদ্পুক্র। আসল্ ধর্মের পথ দেখাবার জন্ম তিনি এসেছেন। •••

( বেল্ড় মঠ। বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬২)

সাধনভদ্ধন করলে স্থফল ফলবেই ফলবে।
তবে দেরী হলে ব্যস্ত হবার কিছু নাই।
ভগবানকে কি ভাবে ডাকতে হয় ঠাকুর ত।
দেখিয়ে গেলেন। 'কথামৃত'তে দেখতে পাবে।
তিনি ক্লপা করে মাস্থমের শরীর ধারণ করে
এসেছিলেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে।

ফলের দিকে বিশেষ নজর দেবার প্রয়োজন নাই। বীজ পুঁতলে গাচ হবেই। ফসল ফলবেই। অবিভা নাশ হয়ে পরম জ্ঞান লাভ হবে। তার জন্ম খাটতে হবে; আর চাই আন্তরিকতা। ভয় পাবাব কিছু নাই। তিনি আমাদের আপনার হতেও আপনার। মন কি সহজে শুদ্ধ হয় ? ছিপে মাছ ধরা দেখেছ না । মাছ-খেলানর মত। খানিকটা তিনি যেন আমাদের ছেড়ে দিয়ে দেখেন। তারপর টান দেবেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই। খুব ডেকে যাও। অসংখ্য তাঁর রূপ। সেই চিন্তা করাই ২চ্ছে আসল। এই নিমে বিবাদ করবার কিছু নাই। তাঁকে ভালবাসতে হযে। আপন বোধ করে নিডে **হবে। প্রার্থনা করে যাবে–ভেতরের স**স তুর্বলতা মলিনতা দৃব করার জন্ম আর তাঁর নিজের স্থরণ দেখাবার জন্ম। যে তাঁকে ঠিক ঠিক স্মরণ করবে, সে তার দর্শন পাবেই।

> ( বেলুড় মঠ। বুধবার, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৬২ )

ব্যাকুলভার দক্ষে আগুরিক ভাবে ভগবানকে তাকতে হয়। (তাঁকে ডাকার সময়) যদি কিছুটা ভূলুও হয়, আগুরিকতা থাকলে কোন ক্ষতি হবে না। ঠাকুর বলেছেন না, ছোট ছেলে অনেক সময় বাবা বা মাকে ঠিকভাবে

উচ্চারণ করে ভাকতে পারে না। তাবলে কি তাঁরা দোষ ধরেন? কিম্বা ভূল ভাকলেও গাড়া দেন না?

ভগবান একজন। তাঁর নাম ও রূপ বিভিন্ন হলেও ঠাকুরকে চিস্তা করলে স্থবিধাই হবে। স্থামীজী বলেছেন, তিনি সর্বদেবদেবী-স্থরূপ। বিশাস রেথ নিজের উপরে, মন্ত্রের উপরে। ভগবান দেখা দেবার জন্ম ব্যাকুল হয়ে আছেন। একটু সাধনভজন করলে তিনি নিজে এগিয়ে আসেন।

জলে ডোকা লোকের মত ব্যাকুলতা প্রয়োজন।

সংসারের সব কাজ কর্তব্য বৃদ্ধিতে করবে,
বড় লোকের বাড়ীর দাদীর মত। কিন্তু
মনের সব অংশ সংসারে থরচ করে দিও না।
কিছু অংশ ভগবানের দিকে দিও। ভাতে
লোকসান নাই। সংসারে এসেছি অল্প দিনের
জন্ম।

ঠাকুর ভ্ৰমণবীরে এখনও রয়েছেন।

(বেলুড মঠ। দোমবার, ১৭ই ডিদেম্বর, ১৯৬২)

প্রশ্ন: মহারাজ, মন স্থির কেমন করে করা যায়? নানারকম কাজকর্ম করতে হয়। সন্ধ্যায় ধ্যান করতে বসলেই সেই সব চিন্তা আন্দে।

উত্তর: মনকে বলতে হবে, তুই এখন কিছুক্ষণ চূপ করে ব'দ। এখন বিরক্ত করিদ না। আর ভগবানকে বলা, তুমি তোমার দিকে মনকে একটু টেনে নাও। এই অভ্যাদ করে যেতে হয়। তাছাড়া ঠিক ঠিক ধ্যান কছনের হয়? মা-ও বলতেন, ধ্যান কি সহজে হয়? খ্ব ভাগ্যবান যাবা, দে অতি অল্প, তাদেরই হয়। ভগবান ওতেই খুলী হন এই

দেখে যে, দে চেষ্টা করছে। কাজেই অভ্যাস ছাড়তে নাই। আর জোর করলেমন অনেক সময় rebel (বিস্লোহ) করে। এ ছাড়া Boyal Road (রাজপথ) ভোকিছু নাই।

তুই

( পত্রের মাধামে )

(5)

প্রখঃ মন বড় চঞ্চল। উপায় কি ?

উত্তর: অনেকেরই মন স্থভাবত: চঞ্চা।
তবে অভ্যাদ করিতে করিতে ক্রমে উহা
বশে আদে। মন চঞ্চা হইলেও তুমি জ্প
ধ্যান করিতে ছাডিও না। ভগবানের প্রতি
একট ভালবাসা হইলে তথন মন কভকটা
শাস্ত হইবে। এখন Struggle (খুব উত্তম
নিয়ে চেষ্টা) করিয়াই চল। (বেল্ড মঠ,
১০ই আগষ্ট, ১৯৬৪)

(2)

প্রশ্নঃ মন স্থিব কিছুতেই হয় না।

উত্তর: মন দ্বির কি অত শীঘ্র হয়?
আন্তবিক চেটা কবিয়া যাও, যথাদময়ে ঠাকুরের
কুপায় দফল হটবে। মন দ্বির হউক বা না হউক
তুমি নিয়মিত জপধানে বদিতে ছাড়িবে না।
মন যত বার বাহিরে চলিয়া যাইবে, ততবারই
তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া আনার জপধ্যানে
লাগাইবে। আদল কথা কেবল হায় হায়
না করিয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া
থাকিতে অভ্যাদ কর। তাঁহাকেই কাতরভাবে প্রাথনা জানাইও। জপ এবং যতটুকু
পার ধ্যান করিবার চেটা করিও, তাহা
হইলেই হইবে। (বেলুড় মঠ, ৭ই আগই,
১৯৬২)

(0)

শাধকজীবনে অগ্রসর হইতে হইলে ভগবংকুপাই প্রধান অবলম্বন। এখন তো ভোমার গুরু \* ইপ্রপাদপল্লে মিলিত হইমাছেন। মুতরাং প্রাণের সহিত ঠাকুরকেই সব জানাও। তিনি পরম প্রেমমন্ন, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান তো বটেনই। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তোমার উচ্চ আদর্শ এই জাবনেই প্রতিফলিত হউক। তোমার পত্র হইতে আন্তরিকতা শাইই বুঝা হাইতেছে। এই আন্তরিক ভাক

ভিনি খুব ভনেন। গুৰুও যে কুপা করেন—
সে সময় বৃষিয়া ঈখরের ইচ্ছা জানিতে পারিলে
ভদক্তরূপ ব্যবস্থা করেন। তৃষি আদৌ হতাশ
হইও না। বরং যেমন ডাকিতেছ তেমন
ডাকিয়া যাও। শ্বিবাবুর একটি কবিতাংশ
মনে পড়িতেছে—

করুণা ভোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
সহসা দেখিফু নয়ন মেলিয়া
এনেছ ভোমারই ত্য়ারে।
( বেলুড় মঠ, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪)

वामी विश्वकानमञ्जी महाजाल

## ষরপ

धीमनन की धूती

তোমরাই বল ভগবান শুধু বৃদ্ধ, শুনেছ, কেবল বৃদ্ধ-আত্মা শুদ্ধ! অথচ, আছেন সবাকার হৃদি মাঝে শুদ্ধ আত্মা-—একথা কি জানা আছে?

জ্ঞানের আলোকে চিনেছে যে সেই 'আমি'
হুংখের আঁচে পুড়িয়া দিবস যামি
তার মনে হয়—আবার জন্ম নিই,
হাদয় আমার স্বাকারে সঁপে দিই!

আজো দেখি 'জরা' লাঠি ভর দিয়ে চলে, রোগার্ভপ্রাণ ভাসে চক্ষের জলে, শোক-উচ্ছাস শব্যাত্তার কালে, সন্নাসী যান চম্পন প'রে ভালে।

মানুষজন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম জেনো — প্রতি আত্মায় বুদ্ধের লীলা মেনো। অমৃত-পুত্র ডোমরা সকলে শুদ্ধ গভীরে পৌছে দেখিবে সবাই বুদ্ধ।

# চারি আর্যসত্য

#### ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

বুদ্ধদেব অফরর ভিষক্।

তিনি বৈভারাজ, মাক্রষের ভব ব্যাধি নিরাকরণের জন্ম তাঁর আবির্ভাব। যেখানে ব্যাধি, দেখানেই তার হেতু আছে—আরোগালাভের আশা আছে এবং ভেষজ আছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের এই নিদানতত্ত্বকে বৃদ্ধদেব গ্রহণ কবেছিলেন এবং দেই তুলনায় আপনার অন্তপম শিক্ষা আব্দত্য গড়ে তুলেছিলেন।

এই চারি আর্থসত্য বৃদ্ধধর্মের কেন্দ্রে রয়েছে

— এরই ভিত্তির উপর বৃদ্ধবাণীর মর্মরপ্রাসাদ
রচিত হয়েছে। সারবান এই ধর্মদেশনাকে
বৃদ্ধভক্তেরা অলোকিক, অপূর্ব এবং অতুলনীয়
বলেছেন।

অনেকে তর্ক করেন যে এই পরিকল্পনা বৃদ্ধদেবের নিক্ষন্থ নয়। তাঁরা বলেন অঙ্গৃত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাতে কিংবা দীর্ঘ নিকায়ের সঙ্গীতি-স্ত্রে এই চারি সত্যের উল্লেখ নেই। বৃদ্ধদেব তাঁর অস্তিমকালে বোধিস্থীয় ধর্ম বলেছিলেন, সেই সাঁইত্রিশটির মধ্যে চারি আর্থান্থ স্থান পায়নি। তাই সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু তথাপি বৌদ্ধেরা বরাবরই এই তথকে যে উচ্চ আসন দিয়ে এসেছেন—তা থেকে এই পরিকল্পনাকে বৃদ্ধের দান বলেই শীকার করা স্মীচীন।

শারনাথে প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন—
শেখানেই চারি সভাের প্রথম সন্ধান মেলে।
বৃদ্ধদেব বলেন, তিনি মধ্যমার্গ আবিষ্কার
করেছেন—এই পথ এনে দেয় দ্বীবনে কল্যাণময়
সভাদৃষ্টি, যার ফলে মানবন্ধীবনের সমস্ভ সমস্ভাব
সমাধান মেলে, দ্বাগ্রত হয় পরিপূর্ণ প্রজা এবং

অভিজ্ঞা। আদে একান্ত নিবিড শান্তি, সম্বোধির প্রকাশে হৃদয় প্রফুল্ল হয় এবং মানুষ তার ঈপ্সিত নির্বাণ লাভ করে। নির্বাণকে বৃদ্ধদেব নাস্তিত্ব হিসাবে দেখেন নি—দেখেছেন প্রম ত্বথ রূপে— অশোক, বিরজ, ক্ষেমন্তব এবং উপশ্ম।

এই কথা প্রসঙ্গে বৃদ্ধদেব চারি সভারে কথা উথাপন করেন। প্রথম আর্থসতা তৃঃথ। জন্মও তৃঃথ, জরাও তৃঃথ। ব্যাধি জর্জর করে, মরণও তৃঃথের প্রবাহে মান্তবকে কাতর করে। জীবনে প্রতি মুহূর্তে অপ্রিয়ের সহিত সংযোগে আদে লাঞ্চনা। প্রিয়ের সহিত বিপ্রয়োগে আনে একান্ত ব্যথা ও বেদনা। সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান সংক্ষই তৃঃথ। শেষের কথাটির ব্যাথার প্রয়োজন। পরে সেটা করা হবে।

দিতীয় আর্থসত্য তৃংথের উৎপত্তি। কেন তৃংথ পুনংপুনং মান্তবকে আক্রমণ কবে। বিনা কারণে সংসারে কিছুই ঘটে না—হৃংথের তাই কারণ আছে। তৃঞাই তৃংথের হেতু—তৃঞার কলে মান্তব পুনংপুনং জনগ্রহণ করে—তৃঞা ভোগানন্দে বিধিত হয়—এখন এখানে, তথন সেখানে কামনার চরিতার্থতা সন্ধান করে। তৃঞা তিন রকম—কামত্থা, ভবতৃষ্ণা, বিভবক্ষা। তথ্য ও ভোগের আশায় মান্তব উদ্বেশ হয়ে ওঠে—মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মের বাসনা করে এবং বর্তমান জ্বন্মে ভোগানন্দের পিছনে ধাবিত হয়।

তু:থ আছে বলে কিন্তু নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। তৃষ্ণাক্ষরই তু:থক্ষর। তৃতীয় আর্থ সত্য তাই তু:থনিরোধের কথা। যে তৃষ্ণা মানুষকে জন্মজনান্তর ক্রেশ দিচ্ছে, তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি চাই, তৃষ্ণাকে সর্বত্যোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে—তৃষ্ণাকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে হবে—তৃষ্ণা থেকে অপ্রবৃত্ত হয়ে তৃষ্ণা থেকে মৃক্তিলাভ করতে হবে।

আর চতুর্থ আর্যসত্য তঃখনিরোধমার্গ—যে পথ সাধনার পথ; সমাক দৃষ্টি, সমাক সংকল, সমাক বাক, সমাক কর্মান্ত, সমাক আজীব, সমাক ব্যায়াম, সমাক শ্বতি এবং সমাক সমাধি সেই বিবর্ধনের অষ্ট সোপান। বৃদ্ধ তর্ক ও জল্পনাকে ঘুণা করতেন, তিনি বলতেন ধর্মজীবনে অগ্রগতি আসে সাধনায়, আসে তপস্তায়: অভ্যাসহীন ব্যক্তিকে তিনি আদে আমল দিতেন না | Sir Charles Elliot ভাই তাঁর বিখ্যাত Hinduism and Buddhism নামক তাতে যথাথই বলেছেন:—"It is clear, therefore, that the Buddha regarded practice as the foundation of his system. He wished to create a temper and a habit of life. Men acquiescence in dogma, such as a Christian creed, is not sufficient as a basis of religion and test of membership." বৃদ্ধ বেশ দর্পের সঙ্গে বলতেন—সমূদ্রের যেমন একটি আস্থান আছে, সে হল লবণাক্ত আস্বাদ—আমার ধর্ম ও বিনয় তেমনই এক রুদ, সে হল বিমৃক্তির আনন্দ।

অষ্টাঙ্গ মার্গের কথাগুলিকে অনেকের
নিকট অতিসাধারণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু
মূলত: তা নয়। খুইপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে
তিনি যে কার্যপন্থা আবিদ্ধার করলেন, তা সত্যই
ন্তন, বিস্মাকর এবং অতুলনীয়। বুদ্ধের
শিক্ষায় ভাবাবেগের উচ্ছাদ নেই—রয়েছে মৃক্তির
দূঢ়তা। ছঃথের আদিম কারণ অবিদ্ধা বা
অজ্ঞান—বুদ্ধ এই বিশ্বদ্ধগৎকে প্র্যালোচনা করে
পরম সভ্যাকে প্রজ্ঞাচক্ষুতে অবলোকন করতে
পেরেছিলেন।

অষ্টাঙ্গ মার্গে হিজিবিজি কিছু নেই; আছে যে পথে মৃক্তি আনে তারই নির্দেশ—অতি সরল, অতি হলর ভাষায়। এ যেন এক নবীন বিশ্ব-চেতন মৃক্তি-কেতন। এথানে ক্রিয়াকলাপের কথা নেই—জগৎকর্তার কথা নেই, কুপা বা শরণাগতির কথা নেই।

নৈতিক বীরত্বে বলীয়ান্ বৃদ্ধ মাহধকে শক্ত হয়ে, সমর্থ হয়ে, আত্মনিভর হয়ে নিজের পায়ে দাড়াতে বলেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— উদ্ধরেদাতানাস্থানং নাত্মন্মবশাদয়েৎ।

আত্মিব হাছানো বন্ধুরাত্মিব বিপুরাল্পন: ॥৬।৫
বিবেকযুক্ত মনের ধারা আপনিই আপনাকে
উদ্ধার করবে ন দংসারের মোহগর্জ থেকে
বেরিয়ে যোগারুচ হবে; কারণ মনই আত্মার
বন্ধু। মনকে বিষয়াসক্ত করবে না—ওদ্ধ মনই
মাস্থের প্রকৃত হিতকারী। সংসারম্ভির
প্রতিকৃল বিষয়াসক্ত মনই মাস্থের পরম শক্র—
সেই মনই মাস্থাকে অধোগামী করে, বন্ধনের
মাঝে ভোবায়। ধর্মপদে এই উপদেশই হবছ
দেওয়া হয়েছে।

আল্পাক্তিতে উদুদ্ধ সাধক হাদয় ও মনেব পরিবর্তনই স্থথের কারণ জেনে সংকর্মে আত্ম-নিয়োগ করবেন—কারণ সংকাজেই ভদ্ধ ও স্কর মনের জাগরণ হয় এবং পরিশেষে সমাধির আনক্ষের মাঝেই জীবনের অভিব্যক্তি সার্থকতা লাভ করে।

আল্লাহ্নশীলনের প্রথম ধাপেই সম্যক্ দৃষ্টি—
এটি কোনও দার্শনিক তত্ত্বিচার নয়—চতুরার্ঘসত্যের বোধ ও অধিগমকে বৃদ্ধ সম্যক্ দৃষ্টি
বলেছেন—সাথে সাথে কর্মকল এবং অনাল্লার
স্বীক্ততিও আছে। সম্যক্ দৃষ্টিকে সংক্ষেপে
বৌদ্ধদেশনার মৌলিক পরিচয় বলা যেতে পারে।

সম্যক্ সংকল্প হল বিলাস ও ভোগবাদনার প্রিত্যাগ—কাউকে বেষ করব না, কাউকে হিংসা করব না, কারও কোনও ক্ষতি করব না—এই দৃঢ় ব্রত গ্রহণ করাই সত্য সংকল্প।

সম্যক্ বাক্ হল মিথ্যাকে, অনৃতকে পরি-হার। কারও নিন্দায় লিপ্ত হবে না—কঠোর পরুষ বাক্য ব্যবহার করবে না—অল্স এবং অনুথক জল্পনা করবে না।

সম্যক্ কর্মান্ত হল প্রাণিহত্যা না করা. চুরি না করা এবং নৈতিক খলনের নিবাবণ।

সম্যক্ আজীব হল জীবিকার বিশুদ্ধতা।
সংসারে থাকতে হলে জীবিকা চাই, কিছু
বৃদ্ধদেব বলতেন, সেই সব কাজ করবে না,
যে কাজে তোমার চিত্তের অবনতি ঘটে।
অহায় আচরবে জীবন ধারণ করবে না—
অরবস্ত আহরণ কর পবিত্র ও পুণা কর্মে।
সেই হল পাপাচরণ, যাতে অত্যের ক্লেশ এবং
বিপদ ঘটে; বৌদ্ধ গ্রন্থে যে সব জাবিকা
গ্রহণে বাবণ আছে, তাদের মধ্যে রয়েছে
ক্সাইয়ের কাজ করবে না, হোটেলরক্ষক বা
মহ্যবিক্রেতার কাজ করবে না, বিষ বিক্রেয় করবে
না ইত্যাদি।

সম্যক্ ব্যায়াম মান্দ উৎকর্ণের প্রয়াদ—
অধ্যাত্ম অসুশীলনের প্রয়ত্ব। মনে যাতে
অশুভ চিন্তা না জাগে, তার প্রচেষ্টা করতে
হবে। যদি জেগে গিয়ে থাকে তাকে দৃর
করতে হবে – মনে শুভ চিন্তা, কল্যাণকর
ক্ষেমকর ইচ্ছার উদ্ভব ঘটাতে হবে — যাতে
দৎ, শুভ, কল্যাণ এবং ক্ষেমের আবির্ভাব
ঘটে, যাতে ভারা প্রবৃদ্ধ হয়, পূর্ণতা লাভ
করে — ভার জন্ম একান্ত অধ্যবদায় করতে
হবে।

সমাক্ ব্যায়াম, সমাক্ শ্বতি, সমাক্ সমাধি বিশেষভাবে বৌদ্ধ সাধনার পরিচায়ক —মানসবিকাশের, আজােৎকর্ষের উপায়। কেহ কেহ বলতে পারেন এখানে বৃদ্ধ শিল্পের অস্তবে নিগড় বেঁধেছেন—তাকে মুক্তির স্বাধীনতা দেন নি। কিন্তু তো ঠিক ন্যা, বৌদ্ধ দাধকের ভয়ের কিছুনেই। শুভ এবং অশুভের পরিচয় নিয়ে শুভ চিন্তার রৃদ্ধি করতে হবে, অশুভ চিন্তার বিনাশ করতে হবে। যা সং তাকে প্রতিপালন করতে হবে, যা অসং তাকে ক্ষয় করতে হবে। মান্তবের যা কিছু স্থলের ও শোভন প্রবৃত্তি রয়েছে, তাকে লালন পালন করে তাকে পূর্ণ প্রবৃদ্ধ ও দ্বাধান্ত করতে হবে।

সমাক্ শ্বৃতি কি ? যথন ভিক্সু নিজ কায়কে প্রীক্ষা করে কায়ে আসজিহীন হয়ে, বীষ্শীল, প্রজ্ঞাতংপর এবং শ্বৃতিযুক্ত হয়ে লোভ ও বিষাদে আর আক্রান্ত হয় না, তথনট যে শ্বৃতির অনুশীলন করে।

এইভাবে যথন সে বেদনা, সংজ্ঞা, সংধাব ও বিজ্ঞান নিয়ে স্মৃতিশাল ২য়, তথনট তাব সমাক্ স্থিত অন্তশাসন পালন কবা হয়। বৌদ্ধেরা এই বিষয়টিকে খুবট গুরুত্ব প্রদান করেন। ধর্মপদ্ আছেঃ—

স্বন্তা হি স্বত্তনো নাথ কো হি নাথো প্রহা দিয়া।

অন্তনা হি স্থদন্তেন নাথং লভতি

তুলভং ॥ ১৬०

আআই আত্মার নাথ, আত্মা ছাড়া অন্য কে নাথ হতে পারে? যার আত্মা দমিত, দে তুল ভ প্রভুর আশ্রম পেয়েছে।

সমাক্ শ্বৃতির অভ্যাদে আর্মজান লাভের পর পরিপূর্ণ আত্মদংযম আদে। তথন কিছুই অমনোযোগের সহিত সম্পন্ন হয় না, কিছুই যন্ত্রের মত উদাসীনতার কনা হয় না। তথন ইচ্ছামূলক ও সংকল্পভাত সমস্ত কাজই সংযত হয়- ভাষু তাই নয়, যে সব কাজ মন গ্রহীতার মত নিরাসক ভাবে গ্রহণ করে, সেগুলিও শাস্ত ও সংযত হয়।

বৃদ্ধ অনাত্মবাদী—এই কথা সকলেই বলেন।
কিন্তু সে অনাত্মবাদ আত্মবাদের নামান্তর—
যা আত্মা নয়, অনাত্মবাদে কেবল তাদের
দেখানো হয়েছে—কিন্তু বৃদ্ধ কোথাও আত্মাকে
অস্বীকার করেন নি কেবল তার অনির্বচনীয়
অন্তভূতিকে বাগ্জাল-বদ্ধ কবতে চান নি—যা
করা যায় না। আত্মাই যে মান্তধের পরিচালক
বন্ধ একথা বৃদ্ধদেন বারংবার বলেছেন।

শেষ এবং অষ্টম সোপান হল সমাধি।
মনকে একাপ্র করতে পারলে সমাধি থাসবে।
মন চঞ্চল—সর্বদাই অক্সির হয়ে ইভন্ততঃ ঘোরাফেরা করছে, তাকে সংযত করে ধ্যান করতে হবে। ধ্যানের ফলে আবার সেই তুরীয় আনন্দ—সেই পরম সাম্যাবস্থা—যাকে সঠিকভাবে কথায় প্রকাশ করা যায় না—সেই সমাধিতে সিদ্ধিলাভ করলে প্রজ্ঞাচকু খুলবে।

দীর্ঘ নিকায়ের শ্রামণ্যফলস্ত্র নামক স্ত্রে বৃদ্ধদেব সমাধির আনন্দের চমংকার বর্ণনা করেছেন। বিশুদ্ধির আলোকে সাধকের সর্ব-শরীর আলোকিত হয়, পরম শাস্তিতে তিনি পূর্ণ হন।

চারিটি ধ্যানের মাধ্যমে তিনি ক্রমান্বয়ে উধের্ব আরোহণ করেন এবং পরিশেষে নির্বাণ লাভ করেন। চিত্রের সেই সমাহিত অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞানাভিম্থে চিত্তকে শমিত করেন। তিনি তথন যথাযথরূপে জানতে পারেন,—ইহা তঃথ ইহা তঃথসমূদয়, ইহা তঃথনিরোধ, ইহা তঃথনিরোধ-মার্গ। তিনি 'ইহা আসব', ইহা আসব-সমৃদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধমার্গ—যথাযথরূপে জানতে পারেন—এই ভাবে জ্বেন ও উপলব্ধি করে তাঁর চিত্ত কামাসব

থেকে মুক্ত হয়, ভবাসব থেকে মুক্ত হয়, অবিভাসব থেকে মুক্ত হয়।

বিমৃক্ত চিত্তে "বিমৃক্ত হয়েছি" এই বোধ পরিস্ফুট হয়—এই জ্ঞানের উদয় হয় জন্মক্ষয় হয়েছে, ব্রহ্মচর্ঘ উদযাপিত হয়েছে, যাহা করণীয় করা হয়েছে। পুনর্জন্ম আর নেই – এই অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেন। চত্রার্ঘদতেরে একান্ত লক্ষা নিৰ্বাণ। নির্বাণের নির্ভিশয় হুথ এবং অনির্বচনীয় শান্তি এই জীবনেই পাওয়া যায়। পাবার পর নিস্পৃহ উদাদীনের মত বৈরাগাদাধনই তার কাম্য নয়, এই জগতের স্থতঃথের মাঝেই শাস্তধী হয়ে কল্যাণকর্মে আপনাকে নিয়োগ করতে হবে -নির্বাণলাভের পর বৃদ্ধদেব নিজে যেমন কর্মস্থলর জীবন যাপন করেছিলেন, সাধককে তেমনই অজস্র, সহস্রবিধ কর্মে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজতে হবে। নিৰ্বাণে লোভ, মোহ এবং বেষের আগুন নিবাপিত হয়ে সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন এবং বিমৃক্তি-স্থথে উল্লসিত হন।

চতুরার্ঘদভার ভাস্করচ্ছটায় বাদের প্রাণ উজ্জীবিত হয়েছে, বারা অষ্টাঙ্গিক মার্গের পথে অনবরত চলেছেন, তাঁদের বলা যায় যাত্রী। যাত্রী যাবে অজানা দ্র দেশে— বার্তায় বার্তায় সে এসে গস্তবা পথে পৌছেছে— তারপর শনৈ: শনৈ: যাত্রা স্থক করেছে। যতই চলছে, ততই তার শ্রুত পথের নিদর্শন চোথে পড়ছে— তথন সে দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে বহু দ্রের ঈঞ্দিত লক্ষ্যের উদ্দেশে ধারমান হয়। এ আর্ঘপথে চলাও অনেকটা তাই।

মহাপণ্ডিত Grimm তাঁর The Doctrine of the Buddha প্রন্থে পথের আটটি বিষয়বস্তুর আলোচনা শেষ করে বলেছেন –"If we look it over once more, we see that its eight members are not joined together like

beads on a string, but coalesce into an organic unity. The way of deliverance consists in a constant effort after continued concentration of the mind, for the purpose of incessant objective meditation of all our thoughts, words and actions, as also of our whole conduct of life in general, by following the directions given by the Buddha in right recollectedness in order to win right view, in the form of holy wisdom."

মার্গ---অষ্টধা মার্গ---দে স্তায় সাঁথা মালার প্রতি নয়---দে একটি সঙ্গীব সংহতি। মৃক্তির একমাত্র পথ---অনবরত মনকে একাগ্র করে ধান----আমাদেব যা কিছু চিন্তা, যা কিছু কথা যা কিছু কাজ, সব নিয়েই ধ্যান করতে হবে -বুদ্ধ সমাক্ স্মৃতি সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়েছেন
---দে সকল অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সত্যদৃষ্টি
লাভ করতে হবে। সত্যদৃষ্টি জাগ্রত হলে পুণা প্রতি প্রজার উদ্ধর হবে।

এই চাধিটি আর্থসভা জানলে বুদ্ধদেব নিজের সম্বন্ধে ধর্মচক্র-প্রবর্তন স্ব্রে যা বলেছেন, সাধকেরও সেইরূপ অস্তৃতি হয়। ইহা তৃঃথ অর্থসভা, ইহা তুঃথের হেতু আর্থসভা, তুঃথ-নিরোধ সভা, ইহা তুঃথনিরোধের মার্গ-এই আর্থ সভা অন্তভ্ত হলে অঞ্চতপূর্ব ধর্মসমূহে সাধকের চোথ থোলে। তথন তিনি উপলব্ধি করেন আমার চক্ষ্ উৎপন্ন হল, জ্ঞান উৎপন্ন ইল, বিভা উৎপন্ন হল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হল, আলোক উৎপন্ন হল,

সংক্ষেপে বৃদ্ধাহশাসনের মর্ম হল, বৃদ্ধ সাধনায়
উপলব্ধি করেছিলেন অবিতাই সমস্ত ছঃথের মূল।
অজ্ঞানেব নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে জীব নিজের
চারিপাশে এক পৃথক ব্যক্তিত গড়ে তোলে।
অনাদি কালেই এই যাতা স্বক-অবিতা থেকে

জাগে নামরূপ—নামরূপের কলে ষ্ডায়তন।
তথন জাগে স্পর্শ — স্পর্শেব কলে স্থ হু:খ, প্রীতি
ও বিশ্বেষ। তৃষ্ণাব ভাড়নায় জন্মজনাস্তব ধরে
চলেতে এই থেলা।

এই পীড়াকর থেলা বন্ধ করতে গ্রে—তার জন্ম জানা চাই কোন পথে এবং কোন কারণে আমরা বাঁধা পড়ি।

সৰ্বম্ তঃখম্ ছন্দমূলকম্ ছন্দনিদানম্ ছন্দো
হি মূলম্ তঃখন্তা। সব তঃথের মূল ইচ্ছা—ইচ্ছা
থেকে জাত। ইচ্ছাই তঃথের কারণ। অবিতা-কে নাশ করতে চাই বিভা যথন সমাধিতে
সমোধি জাগল, কেবল তখনই জ্ঞানের আলোকে
অজ্ঞানের তমিত্র। বিদুরিত হল।

অতএব আমবা মেন বৈভারাজ বৃদ্ধের শরণ গ্রহণ করি। হাতুড়ে চিকিৎসকেব শরণ না নিয়ে বৃদ্ধের শরণ লই, ভাহলে আমরা একেবারে নিরাময় হয়ে যবে। অনন্তকালপ্রবৃত্ত এই সংক্রেশ তথন সমাপ্ত হবে, ক্ষীণাদ্র হয়ে তথন আমরা বৃদ্ধের দাথে সাথে বলতে পাবব:— "এক সময়ে ছিল তৃষ্ণা—দে ছিল অভভ—দে আর নেই—এই-ই ভাল। এক সময় ঘুণা ছিল —দেও ছিল অভভ—দে আর এখন নেই, এক সময় মোহ ছিল—দে ছিল অভভ—দে আর বাই।

লোভ, দেব ও মোহ অন্তহিত হয়ে এনেছে প্রমা তৃপ্তি—এসেছে অপূর্ব শান্তি।" সেই প্রজার আলোক জাগ্রত হোক—আমগা ঘেন বলতে পারি:—

এতম্ যো পরমম্ জ্ঞানম্ এতম্ হৃথমহত্রম্
অশোকম্ বিরক্তম্ কেমম্। এদেছে পরম জ্ঞান
—এদেছে অফুত্তর হৃথ—শোক নেই—ধ্লি
নেই—মলিনতা নেই—এদেছে কেমম্ব পরমা
শাস্তি।

# বিজ্ঞানের ঐাজিডি ও স্থমতি

### [ পূর্বাম্বৃত্তি ]

## শ্রীদিলীপকুমার রায়

তাঁব ' শিশ্ব হোয়াইটহেডের মধ্যে এ-শ্রেদার অনেকথানি সংক্রমিত হয়েছিল। তাই ধর্মকে তিনি শুধু মান্থবের "one type of fundamental experience" নাম দিয়েই ভিশমিশ করেন নি, ধর্মের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর অন্তরে তার দীপ্তির কিছু অবতীর্ণ হয়েছিল যার প্রসাদে তিনি বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্তেও কবির পদে উত্তীর্ণ হয়েছেন তার নানা মিসটিক সমর্থনে। এক একটি ভাবোচছুাস এত দীপ্যমান হয়ে উঠেছে এ-কবিত্বের আলোগ্ধ যে, তাঁর লেখা থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারছি না, উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হওয়া সত্তেও:—

"Religion is the vision of something which stands beyond, behind and within the passing flux of immediate things; something which is real and yet waiting to be realised; something which is a remote possibility and yet the greatest of present facts; something that gives meaning to all that passes and yet eludes apprehension; something whose possession is the final good and yet is beyond all reach; something which is the ultimate ideal and the hopeless quest." (Science & World -- Religion Modern Science অধ্যায় )

#### অর্থাৎ

ধর্ম কী ?—যা কিছু চলচঞ্চল তাহার অন্তরালে বিরাজে সে নিত্য তত্ত্ব তারি মহাম্মপ্ন ; যাহা কিছু এব স্থির তবু আজো হয় নাই প্রমূর্ত বাস্তবে ; দ্রতম সম্ভাবনা, অথচ দে-সত্য মহত্তম;

যাকিছু ক্রংরঙ্গ চিরজীবী হয়ে তার রঙে
নয় অধিগম্য তবু; উপলব্ধি সে-চিরস্তনের
জীবনের শ্রেষ্ঠ বর অভয়, অথচ কেহ তারে
পারে নি ধরিতে কভু; সাধনার শেষ সিদ্ধি, তব্
পূর্ণিমা-মিলন তার ত্রাশা পার্থিব সাধনায়।

ভধু তাই নয়, তিনি আবো বলেছেন যে ধর্ম আনে পূজার প্রেরণায়া বারবার ন্তিমিত হ'লেও প্রতিবারই ফিরে আদে সমৃদ্ধতর আবেগের রূপে। ব'লে শেষে লিখছেন যে, কেবল ধর্মের এই ঋষিদৃষ্টি ও জজেয় বিকাশেব দৃষ্টই আমাদের মনকে ভরসার ভিত্তি দেয় (The fact of the religious vision, and its history of persistent expansion is our one ground for optimism.)

কয়েক বৎসর হ'ল হাভেলক এলিস সাহেব একটি কবিজপূর্ণ দার্শনিক বই লিখেছেন: "The Dance of Life"; ভাষায় পাণ্ডিতো সাববত্তায় বইটি এয়ুগের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এমন কি, বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যেই সাভা তলেছে।

বাদেল প্রম্থ ধর্মবিম্থ বৈজ্ঞানিকেরা ধর্ণের সঙ্গে বিজ্ঞানের স্বভোবিরোধ স্বয়ংসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নিয়েছেন, এলিস নেন নি। তিনি বলেছেন ধর্মের প্রণোদনার (impulse) সঙ্গে কোনো মূলগত বিরোধই থাকতে পারে না। ভাঁর মডে, এ-বিরোধের উদ্ভব হয়েছে ভ্র্ এইজস্ত যে, বৈজ্ঞানিকেরা চান ধর্মপ্রবৃত্তিকে (atrophy ক'রে) মেরে ফেলে ভ্র্ণু বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তিগুলিকে স্বতিপুষ্ট ক'রে তুলতে আর

১ উইলিরম ক্লেমস্-এর।

ার্মিকেরা চান মুক্তিকে বাতিল ক'রে নিছক বিশাস ও হৃদয়র্তি নিয়ে ঘর করতে। এর কলে শেষটায় হয় কি, যথন বিজ্ঞানসর্বস্থ অধার্মিককে ধর্মসর্বস্থ অবৈজ্ঞানিকের পাশে দাঁড় করানো যায় তথন মনে হয় তারা য়েন পৃথিবীর হই মেকতে দাঁড়িয়ে কথা কইছেন পরস্পরের অবোধ্য ভাষায়। কিছ্ক – এলিস টুকছেন—এলতে দায়ী না ধর্ম না বিজ্ঞান, দায়ী কেবল আমাদের একদেশদর্শিতা।

ভধু এলিসই নয়, আধুনিক বিজ্ঞানজগতের নিউটন আইনষ্টাইনও বলহেন: "সবচেয়ে সন্দর অফ্ডৃতি জাগায় কে ? স্প্টের রহস্ত। শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎস এই অফুড়তিই বলব। যে-মাক্ষর এ-অফুডবে সারা দিতে অক্ষম, যে স্প্টের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্ময়ে রোমাঞ্চিত হয় না সে জীবন্দুত, অন্ধ। জীবনের বহস্ত সহন্দে অস্কর্দৃষ্টিই ধর্মেরও উৎস। যা আমাদের কাছে তুর্ভেল রহস্ত ভাও যে সন্তিয় আছে, তারই প্রকাশ যে হয় মহত্তম প্রজ্ঞায় ও দীপ্ত সৌন্দর্যে এই জ্ঞান ও অফুড়তিই যথার্থ ধর্মজাবের মূলে। এই জ্ঞাবে—এবং কেবল এই ভাবেই—আমি ধর্মজ্ঞাদের সগোত্র ব'লে মনে করি নিজেকে।"\*

এলিস ও আইনটাইনের কথাই ঠিক—
বৈজ্ঞানিকদের মূল প্রণোদনার বিক্লছে তাই
কিছুই বলবার নেই শুধু এইটুকু ছাড়া ষে,
বৈজ্ঞানিকেরা যথন স্থাধিকারপ্রমন্ত হ'য়ে ধর্মকে
যাচাই করতে আদেন তাঁদের ল্যাবরেটরিতে
ধার্মিককে তলর ক'রে তথনই গোল বাধে।
এক ফরালী মনীষী এই প্রবণতা সম্বন্ধে বড়
চমংকার ব্যক্ষ করেছেন:

"Et disons le en passant : c'est un des spectacles les plus bouffons et les plus affligeants qui soient que de voir certaines mains grossières toucher à les ames des saints. Après tant de mésaventures pitov-ables, il devrait etre entendu désormais que la sainteté n'est pas du ressort de science. Il n'y a de science positive que de ce qui se compte ou de ce qui se mesure. Or on ne compte pas, on ne mesure pas l'ame des saints. ni d'ailleurs. ancune ame.

(ভাবার্থ: একটা ভারি হসনীয় ব্যাপার

ক্ষক হয়েছে সম্প্রতি: কয়েকটা চাষাড়ে হাড

এসে মহাল্লাদের আত্মাকে পরীক্ষা করতে উঠে
প'ড়ে লেগেছে। এসব হাতুড়েদের নিত্যনিয়তই
পদশ্বলন হচ্ছে, অথচ তবু তারা বৃথবে না
কিছুতেই যে, মহাল্লাদের মাহাল্ম বিজ্ঞানের
চৌহদ্দির বাইরে। ষথার্থ বিজ্ঞান হ'তে পারে
কেবল সেই সব বস্তুর যাদের গোনা যায়, মাপা
চলে। কিন্তু মহাল্লাদের আল্লাকে—বা কোনো

আল্লাকেই—না যায় গোনা না চলে মাপা।)

এখানে, মনে রাখবেন, আমি ভেক ভণ্ডের
কথা বলছি না। সংসারে জাল জুয়াচুরি ভেল
বুজক্ষকি সর্বঅই ছিল আবহমানকাল—হয়ত
থাকবেও চিরদিন, কে জানে ? তবে মেকি
মালির দেখা কোথায় না মেলে বলুন তো ?
বিজ্ঞান শিল্প সমাজসেবা বাণিজ্য রাজনীতি
কোথায় ভেজাল নেই ? তাই ভুধু ধর্মের
এলাকায়ই অধার্মিকদের ধর্মের ম্থোষ প'রে
দাপাদাপি করতে দেখে তাকে বরথান্ত করলে
চলবে কেন ?

किन्ह यं उर्हे विन ना किन या, विकानिकामन

<sup>\*</sup> I BELIEVE (George Allen & Unwin)
১১ পৃষ্ঠা এইব্য

ধর্মের বিচারক বাহাল করলে ধর্ম অপদস্থ হবে না, অপ্রতিভ হবে অনভিজ্ঞ বিচারকেরাই, বিজ্ঞানের প্রতিপত্তিতে ভাঁটা পড়লেও আবার থেকে থেকে নতুন আবিদ্ধারের ফলে মাম্লযের মনে নব উৎসাহের বান ডাকে যার ফলে মাতুষ ভেবে বদে যে, বিজ্ঞান সবজান্তা। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদকে ধর্মের বিচারে চীফ জাঠিদ পদবী দেওয়া হয় আর সব ভেন্তে যায়-পরম কাজী ভুল রায় দিয়ে গওগোল বাধান পদে পদেই। কিন্তু যেহেতু বৈজ্ঞানিকদের হাতেই আমাদের জীবনমরণ ( আণবিক বোমার ছ্ম্কির পরে অজ্বন ম্রণ তে বটেই) দেহেতু ধার্মিকদের গোড়ামিকে গোড়ামি ব'লে পারলেও বৈজ্ঞানিকদের গাজোয়ারি হাকিমিকে ডগ্মাটিস্ম্ ব'লে চিনতে আমরা এত বেগ পাই, ভাবি ভুল ক'রে যে. বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই বুঝি আশ্চর্য রকমের খোলা মন-open to conviction.

ভুল বলছি এই জন্মে যে, বৈজ্ঞানিকেরা তাদের নিজের নিজের কিজের কেছে থানিকটা মন থোলা রাথতে পারলেও অন্ম কোনো গবেষণার আগুনে আগতে না আগতে বেঁকে বসেন। বিখ্যাত মনস্বী কনান ভয়ল তাঁর The Edge of the Unknown গ্রন্থে লিখেছেন যে, ফ্যারাভে ও টিগুলে ভৌতিক এলাকায় আগতে না আগতে আগে থাকতেই ধরে নিভেন "এ হ'তে পারে ও হ'তে পারে না" তারপর পরীক্ষা করতে ঝুঁকতেন কেবল এই গর্ভে যে তাঁদের পরীক্ষার আগে মনগড়া সম্ভব-অসম্ভবের স্বেটি স্বাইকেই মেনে নিভে হবে (১২ অধ্যায়)!

কেঘ্রিজের লাইবেরি থেকে আমি বিখ্যাত রাসায়নিক শুর উইলিয়ম ক্রুন্ধ-এর নানা ভৌতিক পরীক্ষার বিবরণ (papers) পড়তাম সাগ্রহে। তিনি হোম নামে এক আশ্চর্য মিডিয়ামকে বাব বাব দেখেছিলেন শৃত্যে উঠতে। তার ল্যাবরেটরিতে ectoplasm এব ঘন হ'ে শ্রীমতী কেটি কিং-এর দর্শন পাওয়ার কথাও লিপিবদ্ধ করেছিলেন—ভার ফটোও নিয়েছিলেন, ভার মঙ্গে কথাবার্ডাও কয়েছিলেন। অভঃপর তিনি রয়াল দোসাইটিকে লেখেন প্রফেসব শারপি ও স্টোককে প্রতিনিধি পাঠাতে— এসব প্রীক্ষা চাক্ষ্য ক'রে রায় দিতে। কিন্ত বৈজ্ঞানিক্যুগলের মন এতই থোলা ছিল যে তার৷ পিঠ পিঠ লিখে পাঠান যে এসব ভুতুডে লীলা নিয়ে চর্চা করা সময় নষ্ট। কনান ভয়ল লিথছেন যে, হোমকে শুর উইলিয়ম কুকু অন্ততঃ পঞ্চাশ বার শূরো উঠতে দেখেছিলেন। কিছ কে শোনে ৷ অন্ততঃ রয়াল গোসাইটির খোলামন বৈজ্ঞানিকেরা যে কান দিতে পারেন না একথা জানিয়ে তারা গভীর গর্ব অন্তভ্র করলেন। একেও কি বলবেন না বৈজ্ঞানিক গোড়ামি—যে বলে আমার বুদ্ধি যার নাগাল পায় না সে নাস্তি ?

এরকম বৈজ্ঞানিক গোঁয়ার্ডমির আরো অনেক দৃষ্টান্তই দিতে পারি কনান ভয়ল, শুর অলিভার লজ, শুর উইলিয়ম ব্যারেট প্রভৃতি গবেষকদের বই থেকে—( ডারা কত যে উপহাস সহা করেছেন "ভূত আছে" এ-রায় দেওয়ার জন্মে!)--কিন্তু আজকের দিনে শাইকিক বিদার্চ দোসাইটি তথা প্যারাদাইক-লজির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে বৈজ্ঞানিকদেরও চড়া অসহিষ্ণ হার একটু খাদে নেমে এসেছে ব'লে আব দৃষ্টাস্ত জড়ো করার প্রয়োজন না। কেন 리 এযুগে অসহিফু বৈজ্ঞানিকেরাও ধর্ম অঘটন ভগবান প্রভৃতি অতীক্রিয় অহুভৃতিকে অঙ্গীকার না করলেও আর তেমন সঘনে অস্বীকার করেন না। বাসেলের পরম বন্ধু বিখ্যাত মনীধী লোয়েস ভিকিন্সন এমন কথাও লিখতে ভয় পান নি:

"Nothing that is important can be proved by reason." এক সময়ে বৃদ্ধিসর্বস্ব বিজ্ঞানকে বৃদ্ধির নাগালের বাইরে সব কিছুকেই নান্তি ব'লে চলতে হয়েছিল অতীন্দ্রিয়বাদকে উপহাস করাটা খানিকটা সে-সময়ের যুগধর্ম ছিল ব'লে। কিন্তু কোনো আন্দোলন মনোভাব বা বিশেষ সাধনার সাম্মিক উপযোগিতা স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা চলে যে, সে-সাম্মিক প্রয়োজনের সময় উত্তার্গ হ্বার পরে সে-আন্দোলনকে মহত্তর ও পূর্ণতির বিকাশের মধ্যে সার্থকতা খুঁজতেই হয়। এরই নাম বিবর্ত্তন—evolution:

বিজ্ঞানের আজ সেই অবস্থা। একটা পরিণতির, পূৰ্ণত্ব সমুদ্ধতর স্থমার (হার্মিব) অন্ধে মহত্তব সাথকতা থৌজার তার সময় এসেছে। তাই তার বস্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে-সতা আছে তাকে মাতুষ এতদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে এলেও এ-দতা যে আংশিকমাত্র একথাও বিজ্ঞানকে মানতে হবে--ছাডতে হবে তাব বৈজ্ঞানিক গোঁডামি ও একদেশদশিতা। এ-স্থমার পথও মাঝপথে কাটা হয়েছে বৈ কি। মানুষ যুগে ঘুগে এক একটি পথে একটানা চ'লে যথন শেষে চোরা গলিতে পৌছিয়ে দেখে যে সে-সে পথে আরু এগ্রেমা অসম্ভব তথন তাকে ফিরে এদে এমন পথের খোঁজ করতে হয় যে তাকে আবো এগিয়ে দিতে পারে। বম্বতাগ্রিকতা আমাদের আনেক কুদংস্কারেব ম্লোচ্ছেদ করছে, কল্পিড ভয় থেকে মৃক্লি দিয়েছে, অসহায় অদৃষ্টবাদ ছেড়ে স্বাবলম্বনের দীকা দিয়ে মানবিক আত্মসম্ভম বাডিয়েছে---সবই সভা। কিন্তু ঐ সঙ্গে এনেছে নান্তিক অহমার যে বলে যে আমি সব পারি সব বুঝি। এ অহকার অবশ্য সভিলেব ভাবুকদের মনকে আছল করতে পারে নি, কিছ বিজ্ঞানের নান্তিক দর্শন বহু ক্ষুদ্রবৃদ্ধি ও হুম্বদৃষ্টি বিজ্ঞানেৎসাহী বস্তুভাস্ত্রিককে আয়ুশ্লাহার থোরাক জুগিয়েছে যার ফলে সে যেন হুর্যোধনের মতন দান্তিক স্থরেই বলা স্কুক্করেছে যে, ধর্ম হ'ল মনের আফিং এবং যে-বৈজ্ঞানিক এ-জগতে স্বত্র্লভ মান পেল ভার দোসর আর কে আছে? "মানঃ প্রাপ্তঃ স্কুলভ:—কো হু স্বত্তরো ময়া।"

দর্শনের দিক দিয়ে একথার ভাষ্য করা যায় এট ভাবে যে, বিজ্ঞানের বহিম্থী দৃষ্টি বাহাজগতের স্বাতিস্কা তথ্যাদি খুঁটিয়ে দেখে প্রমাণুর মধ্যেও বিপুল শক্তির প্রিচয় পেযে বুঝতে শিখেছে যে, জডবাদ ব'লে এ-জগতে কিছুই নেই। সবই এক মহাশক্তির খেলা প্রতি প্রমাণুর বুকেই চলেছে এক আশ্চর্য অভাবনীয় শৃষ্থলার নৃত্য যার কিছুটা ধরতে পারে বটে কিন্তু দে-আভাদের মধ্যে দিয়েই সে দেখতে পায় যে, মহাবিখশক্তির স্ষ্টিলীলাব এক অতি সামায় ভগাংশই ভার গোচরে এমেছে। ভাই সে মহামতি নিউটনের বিনয়ী স্থরে "আমি একটি শিশু মাত্র যে সমুদ্রের তীরে থেলতে থেলতে গভপততা উপল বা ঝিতুক পেরিয়ে থবর দিল এমন উপলের যা আর একটু বেশি মহৃণ, এমন বিভকের যা আব একটু বেশি হুন্দর-ক্সন্ত সভ্যের মহাদির আমার সামনে অনাবিশ্বতই ব'ন্নে গেল।"

আজকের দিনে ক্ষুদ্রবৃদ্ধি গোঁডা বিজ্ঞানোৎ-সাহীরা বিজ্ঞানবৃদ্ধিকে স্বার্থসাধিকা ব'লে শৃঙ্গধনি করলেও চিক্ফাশীল বৈজ্ঞানিকেরা স্বাই ক্রমশঃ বিজ্ঞানের সীমা স্থদ্ধে দচেতন হচ্ছেন। ভাই ভাঁবা বিজ্ঞানের পাঙাদের স্থবে স্বর

মিলিমে বলেন না—"কো হু স্বস্তুতবো ময়া" (আমার মতন কে আছে?) তাঁরা বলেন আইনষ্টাইনের মতন বিনয়ী স্বরে যে, স্ষ্টি-লীলার অচিন্তনীয় মান্চিত্রের অলক্ষ্য নীহারিকার গতিবিধির অভাবনীয় বেগ ও শৃন্ধলার দক্ষে "আমার কুল বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়, কুল দৃষ্টি অভিভূত হয়।" এডিংটন জীন ক্যারেল মিলিকান প্রম্থ মনীধীরা ভাই বলেন না আর যে, বৃদ্ধি যার তল পায় না দে নাস্তি। শ্ৰীরামকৃষ্ণদেবেব কথিকা মনে পড়ে। এক পথিক বাড়ী ফিরে এসে তার বন্ধুকে বলে: "আমি কাল আসতে আসতে দেখলায় অমুক বাড়ীটা হঠাৎ হুড়মুড় ক'বে প'ড়ে গেল।" বন্ধ বললেন: "দাড়াও হে খবরের কাগজটা (मिथा" व'रल ८५१थ वलरलन: "१४९। भव वारक কথা। থবরের কাগজে তো লেথে নি বাড়ী পড়ার কথা!" পথিকবন্ধ বললেন: কি হে! আমি যে স্বচকে দেখে এলাম।" উত্তরে বন্ধু অমানবদনে বললেন: "ও চোখেব ভুল। খবরের কাগজে যথন লেখে নি তথন বাড়ী পড়তেই পারে না।" বিজ্ঞানের অভ্যাদম্বের প্রথম পর্বে বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক এই ভুলই করেছিলেন, বলেছিলেন: "মৃনি ঋষি যোগী যতিদের দল যে-ভগবানকে দেখেছেন বলছেন তাঁর কোনো থোঁজ যথন আমার বৈজ্ঞানিক বক্ষপ্তে মিলছে না তখন বলবই বলব যে ও-দর্শন তাঁদের চোথের ভুল, স্বকপোল-কল্পিড। ভলটেয়ার বেকন হার্বার্ট স্পেদার श्रम्थ वृक्षिवानीतन्त्र जून श्राहिल এইथानि : যে, বিজ্ঞান ও বৃদ্ধি প্রকৃতির নানা শক্তির যে চমৎকার ছক কেটেছে তার বাইরে আর किছू करे याना চলে ना, वृक्ति य- एक कांग्रेड অক্ষম সে-ছক নামঞ্র।

কিন্তু এ-নিশ্চয়োজির নিশ্চয়তা ক্রমশঃ ফিকে

হয়ে এল ঘথন ক্রমশঃ তাঁরা বিনয়ের কাছে দীকা নিয়ে সৃষ্টিলীলার তুরবগাহ মহিমার কিছু আভাস পেলেন। এডিংটন বিজ্ঞানের এই change of front ওরফে নবদৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস এভ চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন তাঁর "Nature of the Physical World"-এ, যে বইটিকে যুরোপে অনেক বিশেষজ্ঞই আ্যালেক্সিস ক্যারেলের Man the Unknown নামক যুগপ্ৰবৰ্তক গবেষণার পাঙ্জেয় করেছেন। ক্যারেলের বইটি মান্তবের আত্মজান সহজে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক গবেষণা। এডিংটনের বইটি বাহা জগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক আলোচনা : অন্তর্ম বী, অন্তটি বহিম্ বী। কিন্তু মজা এই যে, শেষে উভয়েই এসে পৌছেছেন একই সিদ্ধান্তে যে, জীবন তথা বিশ্ব এতই আশ্চর্য ও অগাধ যে, বুদ্ধি দিয়ে কেউই তল পেতে পারে না এ-যুগল বৃহস্তোর। এই বৃহস্তোর (mystery) কথা ভেবেই আইন্টাইন ও শাইৎজারের মতন মহা-বিশ্বয়ে আপুত হয়েছিলেন। মনীধীও আইন্টাইন স্তবগান করেছিলেন religious reverence-এব, স্বাইৎসার reverence for জীনসও তাঁর Mysterious life-এর। Universe-এও সৃষ্টির আকাশতত্ব ও বেগতত্ত্বের থবর দিতে গিয়ে শেষ অধ্যায়ে মাহুষের ধর্ম-ভাবকে মান দিয়েছেন। এবই নাম বিজ্ঞানের স্বমতি।

এ-স্থমতির কিছু থবর দিতে প্রথম এডিংটনের বইটি থেকে তৃ-একটি উদ্ধৃতি দিই দেখাতে—
কেন ও কীভাবে বিজ্ঞান তার জবরদথলের অনেকথানি ভূমিই ছেড়ে দিয়েছে ধর্মকে।
যদিও বিজ্ঞানের অভ্যাদয়ের প্রথম পর্বে সেবলেছিল যে ধর্মকে দে স্চ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দেবে না কিছুতেই।

প্রথমে এডিংটন দেখাচ্ছেন যে, বৈজ্ঞানিক

विद्मवनी युक्ति-याक এक ममस्य देवछानिक জ্ঞানের একমাত্র আরোহী ব'লে গণ্য করা হ'ত এবং বলা হ'ত যে, এ-বিচারী যুক্তি যাকে বাহাল করতে নারাজ দে নামগুর, কেন না যুক্তি চাড়া অন্ত কোনো পথে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান भिनाट भारत ना, मि-युक्तित नाथा मौभावक। এডিংটন বলছেন: জ্ঞান দিবিধ: symbolic অর্থাৎ প্রতীকদম্মীয় ও intimate অর্থাৎ অস্তবঙ্গ। ব'লে সূত্র দিচ্ছেন যে, যুক্তির এলাকা হ'ল প্রথমটি, কারণ দ্বিতীয়টিকে পরীক্ষা করতে এলেট দেখা যায় যে দে বিশ্লেষণের অতীত।\* তাঁর ভাষ্য এই যে, ধরো বাতাস চলেছে জলের বুকে: ইকোয়েশন (সমীকরণ) ক'ষে দেখতে পাই ঘন্টায় তুমাইল চললে বায় তরঙ্গ তুলতে পারে। জেনে মনে হ'ল: বা: জানা গেল কিসে কী হয়। কিন্তু তারপর একটি কবিতায় পড়লাম হাওয়া উঠতেই জলে হাসির কাকলি ধ্বনিত হ'ল, ণ মনেও ছোয়াচ লাগল এ-আনন্দের। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে ( লিখছেন এডিংটন): এ-হাসি তো কল্পনা, তবে এতে আনন্দ এও তো মায়া। বটে, কিন্তু এ-আনন্দ কল্পনা সব জড়িয়ে আর একটি জগৎ গ'ড়ে ওঠে যা প্রাণবন্ত, যা গণিতের ধার ধারে না। কিম্বা ধরো বদিকতা; (বলছেন তিনি) বৃদ্ধি দিয়ে নানারকম বসিকভার বিশ্লেষণ ক'রে ভার অনেক কিছুই জানা যায় কিন্তু সে-বুসিকতায় হেদে কেন মন প্রফুল হয়, কেন মনে হয়---ভাগ্যে মাতৃষ হাসতে পাবে-এ-প্রশ্নের কোনো উত্তরই খুঁজে পাওয়া যায় না। এক কথায়, বসবোধ আর তথ্যজ্ঞান, গোনাগুল্পি আর পজা-অচা এ-তুই একেবারে আলাদা চেতনার ছন্দ: একটা অন্তর্গ অমূভূতি, অনুটা প্রতীকের জ্ঞান। অপিচ: "We all know that there are regions of the human spirit untrammelled by the world of physics. In the mystic sense of the creation around us, in the expression of art, in a yearning towards God, the soul grows upward. and finds the fulfilment of something implanted in its nature. The sanction of this development is within us, a striving horn with our consciousness or an inner Light proceeding from greater power than ours .... We are meant to fulfil something by our lives. There are faculties with which we are endowed, or which we ought to attain. which must find a status and an outlet in the solution."

( এব ভাবার্থ : পদার্থবিজ্ঞানের বাইরেও
নানা জগৎ আছে। স্টেবইন্থা দহদ্দে নানা
ভাবোদ্য, শিল্পের মধুর ব্যক্তনা, ভগবানের জ্ঞান্ত
ব্যাকুলতা—এ পব কিছুর মধ্যে দিয়েই আমাদের
অস্তবাত্মা এমন কোনো গভীর প্রাপ্তির আভাস
পায় যার আকাজ্ঞার বীজও আমাদের মধ্যেই
বিজ্ঞমান। এই যে বিকাশ—এর অভুমোদনও
আমাদের অস্তবেই নিহিত, যে আমাদের
চেতনার সহজাত, কিখা বলা যেতে পারে— এর
উৎস এমন কোনো আলো যার জন্মিতা
আমাদের মানবিক শক্তির চেয়ে কোনো মহত্তর
শক্তি অমান্ত আমাদের জীবনের তীর্থযাত্রায়
কোনো-না-কোনো প্রম লক্ষ্যে পৌছিতে চাই

<sup>\*</sup> Nature of the Physical World, ১২ অধ্যায় ( Science and Mysticism ) এই গু।

<sup>†</sup> এডিটেন উদ্ধৃত করেছেন একটি কবিতা:

There are waters blown by changing winds
to laughter

And lit by the rich skies, all day. And after,
Frost, with a gesture, stays the waves
that dance

And wandering loveliness. He leaves a white
Unbroken glory, a gathered ■diance,
A width, a shining peace, under the night.

কৃতকৃত্য হ'তে। আমাদের মধ্যে নানান্ বৃত্তি আছে—আমাদের কর্ত্বা দে সব বৃত্তিকে ফুটিয়ে তোলা—যারা চায় এক উজ্জ্বল আলুমর্যাদায় আদীন হ'য়ে আমাদের এগিয়ে দিতে কোনো পর্ম স্মাধানের দিকে।)

কাজেই এডিটেন বলছেন—অমুক জ্ঞান বাস্তব (real) আর অনুক জ্ঞান কল্পনা (unreal) এ ধর্মের বিচার করতে গেলে পাকে পড়তে হবেই হবে। কাবণ বিজ্ঞানের কারবার প্রতীকজ্ঞান নিয়ে: "To understand the phenomena of the physical world it is necessary to know the equations which the symbols obey but not the nature of that which is symbolised."

কাজেই, তিনি বলছেন: "এই বিজ্ঞানের জগৎ (যাব নাম দিয়েছেন তিনি pointer readings-এর সমষ্টি ) বাস্তব হ'লেও আন্তর জাগৎ এর চেয়ে কিছ কম বাস্তব নয়।" কেমন Y তিনি উপমা দিচ্ছেন বামধলুর। বিজ্ঞান বলে বামধন্ম হ'ল ঈথাবের স্পাদন যার তরঙ্গ ০০০০৪০ দেনিমিটার থেকে '০০০০৭২ দেনিমিটার লম্বা— স্পেক্টফোপের এই অকাট্য বাণা। কিন্তু আমরা তো স্পেক্ট্রোপ নই, কাজেই আমরা বলতে পারি বৈকি যে, রামধক্ষকে এইভাবে দেখাটাও জগতের একটা বিধান, যেমন বিধান ভার ভরঙ্গের দীর্ঘভা মেপে রামধন্তর বর্ণতথ্য জানা। অন্য ভাষায় বলছেন সাহেব—"ধর্মের বিশিষ্ট বিখাসকে বিজ্ঞানের তথা বা পদ্ধতি দিয়ে প্রমাণ করার কথা আমি ভাবতেই পারি না ("I repudiate the idea of proving the distinctive beliefs of religion either from the data of physical science or by the methods of physical science.")!

আমাদের দেশে একটা অভিযোগ ঘড়ি ঘড়ি শোনা যায় ধর্মের বিকলে: যে, ধর্মের অমূভব উপলব্ধি দেখা শোনা ধরা ছোঁওয়া সবই ছায়াভ. ধোঁয়াটে ৷ "মিদটিক" বিশেষণটি চলতি প্রয়োগে প্রায়ই misty-র স্পোত্র ব'লে ধরা হয়। অর্থাং বিজ্ঞানের ঠিক উল্টো, যেহেতু বিজ্ঞান হ'ল আলো ভরা, শুষ্ট, অতিপ্রত্যক্ষ— যেথানে না কি ঝাপদা কিছুই নেই। কিন্তু হাল আমলে-বলছেন সাহেব – বিজ্ঞানের এই একটা স্বমতি মতন হয়েছে যে, আমাদের ধর্মীয় অগভৃতিদের আমবা ছি ছি করি না তাদের অস্পষ্টতাব একো কারণ "We have travelled far from the standpoint which identifies the real with the concrete "- মর্থাৎ সেদিন আব নেই যেদিন আমরা বল্ডাম যে বাস্তব মানেই যা অতিপ্রতাঞ্চ ধরা ছোওয়া যায়। বলিনা কেন । কারণ বললে সব আগে গঙ্গাঘাত। করাতে ২য় ইলেকট্ন, নিউট্রন প্রভৃতি অদৃশ্য বৈত্যাতিক ছোটাভুটিদের যাদের সম্বন্ধে হৃদিশ দেওয়া যায় কোনো মডেল এঁকে বাছক কেটো নয় - কয়েকটি স্মীক্বণ (equation) পেশ ক'রে।

এডিংটনের লেখা অনেকস্থান ত্রবগাণ হ'লেও তাঁর রিদিকভার আমেছে মন খুনী হয় প্রায়ই তার নানা মন্থবো। যথা, ঘেখানে তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিকের সংকটের কথা বর্ণনা করছেন:

When Dr. Johnson felt himself getting tied up in argument over Bishop Berkeley's ingenious sophistry to prove the non-existence of matter and that everything in the universe is merely ideal, he answered, striking his foot against a large stone till he rebounded from it: "I refute it thus." Just what that action assured him of is not very obvious, but apparently he found it comforting. And today the matter-of-

fact scientist feels the same impulse to recoil from these flights of thought back to something kickable, although he ought to be aware by this time that what Rutherford has left us of the large stone is scarcely worth kicking

(Chapter 12 · Science & Mysticism, pp 326-7)

আবো অনেক স্থচিস্তিত ভাবোদীপক কথা গলেছেন সাহেব তাঁর এই চমৎকার বইটিতে যার আলোম বিজ্ঞানের অনেক ধর্মবিম্থ যুক্তি তথা উক্তিকে নাকচ করা হয়েছে। তার মধ্যে মনে হয় ধর্মের কিছু অফুভবও হয়েছিল নইলে ধর্মের নানা প্রতীতির দম্মে তিনি এমন গভীব কথা বলতে পারতেন না যে, ধর্মের নানা অঞ্চভূতি মাপজোপের এলাকার বাইরে হ'লেও সে-সব জড়িয়েই তবে আমাদের ইন্দ্রিম্বজ্ঞগং গ'ড়ে উঠেছে বৃদ্ধি দিয়ে যার সংশোধন করেন বৈজ্ঞানিকেরা। সেই সংশোধনের একটি— এডিংটনের মতে —এই স্বীকার যে ধর্মের নেত্র জগংকে যে ভাবে রূপাস্তরিত ক'রে দেখে তাকে বলা চলে "মানবপ্রকৃতির দিব্যভাবের কীতি the achievement of a divine element in man's nature" (১২ অধ্যায়)।

( ক্রমশ: )

# বিশ্বগীতি

### শ্রীঅনন্তনাথ মুখোপাধ্যায়

মনের মাঝারে যত স্থর বাজে

সবই যে তোসার লাগি—
হে রামকৃষ্ণ, চরণে তোমার

এই বোধটুকু মাগি!
বাহির বিশ্বে যাহা কিছু শুনি

শেও তব স্থর, সেও তব বাণী—
এইটুকু যেন বৃঝিবারে পারি,

মাগা-ঘুম হতে জাগি।
ভিতরে বাহিরে কোথা কোন ঠাই
তুমি ছাড়া আর কোন স্থর নাই;
দেহ মন প্রাণ শেই স্থরে যেন

হয় সদা অহুবাগী।

# মহাপরিনির্বাদের বাণী

### ব্ৰহ্মচারী বিছাচৈত্য

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দকে একৰার জিজ্ঞালা করা হইন্নছিল, হিন্দু ধর্ম তো কথনো অন্ত ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করে নাই। তত্তরে বিবেকানন্দ বলিন্নাছিলেন, 'প্রাচ্যের প্রতি বৃদ্ধ যেমন এক বাণী রাথিয়া গিগছেন, পাশ্চাভ্যের প্রতিও আমার এক বাণী আছে।' বৃদ্ধের কোন্ বিশেষ বাণীর প্রতি দৃষ্টি রাথিয়া তিনি এই কথা বলিন্নাছিলেন তাহার বিস্তাবিত উল্লেখ নাই, আবার নিজের প্রচারিত কোন বিশেষ ধর্মমতও তিনি এখানে উল্লেখ করেন নাই। তবে উপরোক্ত প্রদের প্রতিপ্রকারত ইহা প্রতিপ্র হয় যে, বৃদ্ধাত্তর যুগে প্রাচ্যে তাঁহার মতাবলম্বীর ব্যাপক প্রসার স্বামী বিবেকানন্দকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

মহানির্বাণের প্রস্তৃতিপর্বে বুদ্ধের নিকট হইতে আমরা কয়েকটি দারগর্ভ বাণী শুনিতে পাই। বৈশালী রমণীয় স্থান, রমণীয় তার চৈত্যসমূহ। এই মনোহর পরিবেশে অন্তকালের তিন মাদ পূর্বে দমগ্র ভিক্ শিক্তমগুলীর এক দমাবেশে বোধিস্থ বুদ্ধের বাণী ঘোষিত হইয়াছিল—

'যে জ্ঞানলর সত্য আমি প্রচার করিয়াছি, জগতের প্রতি করুণাপররশ হইয়া, সর্ব প্রাণীর হিত ও উপকারের জন্ম উহা সম্পূর্ণরূপে আয়ন্ত করিয়া কার্যে পরিণত কর, উহাকে ধ্যানের বিষয়ীভূত কর, দেশ-দেশাস্তরে উহার বিস্তৃতি সাধন কর।'

একদা পাঁচশত বৌদ্ধভিক্ষর উদ্দেশ্তে যে প্রচারমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, কালক্রমে উচা বাজাপ্রজানির্বিশেষে নরনারীর হৃদয় জয় করিয়া প্রাচ্য ভূথণ্ডের এক প্রধান ধর্মে পরিণত হট্স।

যে জ্ঞানলন্ধ সতা প্রচার করিবার ভার বৃদ্ধ শিক্তদের হাতে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন উহার স্বরূপ কি? কোন্পথ অবলম্বনেই বা উহাতে পৌছান যায়?

ভগবান তথাগত ভিক্ শিশুদের উদ্দেশ্যে বলিভেছেন, 'চারি সভাের সমাক জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবে আমার ও তোমাদের দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ হইতেছে। ঐ চারি সভ্য কি কি? আর্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞান । ঐ আর্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমৃত্তি সমাক্রপে জ্ঞাত ও উপলব্ধ হইলে ভবত্ঞা উচ্ছির হয়, পুনর্জন্মের মূল বিনষ্ট হয়। তথ্য আরু জ্যান্তর নাই।'

শান্তা ভণ্ডগ্রামে আরও বলিলেন, 'অমুন্তর শীল সমাধি প্রজ্ঞা ও বিমৃত্তি যশসী গোতম কর্তৃক উপলব। স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধ উহা ভিক্ষ্দিগের নিকট প্রচার করিয়াছেন। হংথান্তকারী, চক্ষ্মান শান্তা শান্ত।

বোধিক্রমতলে বৃদ্ধজনাভের পর তিনি
সাধনপথের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সাধনাবস্থার ছই চরম দীমা অবশু বর্জনীর। কাম্যবস্থর
অনর্থরূপ ভোগ ও দেহনির্যাতন উভ্রই
সমভাবে হেয়। উহাদের কোনটাই মাহ্যকে
যথার্থ বোধি আনিয়া দিতে পারে না। এই ছই
অস্ত পরিত্যাগ করিয়া যিনি মধ্যমপন্থা অবলম্বন
করেন তিনিই সম্বোধি নির্বাণ লাভ করেন।

১ দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮, অনুবাদক ভিকু শীলভর

এই মার্গ দনাতন ও উহা আর্থ অষ্টাঙ্গিক নামে খ্যাত। যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সকল, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যাশ্বাম, সম্যক্ শ্বতি ও সম্যক্ সমাধি।

সমাক দৃষ্টি অর্থে ত্রংথের উৎপত্তি, নিরোধ ও তত্বপারের জ্ঞান। কামনা বিষেষ ও হিংসা বর্জনই সমাক্ সঙ্গল। মিথ্যা, পিশুন ও পরুষ ও রুথা বাক্যালাপ হইতে বিরুতিই সম্যক বাক। হিংদা ব্যভিচার ও অদত্ত বন্ধর গ্রহণ হইতে বিবত থাকাই সমাক কর্মান্ত। ন্যায়সঙ্গত উপায়ে জীবিকানিৰ্বাহই সম্যক আজীব। মনে পাপ ও অকুশল ভাব উদয় না হইতে দেওয়া, মন বিশুদ্ধ করা, নব নব কুশল ভাবের আনয়ন ও ঐ ভাবের স্থায়িত্ব, বৃদ্ধি ও পূর্ণতা করার চেষ্টাই সম্যক্ ব্যায়াম। দেহ ও মনের যাবতীয় কার্য-কলাপ বিষয়ে দৰ্বদা স্মৃতিমান থাকাই সমাক শ্বতি। কাম ও অকুশল কর্ম ত্যাগ করিয়া বিতর্ক ও বিচার অতিক্রমপূর্বক প্রীতির অতীত হইয়া হ্রথ-তু:থ বহিত, উপেক্ষা ও স্মৃতিরূপ পরিভদ্ধ চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন থাকাই সম্যক্ সমাধি।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ গোতম কর্তৃক আবিদ্বত বিলিয়া শ্রুত আছে। কিন্তু বৃদ্ধ বলিয়াছেন, তিনি নতুন কিছু আবিদ্ধার করেন নাই। সংযুক্ত নিকায় প্রস্থে এই পথকে পুরাণ সনাতন ও পূর্ব পূর্ব বৃদ্ধ কর্তৃক অসুসারী পথ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন বনানীর অভ্যন্তরে অপ্রগমনকালে বহুকালের পুরাণ, জনগণের ধারা পূর্বে ব্যবহৃত এক অতি প্রাচীন পথ কাহারও নয়নগোচর হইল। অনস্তর সেই পথ অনুসরণান্তে এক প্রাচীন নগর তথা আরাম, উপবন, পৃদ্ধবিণী সম্পাতি বিরাট রাজপ্রাসাদেরও অন্তিম্ব আবিদ্ধৃত হইল। পরে রাজা বা রাজমন্ত্রীর নিকট ব্যক্ত হইল যে গহন অরপ্যের মধ্যে অতীতে বহুজনধারা অধ্যুবিত

বিভিন্ন প্রমোদব্যবন্ধায় পরিপূর্ণ রাজপ্রাদাদযুক্ত এক অতি প্রাচীন নগরের দক্ষান পাওয়া গিয়াছে। মহাজন—আপনি দেই জীর্ণ নগর সংস্কারপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করুন। তচ্ছুবণান্তে রাজা বা রাজমন্ত্রী নগররক্ষায় যত্নপর হইলেন। ধীরে ধীরে উহা বিভিন্ন প্রচেষ্টার বারা বর্ধিত, দমৃদ্ধ ও জনগণের কলনিনাদে পরিপূর্ণ হইল।

গোতম বলিয়াছেন, সেইরূপ আমিও প্রাচীন কালের সমাক্ সম্বন্ধগণ কর্তৃক অফুদারী এক অতি প্রাচীন পথ, প্রাচীন মার্গ আবিকার করিয়াছি।

পরিনির্বাণের প্রস্তুতিপর্বে নিজ উপলব্ধ জনমৃত্য-ক্ষকারী অষ্টালিক মার্গ ঘাহাতে তাঁহার শিশ্ব ও ভিক্ষণ কর্তৃক আয়ত্ত হয় ও উহার বক্ষণাবেক্ষণ ও স্কৰ্চ প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে তৎ-প্রতিষ্ঠিত সজ্বের ভিত্তি স্থান্ত হয় সেইদিকে গোতমের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তথাগতের বাণী পর্যালোচনা করিলে আমরা ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে তিনি ভিক্ ও গৃহস্থ উপাসকবৃদ্দের জন্ম পৃথক পৃথক আচারবিধির নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। এই ধারণা প্রায় সর্বজনবিদিত যে তথাগত গৃহস্থ উপাসক নির্বিশেষে সকল নরনারীকে অমণত্ব গ্রহণপূর্বক নির্বাণলাভের পথে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন। গোডমের উব্ভির পরিপ্রেক্ষিতে উহার সভাতা কতখানি তাহা আলোচনার বিষয়। একবার আনন্দ তথাগতের দেহ সম্বন্ধে কর্তব্য কি জিজ্ঞাদা কবিলে ভিক্ষমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'আনন্দ— তোমবা তথাগতের শবীবপূজায় ব্যাপৃত হইও না। সদর্থে প্রযুক্ত হও. সদর্থের অহসরণ কর, সদর্থে অপ্রমন্ত হও, मृष्यक्ष रूख।'\*

७ होधनिकांत्र, शुः ১२>

উদ্ধৃতাংশ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মাহুষপূজায় রত হউক ইহা তথাগত কিছুতেই চান নাই। কুশিনারায় গমনপথে বৃদ্ধ যথন শালভকর নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তথন অকালে পুষ্পদকল পডিয়া তাঁহার দেহ আচ্চাদিত করিল। পত্রপুষ্পে শোভিত হইয়া প্রকৃতি যথন তথাগতকে সংবর্ধনা করিতে ব্যক্ত তথনও বুদ্ধ বলিয়াছেন, কেবলমাত্র এইরূপ ঘটনা দারা তথাগতকে যথার্থরূপে সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা করা হয় না। যে ভিক্ষু বা ভিক্ষী ধর্মনিষ্ঠ नद वा नादी, फेश्राम्भावनी अञ्मात तृर्खद छ ক্ষতর কর্তবাসমূহকে অবিরত পালন করেন, তাঁহারাই যথার্থরূপে তথাগতকে দ্বাপেকা উপযুক্ত অর্ঘ্য দান করেন। অতএব আনন্দ, ষ্মবিচ্ছিন্নভাবে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্য পালনে রত হও, উপদেশাবলীর অভসরণ কর। এইরূপ করিলে তোমরা বুদ্ধের যথার্থ সম্মান করিবে।8

মাছ্যকে সদর্থে উদুদ্ধ করিয়া গোতম
কুশিনারায় আগমন করিয়াছেন। মহাপ্রস্থানের
যাত্রার শেষ অঙ্ক উপস্থিত। যে জ্ঞানারুণের
উদয়ে বোধিজ্ঞযতল উষার প্রথম ক্ষণে নব
প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিল উহা শত শত হৃদয়দীপ
প্রজ্ঞানিত করিয়া অস্তাচলে গমনের আয়োজনে
ব্যস্ত। যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া তিনি জগতে
আবিভূতি হইয়াছিলেন উহার সিদ্ধি হইয়াছে।
গোত্রম জীবনের তুঃথকষ্ট কি তাহা জানিয়াছেন,
তুঃথোৎপত্তির নির্ত্তি কিসে হয় তাহাও সম্যক্
উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার ছুলদেহ শীত্রই
মর্ত্যধাম হইতে বিদায় লইবে কিস্তু মাছ্যুবক
প্রেরণা দিবার, তাহাদের ভভ পথে চালিত
করিবার জন্ত থাকিয়া ঘাইবে শাস্তার বাণী—

তথাগতের নির্দেশ। বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন, 'আনন্দ, আমি যে ধর্ম ও বিনয় উপদেশ দিয়াছি ও ঘোষণা করিয়াছি, আমার দেহান্তে ভাহাই তোমাদের শাস্তা।' যে ভিকু শিশুবুন্দ তাঁহার বাণী যথায়থ উপলব্ধিপূৰ্বক দেশ দেশান্তবে প্রচার করিবেন, ধর্মের শাশ্বত মূলমন্ত্র নরনারীর সম্মুথে প্রদর্শন করিবেন, তাঁহাদের জক্য তিনি এক বাণী বাঝিয়া গিয়াছেন। কুশিনারা গ্রামে পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবার পূর্ব মৃহূর্তে তিনি ভিক্ষণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলিয়া - গিয়াছেন, 'ভিক্ষণ, শ্রবণ কর, ধ্বংসই দর্বপ্রকার মিশ্র পদার্থের ধর্ম। যতুসহকারে নিজের মৃক্তির মার্গ পরিষ্কৃত কর।' নিজের মৃক্তি করায়ত্ব না কবিলে ভাহার খারা ধর্মপ্রচার কি করিয়া সম্ভব ? আর প্রচারকার্য স্কুট্রাবে নির্বাহ না করিলে বুদ্ধের আগমনের উদ্দেশ্রই বার্থ হইয়া যাইবে। তাই অনিত্য সংসাবে ভিক্ষু শিশ্বগণ যাহাতে নিজ ধর্মজীবনের উৎকর্ষ আনমূন করিয়া সজ্যের আধ্যান্মিক স্রোতকে বৃদ্ধ কর্তৃক নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করিতে পারেন এবং ভদারা জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিয়া মাফুষকে শান্তির পথ দেখাইতে পারেন, উহার জন্ম গোতম ভিক্ষ্ শিশ্বদের উপর এক মহান দায়িত গুল্ত কবিয়া গিয়াছেন।

আর সর্বসাধারণ গৃহস্থ, উপাসক, উপাসিকাব্দ, যাহাদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্মই তিনি ক্রুদরে নিজ হাতে গড়িয়াছেন, তাহাদের প্রতি কি বুদ্ধের কোন বাণী নাই? দৈনন্দিন কর্মায় জীবনের ফাকে মাহ্র্য ঘাহাতে ধর্মাহুষ্ঠান করিতে পারে, পরম কাকণিক প্রষ্টার অন্তিতে বিশাসী হইয়া তাহার দেবা-পূজার দ্বারা এক ধর্মোন্নত জীবন গঠনে ব্রতী হইতে পারে, তহিবয়ে কি বুদ্ধের কোন অবদান নাই? সাধারণ মাহ্র্যকে তিনি সে প্রেরও সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

বৃদ্ধের সময়ে হিন্দুধর্মে যে সব ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচলন ছিল, যেমন যাগ-যজ্ঞাদির অফুণ্ঠান, দেবতার আবাধনা ইত্যাদি, উহারা অভ্যাদয়াদি ৪ মানসিক শান্তি আনয়ন কবিত সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণধর্মের ভিত্তি এমন কিছু স্থদুচ ছিল না যাহাতে মাহুধ নৃতন ধর্মত উপেকা করিতে পারে। বস্তত: মাক্ষ যেমন চিরকাল নূতনত্বের নিকট মাথা নোয়াইয়াছে তেমনি বুদ্ধের সন্ত-উপলব্ধ বাণীর নিকটও তথনকার মানব মাথা নত করিল। ক্রিয়াকাণ্ডের নতি-খীকারের কারণহিদাবে স্বামী বিবেকানন্দের কথাই উল্লেখযোগা—'বৌদ্ধগণ যে দকল মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, যে দকল প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমগ্র জাতির সমকে যে সকল আড়ম্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ ধরিয়াছিলেন, বৌদ্ধর্মের বিস্তার এইগুলির দক্ষণ যতটা হইয়াছিল, বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ বা চরিত্রগুণে ততটা হয় নাই। বড বড় মন্দির, জাঁকজমক-পূর্ণ অফুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের সহিত সংগ্রামে গৃহস্বদের ব্যক্তিগত যজ্ঞকুগুদমূহ দাঁডাইতে পারিল না।'

গোতম বলিয়াছেন, 'ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ও গৃহ-পতিদিগের মধ্যে পণ্ডিতগণ আছেন। তাঁহারা তথাগতের শরীরপূজা করিবেন। ° এই তথাগত-শরীরপূজার নব রূপায়ণ মাহুষকে আরুষ্ট করিল। শাধকদের ধ্যানে প্রকৃটিত হইল বৌদ্ধ দেবদেবীর শ্বরূপ, তাঁহারা উপলান্ধি করিলেন দেবতার ঐশী শক্তি। অন্তর্থামী ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন বাহ্য পূজার, মানবীয় দেবার। বৌদ্ধ ধর্মেতিহালে এক ন্তন অধ্যায়ের স্চনা হইল। ধর্মস্থাপনার্থ বৃদ্ধাবতারের আবির্ভাব সকলে বিশাস করিল অন্তাঙ্গিক মার্গে পূর্ব আশ্বা আনম্মনপূর্বক সজনকেই ধর্মপ্রচারের একমাত্র যন্ত্র বলিয়া জানিল। বৃদ্ধ তাহাদের নিকট সাধকাপ্রণী জ্ঞানী তাপদই নন উপরন্ধ প্রম শুভকর, লোকহিতকর ইইদেবতা। বাহারা বৃদ্ধের বাণীতে আরুই হইয়া শ্রদাবনত চিত্তে মৃতিপূজায় ব্রতী হইলেন সেই গৃহস্থ উপাসকউপাসিকাবৃন্দই বৃদ্ধপূজার পথিক্রং।

তাঁহাদেরই প্রচেষ্টায় দিকে দিকে মন্তক উরোলিত করিয়া দাড়াইল কাককার্যমন্তিত মন্দির, পার্থে চৈত্যসমূহ। মন্দির উৎস্গীকৃত হইল দেবতার উদ্দেশ্যে, প্রতিষ্ঠিত হইল মর্মর্মতি। উপাসকর্ন্দ ভক্তি-অর্য্য ঢালিয়া দেবতার তৃষ্টিবিধান করিলেন। বৌদ্ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প প্রতির প্রাপ্তে বিস্তার লাভ করিল। ভিন্দু প্রচারকর্ন্দ বৃদ্ধের বার্তা ঘরে ঘরে পৌছিয়া দিলেন।

তথাগতের অমর বাণী বিফল হয় নাই।
কুশিনারায় মহাপ্রস্থানের প্রস্তুতিপর্বে মানবের
প্রতি ককণাপরবশ হইয়া ভিক্ ও পণ্ডিতদের
উদ্দেশ্যে যে বাণী একদা ঘোষিত হইয়াছিল,
বোদ্ধ ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেই বাণীর পরিপূর্বতার সাক্ষ্য আছিও বহন কবিয়া চলিয়াছে।

৫ দীখনিকায়

# শক্তির বিভিন্ন রূপ

#### ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

#### (১) যাত্তিক শক্তি

বিজ্ঞানের উল্লেষ হয়েছে মাহুষের কৌতুহল ও স্বষ্ঠভাবে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ করবার আগ্রহ থেকে। প্রতিদিন স্কালে সুর্য ওঠে, বাত্রির অন্ধকার মিলিয়ে যায়, প্রকৃতির চেহারা মান্তবের চোথে ধরা পড়ে, মাত্র্য তাপ অহভব করে। সূর্যের এই অশেষ গুণ দেখে মামুষ সুৰ্ঘকে মনে করত একজন দেবতা বাঁর করুণাই আলো ও তাপ হয়ে পৃথিবীতে মালুষের জীবনধারণ সম্ভব করেছে। আবিশ্বত হল আগুন-সূর্য যথন ভূবে যায় তথন এই আগুন থেকেই পাওয়া যায় আলো ও তাপ—তাই সুর্যের মত আগুনকেও বলা হয়েছে আর একজন দেবতা। কাল্জমে মাসুষের কৌতৃহল জেগেছে—এই দেবতাতুজনের প্রকৃত হুরূপ কি । সুর্য কেন রোজ সকালে ভঠে? কুৰ্য ভঠার সঙ্গে সজে যে আলো পাওয়া বায়, আগুন থেকে যে তাপ পাওয়া যায় দেই আলো এবং তাপই বা কি? প্রকৃতিতে যত রকমের ঘটনা ঘটে তার সব কিছুতেই মান্থবের কৌভূহল-কেন এই সব ঘটনা ঘটে ? ঘটনাগুলির যোগত্ত কি ? কোনু মূল নিয়ম পৰ ঘটনাকে নিয়ন্ত্ৰণ করছে ? এই মূল নিয়মটি জানাই বিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য।

জীবনধারণের প্রয়োজনে মাহুবের বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। শীতাতণ থেকে আত্মরক্ষার জন্ত ঘর চাই, বন্ধ চাই। শরীরকে বাচিয়ে রাথবার জন্ত থাত চাই। সমষ্টিগত জীবন যাপনের জন্ত এক জায়গা থেকে অন্ত জায়গার যাতায়াত করা চাই। পরস্পরের আদানপ্রদান করা চাই। প্রতিকূল অন্ত মানবগোষ্ঠী বা জস্কজানোয়াবের হাত থেকে আপ্সরক্ষা করা চাই। এই দব প্রয়োজন মেটাবার জন্ম সভ্যতার আদিমযুগে নিজের কায়িক কমতার উপরেই মাহ্র নির্ভর করত। পরবর্তীকালে প্রকৃতিকে পর্যকেশ করে আবিষ্কার করা হল নানারকমের যম্পাতি যা ব্যবহার করে আরায়াদে দব কাজ করা সন্তব হয়। যম্পাতির উদ্ভাবন বিজ্ঞানের ছিতীয় উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন ধরনের কাজের যে ফিরিন্তি দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ভাবলে দেখা যায় সব ক্লেক্রেই মাস্থকে কোন ভারী জিনিসকে হয় পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্ত জায়গায় নিয়ে যেতে হয় বা এক উচ্চতা থেকে অন্ত উচ্চতায় তুলতে হয়। তটি ক্লেক্রেই হাতের পেশীকে সম্কৃচিত করে বলপ্রয়োগ করতে হয়। তাই বলপ্রয়োগে কোন জিনিসের কি পরিবর্তন হয় এ নিয়েই প্রথমে বিজ্ঞানে গবেষণা শুরু হয়। বলের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া নিয়ে বর্তমানে বিজ্ঞানের যে শাথায় আলোচনা হয় তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে বলবিতা (Mechanics)। বলবিতার অগ্রগতি থেকেই একভাবে বলা যেতে পারে বিজ্ঞানের স্টেনা হয়েছে।

বলবিভাকে ছটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—
একটি হল হৈতিক বলবিভা (Statics),
বিতীয়টি হল গতিজনক বলবিভা (Dynamics)।
বলবিভার গোড়ার কথা হল বলের স্বন্ধণ।
কোন বস্তুর উপর বলপ্রয়োগ করলে বস্তুটির কি
পরিবর্তন হয় তা থেকে বল কি বোঝা যেতে
পারে। বলপ্রয়োগে বস্তুর গুণাগুণের ওপর
নির্ভর ক'রে বিভিন্ন রক্ষের পরিবর্তন হতে